# श्रीभाष्यक्ष पत्र

তৃতীয় খণ্ড

( ১২৯৮ मालित छाराती )



Charted town



250





# শ্রীশ্রীসদ্গুরুসঙ্গ

चान्द्रक्षमानिति

100

# श्रीभाष् अझे भन्न

## তৃতীয় খণ্ড

( ১২৯৮ সালের ডায়েরী )

শ্রীমদাচার্য্য প্রভূপাদ শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীঙ্গীউর দেহাশ্রিত অবস্থার কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্ত

> তদীয় ত্বপাভাজন শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী কর্তৃক যথাযথভাবে লিখিত



distance of principles see

্ষষ্ঠ পুনমুজণ বিনাখ, ১৩৬৯



পুরীধাম, ঠাকুরবাড়ী আশ্রমের সেবায়েত শ্রীবিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তক প্রকাশিত। প্রথম মৃত্রণ—৪০০০—১৩২১ সাল।

দ্বিতীয় পুনমৃত্রণ—২০০০
তৃতীয় পুনমৃত্রণ—২০০০—১৩৩২ সাল।

চতুর্থ পুনমৃত্রণ—১১০০
পঞ্চম পুনমৃত্রণ—২২০০—১৩৬৯ সাল।

ফ্রাপ্রমৃত্রণ—২২০০—১৩৬৯ সাল।

922 BRA<sub>V3</sub>

2529

[ All rights reserved ]





মূত্রাকর—শ্রীস্থ্নারায়ণ ভট্টাচার্য ভাপসী প্রেস ৩০, কর্মগুরালিস খ্রীট, কলিকাতা-৬

# সূচীপত্র

TUTE

| বৈশাখ।                                          |            |        | विस्त्र                                                    | शृंष्ट्री |
|-------------------------------------------------|------------|--------|------------------------------------------------------------|-----------|
| ( 5294 )                                        |            |        | ভাব বৈচিত্র্যের সামঞ্জন্ত উপদেশ                            | ७३        |
| And the second                                  | B. 24.7    | नुहें। | ছুৰ্গাচরণ বাবুর প্রতি ক্কিরের অত্যাচার।                    |           |
| ঠাকুরের শ্রীকুলাবন হইতে গেঙারিয়ায় আগমন        |            |        | সম্পূর্ণ ক্ষমাতে ভগবানের দও                                | 99        |
| ও আশ্রমের তদানীস্তন অবস্থা                      | 100        | 115    | বৈশাৰ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে আশ্রমের অবস্থা                        | 99        |
| গঙ্গার প্রস্তর—গৌরীশক্ষর                        | 1 1. 10.1  | 9      | এ সময়ে ঠাকুরের দৈনলিন কাণ্যকলাপ                           | ৩৭        |
| নোবর্দ্ধনের শীলা—গিরিধারী গোপাল                 | 1          | 8      | আষাতৃ।                                                     |           |
| সতীশের প্রতি মায়াচক্রীর উৎপীড়ন                | 111        | æ      | All the same of the same same same same same same same sam |           |
|                                                 | 7.00       | 2      | পরমহংস গৌর শিরোমণির ঘৃষ্টান্ত-দোবে গুণদর্শন                | 94        |
| প্রেতের বিশুমুর্ব্তি ধারণ—তৎসম্বন্ধে প্রয়োভর   | C 21579    | 18     | সাধকজীবনে ছুর্জশা। অসারত্বোধই নির্ভরের হেতু                | 93        |
| গৈরিক ত্যাগ করিতে বলায়, ঠাকুরের সহিত           |            | 1      | একান্তিক ভালবাদার পরিণাম গুভ—ছইটি দৃষ্টান্ত                | 85        |
| সতীশের ঝগড়া                                    | 1000       | 22     | প্রকৃতিতে আসম্ভির ছাপ                                      | 80        |
| ঠাকুরের প্রতি শ্রীধরের আকর্ষণ                   | ***        | 25     | সাধনের অবস্থার ইব্রিয়-চাঞ্চল্য                            | 8 €       |
| ছদিশাগ্রন্ত পরগুরামের প্রতি মাধবের কৃপা         | ***        | \$ B   | গুরুদ্ফিণা, গুরুর আমুগত্য ও গুরুর সঙ্গ বিবরে প্রের         | 80        |
| यथ, श्रांत्रक এवः विश्वत माञ्चिक प्रश् विश्वत व | প্রোভর     | 20     | বিধিমার্গ ও চঞ্চলতা বিষয়ে উপদেশ                           | 84        |
| ধার্ন্মিকেরা সর্বদাই বিনয়ী                     | 9 See (17) | 29     | আদনের মধ্যাদা                                              | 89        |
| আসন ও হোম বিষয়ে প্রশোভর                        | ****       | 2.     | জীবগুক্তের কথা—মৃত্যু ও অপমৃত্যু                           | 8 >       |
| Size of the same of the same                    |            |        | क्षांक्रभात्रत्व चारम्भ, वक्षहर्द्धात वस्र छे १०००         | 83        |
| । জ্বাক্ত                                       |            |        | ব্ৰহ্মচৰ্য্যের প্ৰথম বংসর অতীত                             | 0.        |
| মহাপ্রভুর ধর্ম ও আধুনিক বৈক্ষবধর্মে গ্রীলো      | কের সংস্রব | 22     | 30 107.070                                                 |           |
| সতীর রক্ষাকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্                 |            | २७     | প্রাবন।                                                    |           |
| হোমের উপকারিতা ও প্রার্থনায় অমুতাপ             |            | 2.6    | দ্বিতীর বৎসরের ব্রহ্মচর্ষ্যের উপদেশ                        | 45        |
| কৰ্ম কিলে শেষ হয় গ                             |            | 29     | <u>क्वार्य अक्षरमाव</u>                                    | 65        |
| জীবলুক্তের কর্ম; প্রারকক্ষরের উপদেশ             |            | 24     | ঠাকুরের জীবনবৃত্তান্ত লিখিবার উৎসাহ ও বাধা · · ·           | 65        |
| গুরুই ভগবান                                     | 1 144 75   | 25     | ঠাকুরের ব্রহ্মচর্য্য ও সন্মানের কথা · · ·                  | 60        |
| সাধকজীবনে গুড়তার আবগুড়তা                      | ·          | 23     | ঈবরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশরের বর্গারোহণের দৃশ্য               | 20        |
| অসময়ে শান্তপাঠের ও সাধুসঙ্গের অপকারিতা         |            | 90     | क्रमाक्षात्रम । नीलकर्श्रदम                                | 49        |
| গেওারিয়া-আশ্রমে নিত্য সন্ধীর্তন ও ভাবাবে       |            | 93     | সাধনে দৈহিক উপদৰ্গ                                         | ev        |
| সাধন কি ? সাধকের ও সিজের কর্ত্তব্য কি           |            |        | স্বপ্নদোৰ ; হেতু ও প্ৰতিকারের উপদেশ •••                    | 6.5       |
| ধৰ্ম হইল কি না কিনে বুঝিব ?                     |            | 93     | উদ্ধরেতাঃ হওয়ার সাধনপ্রণালী                               | W.        |
| या २२व किना किला मान्त्र                        |            |        |                                                            |           |

| SIE                                             |        | বিষয়                                          |         | পৃষ্ঠা |
|-------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|--------|
| বিষয়                                           | পৃষ্ঠা | আশ্চর্য জন্মবিবরণ                              | ***     | > 8    |
| শ্রীধরের বৃষ্টির জলে ভাবাবেশ ও কলহ              | 63     | অহিংসককে কেহ হিংসা করে না                      | ***     | 300    |
| সমাধিমন্দির আরম্ভ; গেণ্ডারিয়ার কথা · · ·       | ৬৬     | ঠাকুরের শান্তিপুর বাইতে ব্যস্ততা               | ***     | > 4    |
| গুরুমর্ব্যাদালজ্ঞানে দিল্পকুদের পুনরাবৃত্তি ··· | ৬৭     | শান্তিপুর বাত্রা                               | ***     | 5 . 9  |
| ৰপ্নে লালের সহিত প্রতিযোগিতা                    | 46     | পাশুব বিজয় যাত্রাভিনয়—সত্যনিষ্ঠার উপদেশ      |         | 2.6    |
| कांनीत जनमारन डेश्नांड शृकांत्र गांखि           | 40     | চিত্তবিকৃতি ও শাসন                             | ***     | 22.    |
| গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা •••                        | 92     | <b>मश्मक</b> विषद्य উপদেশ                      | ***     | 222    |
| শ্রীধরের উপহাস ও শিক্ষাদান                      | 98     | বাব্লায় অপ্রাকৃত হরিদকীর্ত্তন                 | ***     | 225    |
| ঞ্জীধরের অবস্থা ও প্রকৃতি                       | 90     | বাব্লায় কুকুর দারা অবৈত প্রভুর পাহকা আ        | বিন্ধার | 230    |
| গুরুতে অবজ্ঞা দর্শনে শ্রীধরের মাধা গরম · · ·    | 94     | হিমালয়ে গুরু অথেষণ ও মহাপুরুষের দাক্ষাৎকা     | র       | 228    |
| শ্রীধরের জঠরানলে আহতি                           | 99     | জাতিভেন সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর                   | ***     | 22A    |
| AND SOME TERMINATION OF THE REAL                |        | প্রসাদসম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর ও খ্যানাক্ষেপার কথা | ***     | 225    |
| আশ্বিন।                                         |        | শান্তিপুরের রাস                                | ***     | ३२२    |
| মাঠাক্রনের সমাধিমন্দির                          | 42     | ঠাকুরের মূথে শ্যামহন্দরের কথা                  | ***     | 255    |
| मिन्द्रश्राविष्ठेश्रिश्रानी                     | 920    | ভাবের অমগ্যাদা-নীলকঠের বাত্রাভিনয় বন্ধ        |         | 328    |
| মাঠাক্রণের সমাধি প্রতিষ্ঠা                      | pro    |                                                |         |        |
| শক্তিপুজা ও ভগবানের নরলীলা                      | 45     | অপ্রহায়ণ।                                     |         |        |
| ব্ৰহ্মজান ও অবতায়তত্ত্ব                        | P-8    | সিদ্ধ ভগবানদান বাবাজীর কথা                     | ***     | >58    |
| ভগবানের নরলীলা                                  | P.C    | বৈরাগ্য ও ত্রিভাপ সম্বন্ধে উপদেশ               | ***     | 250    |
| সংশয়সম্বন্ধে উপদেশ                             | 89     | ছেলেবেলায় উৎপীড়ন দর্শনে ঠাকুরের মূর্চ্ছা     | ***     | 326    |
| শাদার ও উচ্ছিষ্টের অপকারিতা                     | PP     | সমস্তই অসার—ধর্মই সার                          | ***     | 254    |
| অপধাতে মৃত বাজির প্রেতাক্মার উৎপীড়ন · · ·      | 92     | নাম ভ ধ্যান সম্বন্ধে উপদেশ                     | ***     | 252    |
| শ্রেতান্তার মৃক্তির উপার                        | ಶಿಲ    | নর বংশর বয়নে ঠাকুরের দয়া ও উদারতা            | ***     | 200    |
| ধর্মারপে অধর্ম                                  | ≥8     | সিদ্ধ চৈতক্তদাস বাবাজীর ভবিক্তদ্বাণী           | ***     | 202    |
| রঘ্বর বাবাজীর ঐবর্য্যের কথা                     | 24     | থোদার উপর থোন্দারী                             | ***     | 200    |
| দ্য়াতে পতন                                     | 20     | ঠাকুরের শান্তিপুর হইতে কলিকাতা পমন             | ars.    | ১৩৪    |
| অভিমান কিমে হয় ?                               | 20     | মস্জিদ্ৰাড়ী ষ্ট্ৰটের বাসা                     | 21.5    | 300    |
| The file file sales to                          |        | বৃন্দাবন বাবুর মেবানিষ্ঠা                      | ***     | 260    |
| কাতিক।                                          |        | ঠাকুরের মৃক্তিকোজ দর্শন—আমার অভিমান চু         | 4       | ১৩৬    |
| উষধে বাবাজীর আপন্তি                             | 200    | কলেজের কতিপয় ছাত্রের সঙ্গীর্ত্তন ;            |         |        |
| আমাদের পাড়াগাঁ সহক্ষে ঠাকুরের নানা কথা · · ·   | 200    | মৃকুন্দ ঘোষের আকর্ষণ                           |         | 204    |
| গুরুর অপমান, ফল হাতে হাতে                       | >+4    | বৈক্ব দৰ্শন —মহাপ্ৰভূৱ কথা                     | ***     | 500    |
| নিজ পত্তের জাবন লটয়া শিব্যপত্তের জীবনদান       | 200    | বিভারত মহাশ্যের গৈৰিক প্রচণ                    | and the | 180    |

#### [ 1/0 ]

| विश्व                                        |              | পৃষ্ঠা | <b>वि</b> यम्न                                 |            | পৃষ্ঠা |
|----------------------------------------------|--------------|--------|------------------------------------------------|------------|--------|
| ঠাকুন্নের শাসন ও সান্ত্না                    | ***          | >8=    | হরকান্ত বাবুর স্বপ্ন                           | • • •      | ১৭২    |
| মা আনন্দমরীর সঙ্গীত                          | ***          | 285    | মাধোৰাস বাবাজীৰ সমাধিতে অন্তৰ্জাৰ              |            |        |
| প্রসাদী বন্তু স্পর্শে ভাবাবেশ                | •••          | 280    | ও ঠাকুরের কথা                                  | •••        | 210    |
| বাসা পরিবর্ত্তন                              | ***          | 288    | সাধু নারায়ণদাসের অভুত জন্ম-বৃত্তান্ত          | ***        | ১৭৩    |
| ভাষেবাজারের বাসা                             | ***          | 284    | <u>_</u>                                       |            |        |
| ভাষবাজারের ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য          | +4>          | 584    | পৌষ।                                           |            |        |
| যথার্থ সত্য কি উপারে লাভ হয়।                |              |        | ঠাকুরের পূলা ও আরতি—মহাভাব                     | • • •      | 244    |
| ( আকাশবাণী—"গণ্ডি ছাড়" )                    | ***          | 581    | "আসন নেড় না, কোঁস কর্বে"                      |            | 395    |
| আমুগতাই বন্দট্য                              | ***          | 284    | বোগঞ্জীবনের পত্নীর গর্ভন্থ পুত্রের মৃত্যু-বিবর | 9          |        |
| এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিসে হইবে              | **1          | \$8\$  | এবং তদীয় জননীর ভবিভং                          | ***        | >99    |
| ধ্র্ম সহজে লভ্য নর                           |              | >2.    | আহার বিধয়ে অনুশাসন—লাতিবিচার                  | ***        | 396    |
| জিজাদার অবস্থা ; হিন্দুভাব ও পাশ্চাতাভা      | ব            | 262    | অবিচারে ভালমন্দ বুঝার সক্ষেত                   | ***        | 598    |
| ত্ৰজনায়ীদের স্বাভাবিক ভাব ও ভজন             | ***          | 285    | বীৰ্য্যধারণাদি শারীরিক তপস্তার প্রয়োজনীয়     | <b>জ</b> 1 | 24.    |
| ভাব কাকে বলে ?                               | * * *        | 210    | নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি                     | ***        | 240    |
| গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও মহাপুরুষের লক্ষণ       | 4.85         | >64    | লোভ সর্বাত্রই সমান ক্ষতিকর                     | ***        | 227    |
| মহধি শ্রীবৃক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বান   | ***          | 700    | শুক্ল শিক্ষের সম্বন্ধ বিষয়ে কতিপন্ন প্রথোত্তর | ***        | 22.2   |
| ম্হুট্রির দহিত ঠাকুরের দাক্ষাংকার—           |              |        | লোভে হতাশ—উপদেশ                                | ***        | 225    |
| মহর্দির ভাব ও উপদেশ                          | ***          | 569    | <b>ণীক্ষান্থলে বিচিত্র ভাব</b>                 | ***        | 740    |
| 'প্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রভু। মহর্ষির প্রতি শুরুর | P <b>M</b> 1 |        | এই দীকা গ্রহণই ত্রিবেণী-মান                    | 4**        | 228    |
| স্গর্ভ ও বিগর্ভ সমাধি                        | ***          | 200    | দীকা বিনিময়ে দান ও তাহা গ্রহণে অপরাধ          |            | 28.5   |
| সমস্ত অবতার-পূর্ণ ভগবান্। আমুব্দিক           | প্ৰাশ        | 281    | দেব দেবীর অমুরোধ-পুজাটি লোপ না হয়             | 5 0 4      | 25.6   |
| कालीचाटि काली पर्नन-छेपामी माधु पर्नन-       |              |        | মহাস্থা মণিবাবুর দৃষ্টি শক্তি                  | ***        | 56.4   |
| স্পর্শ করা বিষয়ে উপদেশ                      | **4          | >40    | চরশাসূত গ্রহণে প্রেতাত্মার উদ্ধার              | ***        | ১৮৭    |
| রাজা কালীকৃষ ঠাকুরের আকাজাও অন্ত             | <b>एकाथ</b>  | 248    | পাগলী ঠাকুরমা ও ঠাকুর, ঠাকুরের                 |            |        |
| ছোট দাদার সেবা—ঠাকুরের অঞ্                   | ***          | >6€    | क्यविवद्गापि अवर्ग                             | ***        | ን p.p. |
| ঠাকুরের বিরম্ভি                              | B + +        | >4%    | প্ৰসাদ কাকে বলে, কাৰ্য্যাকাৰ্য্য বুঝা শস্ত     | ***        | 225    |
| ভিতরে ত্রিভঙ্গ                               | 111          | 261    | রাদলীলা ও শুরুলিয়দম্বন্ধ                      | ***        | 580    |
| বপ্ন-বিষয়ে কথা। ঠাকুরের রোগীর জগ্           |              |        | ভোর কীর্ত্তন—শিক্তপদে লুটালুটি                 | ***        | 220    |
| সহাসুভূতি ও চিকিৎদা                          | ***          | 369    | পাপের মূল কিসে ধার ? ধর্ম কি ?                 | ***        | 286    |
| নবীন বাবুর সেবা কার্ব্য                      | 442          | 269    | মহাপ্ৰভুর পুৰাণ চিত্ৰপট                        | ***        | \$89   |
| ভক্তের দেবা-সাহদে ঠাকুরের হংখ                |              | \$90   | অভুত সৰীৰ্ভন—বাই বাই                           | ***        | 799    |
| ভক্তের ভাবে ঠাকুরের আগ্রহ ও সমাদর            | ***          | 39+    | ঠাকুরসম্বন্ধে নরেক্র বাবুর কথা                 |            | ۹.,    |
| ডাস্তার হরকান্ত বাবুর দীকা                   | 149          | 595    | ঠাকুরের ঢাকা যাত্রা—গুরুত্রাতাদের অবস্থ        | •••        | ₹•:    |
|                                              |              |        |                                                |            |        |

|              | বিষয়                                                             |                  | পৃষ্ঠা | বিষয়                                        | end:            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------------------------------------------|-----------------|
| পদ্মা        | র জ্বল হাওয়া, সাহেবের পরিহাস                                     | ***              | 2.2    | ব্ধ-ঠাকুরের দেহত্যাগের উদ্মোগ                | <b>શ્</b><br>૨૨ |
|              | F যোগজাবন গোখামীর স্ত্রী                                          |                  |        | কুপণতার অনুশাসন।                             | 44              |
|              | বসম্ভকুষারীয় দেহত্যাগ                                            | ***              | 210    | দর্থানা উইল কর্বে কার নামে ?                 | २०              |
|              | হাছ।                                                              |                  |        | জামার সন্থানিত।                              | 40              |
| বোগ          | জীবনের স্ত্রার আদ্ধ ও পারলোভিক অ                                  | বস্বার্গ ।       |        | ঠাকুরের উপদেশ ও ভিক্ষার ব্যবস্থা             | ર ૭             |
|              | প্রশান্তর                                                         | 100              | ₹•8    | প্রথম ভিক্ষা ঠাকুরের হাতে; এ কি চমংকার ···   | 2.00            |
| আশ্          | মৈ অগায়ে                                                         | ***              | 2.0    |                                              |                 |
| ঠাকুরে       | রর এ শৃষয়ে দৈনন্দিন কার্য্য                                      |                  | 2.7    | (25 <u>3</u> )                               |                 |
|              | রর হাসি ও ঝগড়ার শাস্তি                                           | ***              | ٤١٠    | সেবা-ভব্তিতে বিপ্রহ কাপ্রত হন                | २०।             |
|              | ায় বৈরাণ্যে বিষম উৎপাত , ঠাকুয়ের ট                              | डे <b>श्टम म</b> | 233    | কৌশলের দান ; অমুতাপ                          | २७०             |
|              | <b>क्षिक्षान्</b> न                                               | 0.00             | ૨૩૭ં   | ছনিনে ঠাকুরের কুপাদৃষ্টি •                   | २७°             |
| <b>%</b> कृञ | তাদের প্রতি অশ্রদ্ধা ; ঠাকুরের উপনে                               | r#t              | 428    | অবিধান, সাধনে অভিমান ; অমুশাসন               | २७३             |
|              | মানে ছর্দাশা , ঠাকুরের অনুশাসন                                    | ***              | ₹5€    | পরিবেশনে ক্রেটি। তীর্বপর্যাটনের নিরম         | ₹8+             |
| প্রসার       | দর গুণ ও তাহাতে অবিবাস                                            |                  | २३१    | বোৰস্কট                                      | ₹83             |
|              | হাল্পন।                                                           |                  |        | প্রকৃতির গলদ বার্দ্ধকো প্রকাশ। উপদেশ         | ₹88             |
| csivati      | বিয়ার সিদ্ধ ফকিরের আশ্চর্য্য কথা                                 | 144              | 22.    | বৃষ্টিসময়ে তর্পণ , ঠাকুরের কুপা             | ₹8€             |
|              | त्र वृत्क्षां वित्वत्र कुष्त्र ।<br>इत्रुद्धां वित्वत्र कुष्त्र । | 140              | २२ •   | শাধকের মাদক বাবহার; গাঁজার ধুঁয়ার দশমহাবিভা | 285             |
|              | ঠাকুরের পূর্বজন্মের শ্বতির কথা                                    | ++1              | २२२    | দ্যা ও সহামুভূতিতে সাধারণ নীতি টেকে না       | २४४             |
|              | ने पोलास व्यवस्थित ।<br>ने पोलास व्यवस्थित ।                      | ***              | 111    | ওয়াপত্তিত ও ঠাকুর                           | २६०             |
|              | ঠাকুরের সহাত্মভূতি ও উপদেশ                                        | ***              |        | ঠাকুরের স্বপ্ন , সাধুতে বিশাস                | ₹€ 0            |
|              | অতি অনাদরে ও উৎপীড়নে বিপত্তি                                     | 100              | 228    | শহাস্থাপুদ্ধের চামারীবৃত্তি                  | २६७             |
|              | কর্মের উপদেশ                                                      | •••              | 226    | क्नधन, धन्नधन, जोधन, निष्कुन वदः मन्धन मन्दर |                 |
|              | -প্রলয়ের দৃশ্ত                                                   |                  | २२१    | নানবিধ প্রয়োত্তর                            | 248             |
| * "1         |                                                                   | 100              | २२৮    | সাধনচেপ্তাই উন্নতির সোপান ; নৈরাক্সের ভরসা   | 264             |
|              |                                                                   |                  |        |                                              |                 |
|              |                                                                   |                  | চিত্ৰ  | <b>মূচা</b>                                  |                 |
|              | শীমদাচাৰ্য্য শ্ৰীশীবিজয়কৃষ্ণ গোৰামী                              | ***              | ٥      | ণ। বীনীপ্রামহন্দর জীউ                        | >23             |
|              | बीय्रक्यको बार्शक्षण बीबीरमानमामा ८                               |                  | b's    | ৮। কাল্নার সিদ্ধ ভগবানদান বাবাজীর আশ্রম      | \$≥R            |
|              | এএীগোধামী প্রভুর শান্তিপুরস্থ বাটী                                | 100              | 2+191  | 🗦। নৰম্বীপের সিদ্ধ হৈতক্তদাস বাবাজীর আশ্রম   | ১৩২             |
|              | বাব্লায় শীশীঅবৈত প্রভুর ও তাঁহার                                 |                  |        | >। শীকারপুরের গোস্বামী প্রভুর মাতৃলালয়      | >>>             |
|              | <b>প্</b> তিষ্ঠিত শ্ৰীবিগ্ৰহের মৃ <b>র্বি</b>                     | ***              | 22.    | ३३। मोजूनांनव मश्वध कठूवम                    | ১৯২             |
|              | বাব্লার শ্রীমন্দির সমুধস্থ নাটমন্দির                              | ***              | 275    | ১২। এ মহাপ্রভুর পুরান চিত্রপট—ভাবাবেশে নৃত্য | 724             |
| <b>6</b> 1 8 | শ্রীশ্রীভাষ্যকর জীউর মন্দির                                       | ***              | 35.    | ३७। बीक्लमानम उक्कारी                        | হড় •           |





শ্রীমদাচার্য্য শ্রীশ্রীবিজয়ক্ষ গোস্বামী

প্রীপ্রীগুরুদেবায় নমঃ

# श्रीभाष्य से भाग

# ত্তীর খণ্ড

# ঠাকুরের শ্রীরন্দাবন হইতে গেণ্ডারিয়া আগমন ও আশ্রমের তদানীন্তন অবস্থা।

প্রীপ্রীপ্তক্ষদেব (প্রভূপাদ প্রীপ্রীবিজয়ক্ষ গোস্বামী মহাশয়) ১২৯৬ দনের পৌষ মাদ হইতে প্রীর্ন্দাবনধামে বৎসরাধিক কাল বাদ করিয়াছিলেন। এই স্থানে মাঠাক্ষণ (প্রীমতী যোগমায়া দেবী) ১২৯৭ দনের ১০ই দাস্কন তারিখে দেহত্যাগ করেন। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই ঠাকুর দেবী) ১২৯৭ দনের ১০ই দাস্কন তারিখে দেহত্যাগ করেন। ইহার অব্যবহিত কাল পরেই ঠাকুর টোহার শ্বাম্পরাণী (প্রীয়ৃক্তা মুক্তকেশী দেবী), তাঁহার পুত্র প্রীয়ৃক্ত যোগজীবন গোস্বামী, কল্পা তাঁহার শ্বাম্পরাণী (প্রীয়ৃক্তা মুক্তকেশী দেবী), তাঁহার পুত্র প্রীয়ুক্ত যোগজীবন গোস্বামী, কল্পা ক্রেক্টী প্রক্রমাতাভাগিনীকে দক্ষে লইয়া কুত্র্ডী (প্রীমতী প্রেমস্থী) এবং আমাদিগের অক্তান্ত কয়েকটি গুরুত্বাতাভাগিনীকে দক্ষে লইয়া কুত্র্ডী (প্রীমতী প্রেমস্থী) এবং আমাদিগের অক্তান্ত কয়েকটি গুরুত্বাতাভাগিনীকে দক্ষে কয়েক দিন প্রীর্ন্দাবন হইতে হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভমেলায় উপস্থিত হইলেন। সে স্থানে যাইয়া তিনি অল্প কয়েক দিন মাত্র অবস্থান করেন এবং যোগজীবনের দ্বারা মাঠাক্রদণের অস্থি ব্রহ্নত্থে গঙ্গাগর্জে সমাহিত করিয়া ঢাকার দিকে গেগুরিয়া যাত্রা করেন।

কিছুদিন পূর্বে ঠাকুর আমাকে জানাইয়াছিলেন, "শীঘ্রই আমি গেণ্ডারিয়া যাইতেছি। মুবিধা বোধ করিলে এখন হইতেই তুমি সেখানে থাকিতে পার।" কোন্ দিন কোন্ সময়ে ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিবেন, আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি দাতিশয় উৎকণ্ঠার সহিত বাদীতে থাকিয়াই, ঠাকুরের ঢাকা আদিবার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম। আশ্বর্য এই ধে, অকস্মাৎ ১৩ই চৈত্র ঠাকুরের জন্ম আমার প্রাণ অভ্যন্ত বাাকুল হইয়া উঠিল। আমি অমনি এক মাদের মভ আহারের দামগ্রী দংগ্রহ করিয়া ছোট দাদার (শ্রীযুক্ত দারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের) দলে ১৪ই চৈত্র গেণ্ডারিয়া আদিয়া পঁছছিলাম। ভানিলাম ঠাকুর গত কলাই এথানে আদিয়াছেন।

প্রায় তৃই বংসর পরে ঠাকুর ঢাকা পঁহছিতেছেন, সর্বত্রই এ কথা ইতিপূর্ব্বে প্রচারিত হইয়াছিল। স্থতরাং নানাস্থান হইতে গুরুস্রাতাভগিনীগণ ঠাকুরের দর্শন আকাজ্ঞায় গেণ্ডারিয়া আশ্রমে আদিয়া উপস্থিত হইতে লাগিলেন। ঠাকুরের গেণ্ডারিয়া পঁহছিবার পরদিন হইতেই দীক্ষাম্রোত চলিয়াছে। চৈত্র

মাদের বাকি কয়দিনে কত লোক যে ঠাকুরের নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিলেন বলিতে পারি না। বরিশাল, ফরিদপুর, কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের গুরুভাতাদিগের সমাগমে এখন আশ্রমে আর স্থান সঙ্কলন হইতেছে না। আশ্রমদংলয় আমাদিগের সতীর্থ শ্রুছের শ্রীযুক্ত কুয়বিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ, শশীবাবু ও সতীশবাবু প্রভৃতির বাড়ীও লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরে ঢালা বিছানা করিয়া এবং ঐ ঘরের ছ'দিকের বারেন্দায় চাটাই মাত্র বিছাইয়া, বহু অবস্থাপন্ন এবং সন্ত্রান্ত গুরুজনাত্রগণ রাত্রি যাপন করিতেছেন। ঠাকুর পুবের ঘরে আসন করিয়াছেন। সেথানেও কয়েরকজন গুরুজাতা রাত্রিকে থাকেন। ছোট দাদা, কুয়বিহারী গুহ, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও আমি কোথাও স্থান না পাইয়া অগত্যা ভাঙারঘরের এক কোণে কোনও মতে বাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছি।

রাত্রি শেষ্ হইতে না হইতেই খোল করতাল বাজিয়া উঠে। গুরুজাতারা সকলে মিলিত হইয়া ভোর-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে তিন চারি জন গুরুজাই নাঁটা লইয়া সমস্ত আশ্রম ঝাড়ু দিতে থাকেন। কেহ কেহ গোবর জল লইয়া আমতলা, ঠাকুরের আসনক্টীর, আশ্রমের উঠান ও ঘরের চারিদিকের পিড়া ও বারেনা স্থোদয়ের প্রেই লেপিয়া রাথেন। গুরুজাত্রগণের মধ্যে আনকেই আপন আপন কচি-অন্থায়ী ঠাকুর-দেবার কোনও না কোনও কার্য্য লইয়া পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন। মহাসমারোহের পূজা বা মহোৎসবাদি ব্যাপারে দিনটি যে ভাবে আনন্দ উৎসাহে চলিয়া যায়, আমাদেরও সকলের সেই ভাবে প্রতিদিন অতিবাহিত হইতেছে। কিন্তু ঠাকুরের জোষ্ঠা কল্যা শ্রীমতী শান্তিম্থা, কয়েকমাস প্রের তাঁহার পূল্র (দাউজী) জন্মগ্রহণ করিবার সময় হইতেই অত্যন্ত পীড়িতা ছিলেন, এখন মাত্রিয়োগ সংবাদ পাইয়া, একেবারে অবসর হইয়া পড়িয়াছেন। দিদিমা কল্যা বিয়োগে অতিশন্ধ শোকাতুরা হইলেও, গুরুজিনীদের সহিত সকাল বেলা এগারটা পর্যান্ত আশ্রমন্থ সকলের আহারের বন্দোবন্ত লইয়া ব্যন্ত রহিয়াছেন। যোগজীবনের স্ত্তী পঞ্চাশ যাট জন লোকের রায়া প্রতিদিন অবাধে ত্'বেলা প্রফুলমনে স্কচাকরণে করিয়া যাইতেছেন দোখয়া সকলেই অবাক হইতেছি।

সকালে ৭টার সময়ে ঠাকুরের চা সেবা হয়, পরে শ্রীশ্রীচৈতন্মচরিতামূত ও শিথগুরুদিগের উপদেশ ও ভজন-সম্বলিত "গ্রন্থসাহেব" প্রভৃতি পাঠ হইয়া থাকে। বেলা প্রায় এগারটা পর্যান্ত প্রত্যহই ঠাকুরের ঘর লোকে পরিপূর্ব থাকে। আহারের পরে মধ্যাহে ঠাকুরের আসন আমতলায় লইয়া যাওয়া হয়। অপরাপ্ন ৪টা পর্যান্ত ঠাকুর কাহারও সহিত বড় কথাবার্ত্তা বলেন না—ধ্যানস্থই থাকেন। স্ক্তরাং অধিকাংশ 'গুরুশ্রাতারাই এই সময়ে আপন আপন স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করেন। নিয়ত একটি লোক ঠাকুরের নিকটে থাকা আবশ্রুক বলিয়া, আমিই পাঁচটা পর্যান্ত ঠাকুরের কাছে বিদিয়া থাকি। ১লা বৈশাথ (১২৯৮ সন) হইতে আহারান্তে ঠাকুর আমাকে প্রত্যহ তাঁহার নিকটে ৺কালীপ্রসন্ধ দিংহের মহাভারত পাঠ করিতে বলিয়াছিলেন। পাঠের সময় গুরুশ্রাতারা কেহ কেহ আমতলায় উপন্থিত

হইয়া থাকেন; কিন্তু পাঠান্তে সকলেই চলিয়া যান। ফ্তরাং অপরাহু পাঁচটা পর্যন্ত আমতলা প্রায় নির্জ্জনই থাকে। পাঁচটার পর ধীরে ধীরে আমতলা লোকে পরিপূর্ণ হয়। আমিও ঐ সময়ে ঠাকুরের আদেশাফুষায়ী আমার আহারীয় প্রস্তুত করিবার জন্ত চলিয়া আদি। পাঁচটা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঠাকুর স্বচ্ছন্দভাবে সকলের দঙ্গে শাস্ত্র, সদাচার, ধর্ম, সাধন প্রভৃতি বিষয়ে আলাপাদি করিয়া থাকেন; সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পরে সমন্ত গুরুত্রাতারা একত্রিত হইয়া বহু থোল করতালের ধর্মনি সন্ধীর্ত্তনের আরম্ভ করেন। এই সন্ধীর্ত্তনের চিত্র প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। থোল করতালের ধর্মনি সন্ধীর্ত্তনের রবে মিলিত হইয়া আশ্রমটিকে কাঁপাইয়া তুলে। মহাভাবের তরঙ্গ প্রবল বেগে ঘন ঘন উঠিয়া আশ্রমস্থ সকলকে একেবারে অভিভৃত করিয়া ফেলে। প্রায় তিন ঘন্টাকাল কি ভাবে যে চলিয়া যায় কিছুই আমাদিগের লক্ষ্য থাকে না। সন্ধীর্ত্তনান্তে ঠাকুর সন্দেশ, বাতাসা, পেঁড়া, বরফি প্রভৃতি মিষ্টান্ন স্বয়ং নিবেদন করিয়া হরির লুট দিয়া থাকেন। তৎপরে সকলে স্ব আবাসে চলিয়া গেলে, ঠাকুর আহারান্তে তুই এক ঘন্টাকাল উপস্থিত শিশ্যগণের সহিত কথাবান্ত। বলিয়া অবশিষ্ট রাত্রি প্রায় চারিটা পর্যান্ত একভাবে ধ্যানম্থ অবস্থায় কাটাইয়া দেন; অতঃপর অর্জ ঘন্টাকাল বিশ্রাম করেন। আশ্রমম্ব সকলের এই ভাবে দিন রাত্রি অতিবাহিত হইতেছে।

### বৈশাধ, ১২৯৮ দাল। গঙ্গার প্রস্তর—গৌরীশঙ্কর।

আজ মহাভারতপাঠান্তে অপরাষ্ট্রে আমতনায় ঠাকুরের নিকটে বিদয়া আছি, এমন সময়ে গুরুতিগিনী ইবেশাথ, প্রীযুক্তা মনোহরা দিদি আসিয়া তাঁহার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা ঠাকুরকে বলিলেন; গুরুবার। শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। মাঠাকুরণের দেহত্যাগের কয়েকদিন পূর্বের, মনোহরা দিদি প্রীর্ন্দাবনে গিয়াছিলেন। গত চৈত্র মাদের প্রারম্ভে ঠাকুর ঘথন হরিছারে পূর্ণকুপ্তমেলায় ঘান, অক্যান্য গুরুব্রুলাতা ও ভগিনীদিগের সঙ্গে মনোহরা দিদিও তথায় গিয়াছিলেন। হরিছারে গঙ্গাগর্ভে ও বালিচড়ায় স্থন্দর অসংখ্য প্রস্তরথগু দেখা যায়। স্থগোল শুরবর্ণ প্রস্তরকয়রে লাল, নীল, সবুজ ও কাল রঙের চক্র, মালার মত অতি পরিপাটীরূপে অন্ধিত হইয়া রহিয়াছে। স্নানের সময়ে মনোহরা দিদি একদিন নানা রঙের চক্রবিশিষ্ট একথানা গোলাকার শিলা তুলিয়া আনিয়াছিলেন। তিনি গেগুরিয়াতে আসিয়া, ঐ প্রস্তরথগু শয়নের ঘরে টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিয়া রাখিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি ঐ প্রস্তরথগু লইয়া বিষম বিত্রত হইয়া পড়িয়াছেন। ঠাকুরের নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "হরিছার হইতে আসিবার সময়ের স্থন্দর একথানা গাদা স্থগোল চক্রধারী পাথব আনিয়াছিলাম, এত দিন উহা টেবিলের উপরে কাগজ চাপা দিয়া রাথিয়াছি; জানি না,

কেন উহাতে সময়ে সময়ে মহাদেব ও ভগবতী দেখিতে পাই। গত রাত্রে আবার শুনিলাম.
প্রান্তর্থানি আমাকে বলিতেছেন, 'গঙ্গাতে বড় আনন্দে ছিলাম, এ অবস্থায় আমাকে এখানে আনিয়া রাখিলে কেন প্রআমার ক্লেশ হইতেছে।'—এক্লপ দেখি শুনি কেন বৃঝিতেছি না। ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "হরিদ্বারের গঙ্গাগর্ভের প্রস্তরকে গৌরীশঙ্কর বলে। মহাদেব ও পার্বেতী উহাতে অবস্থান করেন; পূজা না ক'রে এ শিলা রাখ্তে নাই।"

দিদি প্রস্তরথণ্ড আনিয়া আমাকে দিয়া বলিলেন, "ভাই, এই পাথর আমি আর রাখতে পারব না, তুমি এট নিয়ে যা হয় কর।" আমি প্রস্তরথণ্ড রাখিয়া দিলাম। বাড়ীতে গোপাল ঠাকুর আছেন, এই প্রস্তরথণ্ডও সেই সঙ্গেই পৃঞ্জিত হইবে।

#### গোবর্দ্ধনের শিলা—গিরিধারী গোপাল।

হবিধারের গঙ্গাগর্ভের প্রন্তরে মহাদেব ও ভগবতীর প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা শুনিয়া, ৺প্রীর্ন্দাবন-ধানের আর একটি আশ্চর্য্য ঘটনার বিষয় মনে হইল। ঠাকুরের সঙ্গে যথন আমরা প্রীর্ন্দাবনে ছিলাম, তথন একদিন গুরুত্রাতা স্বামিজী\* গোবর্দ্ধনে গিয়াছিলেন। ইনি পূর্ন্ধেই শুনিয়াছিলেন যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গিরিধারী গোপাল রূপে এ পাহাড়ের প্রত্যেক গগু শিলাতেই জাগ্রতরূপে অবস্থান করিতেছেন। তাই তিনি প্রীর্ন্দাবনে আসিবার সময়ে বার থগু ছোট ছোট স্থন্দর শিলা তাঁহার ঝোলাতে ভরিয়া আনিয়াছিলেন। ব্রজ্বাদীরা গোবর্দ্ধনের শিলা অক্তব্র লইতে দেন না, এই জক্ত্র স্বামিজী শিলা কয়টি গোপনে সংগ্রহ করিয়া ঝোলার ভিতরে ল্কাইয়া রাখিয়াছিলেন। ঠাকুরের পার্শ্বের ঘরেই গুরুত্রাতা শ্রীধরের শয়নঘর ছিল; স্বামিজীও প্রীধরেরই এক পাশে আসন রাধিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই ঘুরিয়া বেড়াইতেন, ঝোলা-ঝুলি সর্ব্বদা এ আসনের উপরেই পড়িয়া থাকিত। একদিন স্বামিজী থ্ব প্রত্যাবেই কৃত্ত্ব হইতে পরিক্রমায় বাহির হইলেন। প্রীধর মধ্যাহে আহারাস্তে আপন আসনে বিসয়া আহেন, হঠাৎ দেখিতে পাইলেন, স্বামিজীর আসনের উপরে ক্যেকটি বালক খেলা করিতেছেন।

<sup>\*</sup> বামিজী—শ্রীহারমোহন চৌধুনী—বাড়া ধান্রাই, কেলা ঢাকা। ইনি বি, এ, পর্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াই, কিছুকাল ঢাকা গভর্গমেট কলেজিয়েট ক্লে শিক্ষকতা কাধ্য করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা ইইতে ইইর ধর্মোমান্তভা ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাহা ক্রমণ: বৃদ্ধি হইরা পড়ে। অল্ল বরস হইতে বহু চেষ্টা করিয়াও প্রকৃত ধর্ম জীবনে লাভ করিতে পারিলেন না দেখিয়া তিনি একেবারে হতাশ হইরা পড়িলেন। বামিজীর মুথৈ শুনিয়াছি, এ সময়ে তিনি মানসিক ক্লেশ সহু করিতে না পারিয়া, একদিন নিভ্তকালে অতি নিজ্জন স্থলে আক্রহত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই মুহুর্ত্তেই অক্যাৎ ঠাক্র উহাকে দর্শন দিয়া আ্রাদিত করিলেন। ঠাক্রের নিকটে দীক্ষাগ্রহণের কিছুকাল পরেই, আমিজী সরকারি চাক্রিটি ছাড়িয়া দিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। অতঃপর ঠাক্রের নিকটে সাল্লাস গ্রহণ করিয়া উদাদ ভাবে নানা স্থান পর্যাটন করিতে করিতে প্রিকৃলাবিনধামে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথার তিনি বহুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। ইইবার অসাধারণ বৈরাগাপুর্ণ জীবনের অস্ত্ত ঘটনা সকল যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহা আমার পূর্ব তিন বংসরের ডায়েরীতে বিবৃত রহিয়াছে।

তাঁহারা শ্রীধরকে বলিতে লাগিলেন, "গোবর্দনে আমরা বেশ আনন্দে ছিলাম, আমাদের এথানে এনে অনর্থক কন্ত দিচ্ছ? স্থান করাও না, থাবার দেও না, এ ভাবে আর কতকাল আমাদের এথানে রাখ্বে?" এই কথা কয়টি বলিয়া বালকগণ অকস্থাৎ অদৃশ্য হইলেন। শ্রীধর জাগ্রত অবস্থায় এইরূপ দেখিয়া শুনিয়া চমকিয়া গেলেন। কারণ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে আসিয়া সমস্ত বিবরণ বলিলেন।

ঠাকুর শ্রীধরকে বলিলেন—"খাবার কিছু মিষ্টি আর পরিকার এক ঘটা জল এক্ষণি এনে গিরিধারী গোপালদের নিবেদন ক'রে দাও। হরিমোহনের ঝোলার ভিতরে গোবদ্ধনের শিলা আছেন, অনুসন্ধান কর্লেই দেখ্তে পাবে।"

শ্রীধর তথনই স্বামিজীর ঝোলা খুলিয়া বারখণ্ড শিলা দেখিয়া অবাক্ হইলেন; অবিলম্বে খাবার আনিয়া গিরিধারী গোপালদিগকে নিবেদন করিয়া দিলেন। স্বামিজী সন্ধ্যার সময়ে কুঞ্জে আসিলে ঠাকুর ঘটনাটির উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—"রীতিমত সেবা কর্তে না পার্লে, এ সব শিলা আন্তে নাই; কালই ভোরে গোবর্জনে গিয়ে রেখে এসো।"

স্থামিজীও পরদিন প্রত্যুবেই ঝোলা লইয়া গোবর্জনে চলিয়া গেলেন। শিলার মাহাত্ম্য ভাবিয়া তিনি সমস্ত রাস্তা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিলেন। সমস্তওলি শিলা কিছুতেই তিনি রাখিয়া আদিতে পারিলেন না। দশখণ্ড গোবর্জনে রাখিয়া, অবশিষ্ট তুই খণ্ড কণ্ঠে ধারণ করিবার জন্ম সন্দে লইয়া আদিলেন এবং কিছুকাল উহাদের সেবা পূজা করিয়া, একখণ্ড সতাশকে দিলেন। সতীশ প্রতিদিন খুব শ্রুজার সহিত উহা পূজা করিয়া আসিতেছেন। স্থামিজী অবশিষ্ট শিলাখণ্ড সোনার মাত্লীতে ভরিয়া, দক্ষিণ বাছতে ধারণ করিয়াছেন এবং জল ও তুলসীর ধারা প্রত্যুহ তাঁহার পূজা করিয়া থাকেন।

#### # দতীশের প্রতি মায়াচক্রীর উৎপীড়ন।

আহারান্তে ঠাকুর আমতলায় বসিলে, আমিও তাঁহার নিকট আর আর দিনের মত তুই ঘণ্টাকাল

4ই বৈশাও,

মহাভারত পাঠ করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরেই শ্রীধর ও সতীশ আসিয়া

১৯শে এপ্রিল, রবিবার।
তথায় উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ধ্যানমগ্ন ছিলেন; একটু পরে ধ্যানভন্ধ হুইলে,
উহাদের সঙ্গে কথাবার্তা আরম্ভ করিলেন।

<sup>\*</sup> সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—বাড়ী ঢাকা, বাহিয়াগ্রামে। ইঁহার সাংসারিক অবস্থা তেমন সচ্ছল না থাকায়, পাঠ্যাবস্থায় অনেক ক্লেল পাইয়াছিলেন। নানা হরবস্থা ভোগ করিয়াও নিজ অধ্যবসায় এণে ইনি এণ্ট্রেল্ ও এক্, এ, পারীক্ষার গন্তর্গমেণ্টের শ্রেছ বৃত্তি প্রাপ্ত ইইয়া বি, এ, পারীক্ষা পাড়িরাছিলেন। কিন্তু আকম্মিক কোন কারণে পারীক্ষা দিতে বিদ্ধ ঘটিল। ইংরাজা ও সংস্কৃত ভাষার ইঁহার ফলর দথল ছিল। পঠিদশার প্রারম্ভেই সতীশের ধর্মলাভের আকাজ্ঞা অভিশয় প্রবল হইয়া উঠে। উপাসনাশীল, নিষ্ঠাবান্ ব্যাহ্মদের সক্ষলান্ত করিয়া ইঁহার ব্যাহ্মণ্ডের অনুযাগ

ঠাকুর সতীশকে বলিলেন — "সতীশ, শ্রীর্ন্দাবনে যাওয়ার সময়ে রাস্তায় নাকি তুমি মায়াচক্র দেখেছিলে ? ঘটনাটি তোমার মুখে শুনি নাই, বল না শুনি।"

ঠাকুর কোনও কথা সভীশকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেই, সভীশ আহলাদে আট্থানা হইয়া পড়েন। ঠাকুরের আদেশ পাইয়া, সতীশ আজ খুব উৎসাহের সহিত হাত মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন—"পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া আমার মন অতিশয় খারাপ হইয়া গেল। আমি চারিদিক যেন অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। সকলই অসার ভাবিয়া তথনই ( হেড মাষ্টারী ) চাকরীটি ছাড়িয়া দিলাম ও পদত্রজে শ্রীরন্দাবনে যাত্রা করিলাম। আপনি শ্রীরন্দাবনে আছেন জানিয়া, আপনার সঙ্গে থাকিব সকল্প করিয়া চলিলাম। আমি সমন্তিপুর হইতে রওনা হইয়া পথে এলাহাবাদের নিকটে একস্থানে অনেকগুলি সাধু সন্ন্যাসী দেখিতে পাইলাম। তাঁদের সঙ্গে কিছু সময় আমার থাকিতে ইচ্ছা হইল। একটি খুব তেজস্বী সন্ন্যাসীকে দেখিয়া তাঁর নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি আমাকে খুব আদর যুত্র করিয়া বদাইলেন এবং আলাপাদি করিয়া আমার সমস্ত অবস্থা জানিয়া নিলেন। ইংরাজী লেখাপড়া শিথিয়াও উদাদভাবে বাহিব হইয়াছি জানিয়া দাধু বড়ই দল্পই হইলেন। দাধু আমাকে বলিলেন — "তোম্বা মন হোম তো কয় রোজ ইহাই রহো।" রাস্তার ক্লেশে শরীর আমার থুব কাতর হইয়া পড়িয়াছিল; সাধুও আমাকে খুব আদর ষত্ন করিলেন। ইহা ভগবানেরই রূপা ভাবিয়া, চুই চার দিন সাধুর নিকটেই থাকিব স্থির করিলাম। কয়েকদিন থাকিয়া আমি একদিন শ্রীবৃন্দাবনে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। তথন সাধু আমাকে বলিলেন, "আরে, কাঁহা যাওগে? হামারা সাথ্ই রহো, থোড়া রোজ্মে নিজ বন্ যাওগে।" আমি দাধুকে বলিলাম, "মহারাজ, আপ্ দির্ হাায় ?" দাধু খুব তেজের সহিত আমাকে বলিলেন, "তব্ ক্যা! তোম হামকো ক্যা সমঝা?" আমি বলিলাম, "আচ্ছা, আপ্ হাম্কো কুছ দিদ্ধাই দেখলানে দেক্তে ?" দাধু বলিলেন "হাঁ, দেখোগে ?" এই বলিয়া দাধু আমার কপালে তাঁর কয়েকটি অঙ্গুলি স্পর্শ করাইয়া হাত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনটি তুড়ি দিয়া

জন্ম এবং উপৰীত পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। এ সময়ে সতীশের সন্তানিষ্ঠা, সরলতা উপাসনার ভাব ও অসাধারণ উৎসাহ উত্তম দেখিয়া অনেক সময় আমরা বিশ্বিত হইয়াছি। ইনি বাহা সত্য বৃথিতেন, লঘু গুরু অপেক্ষা না করিয়া এবং কোনও দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া তাহাই বলিতেন ও করিতেন। এজন্ম আমরা উহাকে পাগ্লা সতীশ বলিয়া ডাকিতাম। ১২৯৭ সনে অগ্রহারণ মাসে ইনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষালাভ করেন। ঠাকুরের সঙ্গে ইনি পুরী গিরাছিলেন।

অভিনে ঠাকুর কলেবর পরিতাগে করিবেন জানিতে পারিয়া, দতীশ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চরণে করজোড়ে অশ্রুপূর্ব-নয়নে প্রার্থনা করিলেন, বেন তংপূর্বেই উহার দেহত্যাগ ঘটে। ঐ দময়ে ঠাকুরের নিকটেও নিজের প্রবল আকাজ্জা অতি কাতরপ্রাণে পূনঃপুন: নিবেদন করিলেন। ঠাকুর একদিন দতীশকে বলিলেন, "জ্ঞানাথানে তেতিয়ার প্রার্থনা মঞ্জুর করিতেলন।" ইহার করেক দিন পরেই, মাত্র ছই দিনের আরে, ই অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীজগন্ধাত্রীপূজার দিনে, রাত্রি প্রায় ১৪ টার দময় দতীশ নিজ অভিলম্বিত শ্রীধাম প্রাপ্ত হইলেন। ইহার জীবনের অতি অন্তুত ঘটনাসমূহ আমার পূর্বোগর ভায়েরীতে লিখিত আছে।

বলিলেন, "আব্ মায়াচক্র দেখা।" ঐ সময়ে আমি কেমন ষেন হইয়া গেলাম; আমার এক অভ্ত অবস্থা হইল। আমি অলৌকিক দৃশ্য সমস্ত দেখিতে লাগিলাম। দেখিলাম—চন্দ্র, স্থা্য, গ্রহ, উপগ্রহ সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চক্রাকারে ঘুরিতেছে, শত শত গ্রহ উপগ্রহের উৎপত্তি হইতেছে; তাহারা বৃদ্ধি পাইতেছে, আবার ধ্বংস হইয়া ষাইতেছে। অসংখ্য জীব জন্ত মায়াচক্রে পড়িয়া স্বর্গে যাইতেছে, আনন্দ করিতেছে, আবার ক্রমে ক্রমে তাহারাই ঘুরিতে ঘুরিতে শত শত ভীষণ নরকর্তেও আসিয়া পড়িতেছে—চীৎকার করিতেছে, দয় হইতেছে। তিন দিন তিন রাত্রি এই মায়াচক্রে কত কি যে দেখিলাম বলিতে পারি না। এই সমস্ত দেখিয়া কখনও বা আনন্দে মুগ্ধ হইয়াছি, কখনও বা ভয়ে জড়সড় হইয়াছি। যতক্রণ মায়াচক্র দেখিলাম, ততক্ষণ ইইমন্ত একবারের জন্যুও আমার স্বরণ হয় নাই, কিন্তু অকক্ষাৎ চতুর্গ দিনে ধেমনই আমার ইইনাম মনে পড়িল, মায়াচক্র অমনি অদুশ্র হইয়া গেল। এই অভুত ঘটনায় সাধুকে আমি একটি অসামান্ত সিদ্ধ মহাপুক্ষ বলিয়া স্থির করিলাম, এবং সম্মানীর অন্বগ্রহ হইলে আমার বিশেষ কল্যাণ হইবে মনে করিয়া, তাহার সেবায় নিযুক্ত হইলাম। তিনিও আমাকে সন্মান গ্রহণ করিয়া তাহণ করিয়া তাহারই সঙ্গে থাকিতে বারংবার বলিতে লাগিলেন। ইচ্ছামাত্রেই সন্মানী আমাকে অনায়ানে সিদ্ধ করিয়া দিতে পারেন, এই বিশ্বাদে আমি তাঁহার নিকটে সন্মান গ্রহণ করিয়া কামাকে সন্মানেই রহিলাম।

একদিন সকালে সন্ন্যাসী আমাকে বলিলেন—"চলো, ইহা আউর নেহি রহেছে।" বলিবামাত্র আমিও সন্নাসীর দঙ্গে ঘাইতে প্রস্তুত হইলাম। সন্ন্যাসী নিচ্ছের আসন গুটাইয়া অন্তান্ত জিনিদের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটি বোঝা দান্ধাইয়া, আমার ঘাড়ে তুলিয়া দিয়া চলিলেন। আমিও তাহা লইয়া সন্মাদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। কতক্ষণ পরে আমরা একটি প্রকা**ও** ময়দানের নিকটে উপস্থিত হইলাম। ময়দানটি এত বড় যে, তার অপর পার ধুধু দেখিতে পাওয়া যায়। সল্লাদী বলিলেন বে, ময়দানটি পার হইয়া যাইতে হইবে। বেলা তথন প্রায় দশটা, সন্মাদীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ময়দানের উপর দিয়া চলিলাম। দঙ্গে আমাদের আর একটি লোকও নাই, ময়দানও জনমানবশৃন্ত, ধৃ ধৃ কবিতেছে। সন্ত্যাদী খুব জ্বতবেগে চলিতে লাগিলেন। বিষম ভারী বোঝা ঘাড়ে লইয়া ভয়ত্কর রৌক্তে আমিও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিলাম। ত্র্বল শরীরে এরপ পরিশ্রমে আমি একেবারে অবদন্ন হইয়া পড়িলাম। সন্ন্যাসীকে আমি একটু ধীরে ধীরে চলিতে বলায়, তিনি বিরক্ত হইয়া খুব কর্কশ স্বরে বলিলেন—"আরে চল্।" আমি তথন ভাবিলাম, 'এ আবার কেমন সাধু! ক্লেশে আমার প্রাণ যায়, একটু দয়া হইতেছে না!' আবার ভাবিলাম—'ইনি তো দিদ্ধ পুরুষ। বোধ হয় আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন।' ইহা ভাবিতেই মনে উৎদাহ আদিল, কিছুক্ষণ আবার খুব চলিলাম, পরে একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম। তথন বোঝাটি কত ভারী তাহা স্মরণ করাইয়া দিতে সাধুকে জিজ্ঞাদা করিলাম—"মহারাজ, ষব্হাম্নেহি থে, তব্কোন্ এত্না বোঝা লে যাতে রহে ৽" শাধু বলিলেন—"আরে হামারা ভূত দিদ্ধ হায়, হামারা দব্চিজ্ ওহি লে যাতে।" শাধুর কথা শুনিয়া

আমার মাথা গরম হইল, বিষম রাগও হইল, অমনি মাথার বোঝাটি হুডুম করিয়া ফেলিয়া দিয়া চীৎকার ক্রিয়া ব্রিলাম,"আরে শালা, ভূতের বোঝা আমার ঘাড়ে ?" সাধুর অনেক জিনিস পত্র ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। সাধু দেখিয়। লাফাইয়া উঠিলেন এবং কুৎদিত গালি দিতে দিতে চিম্ট। তুলিয়া আমাকে মারিতে দৌড়াইয়া আদিলেন। আমার তথন আবার মনে হইল, 'ইনি তো মহাপুরুষ, ইহার প্রহারে আমার কল্যাণই হইবে।' স্থতরাং না দৌড়াইয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সাধুও প্রকাও **লোহার চিম্টাদারা সজো**রে আমাকে পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিলেন। আমার তথন মনে হইতে-ছিল, 'ভিতরে আমার বিষম বিপুর উজেতনা, সাধু দয়া করিয়া সেই বিপুগুলিকেই তাড়াইয়া দিতেছেন; স্বতরাং সাধু যেমন পটাপট্ আঘাত করিতে লাগিলেন, আমিও তেমনি এক, হুই, তিন, চার করিয়া গণিতে লাগিলাম। ক্রমে ছয়টি ঘা মারিয়া দাধু যখন দপ্তম ঘা আমাকে হাঁকিলেন, তথন আমি "দুর শালা ! বিপু তো ছয়টা" এই বলিয়া দৌড় মারিলাম। দাধু গালি শুনিয়া আরও রাগিয়া গেলেন ; চিম্টা তুলিয়া বিষম যমদূতের মত আমার পিছনে পিছনে ছুটিয়া আদিতে লাগিলেন। এবার আমাকে পাইলে দাধু খুনই করিবেন নিশ্চয় ব্ঝিয়া, আমি প্রাণপণে দৌড়িতে লাগিলাম। দাধু আমাকে ধরে ধরে অবস্থা দেখিয়া, প্রাণ বাঁচাইবার অন্ত উপায় না পাইয়া, সমূথে একটা জন্ধলাকীর্ণ পুরাতন কৃপ দেথিয়া তাহাতেই লাফাইয়া পড়িলাম। দাধু আর কি করিবেন! চলিয়া গেলেন। কুপে জল খুব জল্ল ছিল, কিন্তু উঠিবার কোনও উপায় করিতে না পারিয়া উহার মধ্যেই পড়িয়া রহিলাম। চিম্টার আঘাতে নানাস্থান ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। তথন এত কষ্ট হইতেছিল ষে মনে হ'ল বুঝি মারা পড়িলাম। এবার নিশ্চয় মৃত্যু ভাবিয়া, একাস্ত মনে ঠাকুরের নাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার কিছুকাল পূর্বের, কয়েকটি রাথাল ঐ স্থানে আদিয়া উপস্থিত হুইল। উহারা কাপড়ে কাপড়ে বাঁধিয়া নীচে নামিয়া অনেক চেষ্টায় আমাকে উপরে তুলিল। আমার চলিবার দামর্থ্য ছিল না বুঝিয়া, সকলে আমাকে কাঁধে তুলিয়া ময়দানের একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে রাধিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময়ে তাদের জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আমার ধবর তাহারা কোথায় পাইল ? একজন বলিল, "শাধুর তাড়াতে যথন তুমি দৌড়িয়া ক্ষাতে লাফাইয়া পড়িলে, তথনই আমরা বহুদ্র হ'তে দেখিতে পাইয়াছিলাম।" এই বলিয়া উহার্। চলিয়া গেল। আমি গাছতলায় পড়িয়া বহিলাম। সাধুর প্রহারে শরীর আমার এত খারাপ হইয়াছিল যে, বিষম জর হইল। তুইদিন পর্যান্ত আমার পাশ ফিরিবার সামর্থ্য ছিল না। সমস্ত শরীরে ভয়ানক বেদনা হইয়াছিল। তৃতীয় দিনে ক্ষা পিপাদায় ও শরীরের যন্ত্রণায় এভ অসহ্ছ ক্লেশ হইতে লাগিল যে, মনে হইল এবার বুঝি প্রাণই যায়। মাথা ঘূরিতে লাগিল, চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম। কি করিব স্থির করিতে না পারিয়া সম্মুখের গাছটিকেই জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলাম—"হে বৃক্ষ, আমার প্রাণ ধায়, এ সময়ে একটি ফল দিয়া আমাকে বাঁচাও।" এই প্রার্থনা করিয়া বারংবার বৃক্ষটিকে নমশ্বার করিতে লাগিলাম। ভগবানের কি অভুত দয়া। হঠাৎ ঐ সময়ে টপ্করিয়া একটি ফল আমার সম্থে পড়িল। ফলটি লাল, গোল, শ্রীফলের মত বড়, দেখিতে ঠিক

মাকলি ফলের ন্থায়। আমি উহা পাইয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। একটু স্থির হইয়া ঠাকুরকে নিবেদন করিয়া উহা খাইলাম। এরূপ ঠাণ্ডা স্থমিষ্ট ফল জীবনে আর কখনও আমি থাই নাই। ফলটি খাণ্ডয়া মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের মধ্যে আমার শরীরের সমস্ত গ্লামি দূর হইল। শরীরটি নৃতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এ সময়ে ফলটি কোথা হইতে আদিল অমুসন্ধান করিতে লাগিলাম। আমি তর তর করিয়া দেখিলাম, একটি ফল বা ফুলও বুক্ষে নাই। গাছটি ঝাপ্রা, বট গাছের মত। ফলটি খাইয়া এত স্বস্থ হইলাম যে, অনায়াসে তিন কোশ পথ চলিয়া একটি গ্রামে পহছিলাম, কোন কষ্টই আমার বোধ হইল না। তার পর সেই সাধুকে আর আমি দেখিতে পাই নাই।

ঠাকুর বলিলেন — "তাকে আর দেখ্বে কি ? সে ঐ দিনেই সমস্ত হারায়েছে। তার সিদ্ধি-শুদ্ধি সমস্ত ছুটে গেছে, এখন পাগলের মত সে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, দিন রাত যন্ত্রণায় ছট্ফট্ কর্ছে। এখন আর তার কিছুই নাই, সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে।"

এ দব শুনিয়া আমি জিজাদা করিলাম—"দিদ্ধ হ'য়েও, মান্বৰ এত নিষ্ঠুর হয় নাকি?" ঠাকুর বলিলেন—"তা হয় না ? দিদ্ধ হ'লেই সে ধার্ম্মিক হ'ল নাকি ? দিদ্ধ বল্তে তোমরা কি মনে কর ? ভূতদিদ্ধ, প্রেডদিদ্ধ, ঐশ্বর্য্যদিদ্ধ, দিদ্ধ তো কতই আছে ! ধর্ম্মের সহিত কোন প্রকার সংস্রেব না রেখেও, লোকে কত বিষয়ে দিদ্ধ হচ্ছে। দিদ্ধ হ'লেই সে ধার্ম্মিক হবে, ইহা কখনও মনে ক'রো না। আজকাল দিদ্ধ লোকের অভাব নাই।"

জিজ্ঞানা করিলাম—"ভূতপ্রেতনিদ্ধ লোকদিগের মধ্যে ধার্মিক লোক নাই কি?"
• ঠাকুর —"এ সব সিদ্ধদের যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাহারা ভ্তপ্রেতসিদ্ধ, তাঁহারা কি দেবদেবীর রূপও দর্শন করাইতে পারেন ?" ঠাকুর—"সকলেই যে পারেন তা নয়, তবে কেহ কেহ পারেন। এবার প্রীবৃন্দাবনে একটি সাধু এসেছিলেন, তিনি চতুর্ভু জ বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাতে পার্তেন। তিনি ভাল লোক ছিলেন।" জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে কি বকম বিষ্ণুম্তি ?"

# প্রেতের বিষ্ণুমূর্ত্তি ধারণ—তৎসম্বন্ধে প্রশোতর।

ঠাকুর—"একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে তিনি আমাকে বল্লেন, 'কাল সকালে একা আপনি আস্বেন, আপনাকে বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করাব।' আমি পরদিন প্রত্যুষে সাধুর কাছে গেলাম; তিনি আমাকে বস্তে দিয়ে সম্মুখের ঘরে দৃষ্টি রাখতে বল্লেন। আমি সেই ঘরের দিকে দৃষ্টি রেখে ব'সে রইলাম। সাধু আমার কাছে ব'সে জপ কর্তে লাগ্লেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখি, সুন্দর পরিকার চতুর্জ বিষ্ণুমূর্ত্তি। কিন্তু বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন হ'লেও

তেমন একটা ভাব ভক্তির উদয় হ'ল না দেখে, সন্দেহ হ'ল। আমি বিশেষরূপে লক্ষ ক'রে দেখ্লাম, শ্রীবংসচিক্ত বা শঙ্খা, চক্রত, গদা, পদ্মাদি ওতে কিছুই নাই। আমি একদৃষ্টে ওর দিকে চেয়ে নাম কর্তে লাগ্লাম। তখন ঐ মৃত্তি থরণর কাঁপ তে লাগ্ল এবং বাবাজীকে বল্লে, 'তুই আমাকে কার কাছে এনেছিস্, আমি যে টিক্তে পারি না;' এই ব'লে অল্লঞ্চণের মধ্যেই মাটিতে প'ড়ে গিয়ে চি চ ক'রে চীৎকার কর্তে লাগ্ল। সাধু তখন অতান্ত অন্থির হ'য়ে বল্লেন—'ছোড় দিজিয়ে মহারাজ। ছোড় দিজিয়ে।' আমি বল্লাম—"আমি তো ধ'রে রাখিনি ?" সাধু বল্লেন, 'আপ্ যো নাম কর্তে হঁয়ায়, ওহিসে বান্ধা গিয়া।' ঐ সময় দেখ্লাম বিষ্ণুমূর্ত্তি আর নাই, বিকটাকার এক প্রেত মাটিতে প'ড়ে ছট্ফট্ করছে। আমি তখন ঐ সাধুকে খুব ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম—'তোমারা কাণমে বিষ্ঠা কাহে রাখা আয় ? তোম্ প্রেতসিদ্ধ হো ?' সাধু বলিলেন—'হাঁ, মহারাজ ! আপ ভগবন্তক ছায়, হামারা মালুম নেহি থে। হামারা প্রেত ভগত্তক্তি সাম্নেমে ঠাহার্ণে নেহি সেক্তে।' আমি তাকে বল্লাম—"বিফুম্র্তি দেখাও ব'লে লোকের নিকট হ'তে প্রতারণা ক'রে তুমি টাকা পয়সা আদায় কর কেন ?" সাধু বল্লেন— 'আপনি অনুসন্ধান ক'র লে জান্তে পার্বেন যে সকলকে আমি এ মূর্ত্তি দেখাই না। যে সকল লোকের অর্থ মদ, বেশ্যা ও নানাপ্রকার বিলাসিতায় নষ্ট হয়, এই মূর্ত্তি দেখায়ে কেবল তাদের নিকট হ'তে প্রচুর অর্থ আদায় ক'রে থাকি; কিন্তু ঐ অর্থ হ'তে একটি পয়সাও আমি নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করি না। আমার যাহা কিছু আবশ্যক, ভিক্ষা দারাই সংগ্রহ করি। যে সকল স্থানে জলাভাব, ঐ অর্থ দ্বারা দেখানে পুকুর বা ইন্দারা কাটায়ে দিই, তুর্গমস্থলে রাস্তা প্রস্তুত করাই ও ছুঃখী দরিদ্রদের যথাসাধ্য সাহায্য করি। আপনি আর একে কণ্ট দিবেন না, ছেড়ে দিন্।' আমি তখন চ'লে এলাম। আস্বার সময় সাধু খুব কাতর হ'য়ে আমাকে বল্লেন, 'যতদিন আপনি শ্রীবৃন্দাবনে থাক্বেন কাহাকেও আমার প্রেতসিদ্ধির কথা বল্বেন না।' সাধুর কথামত, যত কাল ঐাবৃন্দাবনে ছিলাম কাকেও এ বিষয় বলি নাই, আজই তোমাদের নিকট বল্লাম। এই সাধু ভাল লোক ছিলেন।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—ভূত প্রেতও যখন বিফুম্র্ত্তি বা দেব-দেবীর রূপ ধারণ ক'রে দর্শন দিতে পারে, তখন প্রাকৃত রূপ এবং কপট রূপ বুঝ তে পার্ব কি উপায়ে ?

ঠাকুর বলিলেন—"ঐ রূপের প্রতি দৃষ্টি স্থির রেখে, খুব তেজের সহিত নাম কর্তে থাক্লেই কপট রূপ কখনও টি<sup>\*</sup>ক্বে না, অদৃশ্য হ'য়ে যাবে। যথার্থ কোনও দেব-দেবী দর্শনমাত্রেই ঐ দেব-দেবীর ভাব প্রাণে উদয় হবে। নাম কর্তে কর্তে ঐ রূপটি আরও উজ্জ্বল পরিষ্কার হবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—উজ্জ্জল পরিষ্কার রূপ তো প্রথম প্রথম প্রথতেও দর্শন হয়েছিল বলিলেন। যথার্থ রূপ ও কপট রূপের আকৃতিতে কি কোনরূপ বৈলক্ষণ্য থাকে না ?

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তাও থাকে। ভূতপ্রেতাদি দেব-দেবীর আকার ধারণ কর্তে পার্লেও ঐ সকল দেবদেবীর চিহু ধারণ কর্তে পারে না। শভা, চক্র, গদা, পদ্ম এ সকল ঘেমন বিফুর চিহ্ন, সেইরূপ সকল দেব-দেবীরই বিশেষ বিশেষ চিহ্ন আছে। যথনই যে দেব-দেবীর দর্শন হবে, লক্ষণগুলি তখনই মিলায়ে নিতে হয়। ঐ সময় খুব নাম কর্তে হয়; নাম কর্লে সমস্তই ধরা পড়ে। সতীশ নাম না ক'রেই তো গোলে প'ড়েছিল। নাম কর্তেই মায়াচক্র অদৃশ্য হ'লো, শুন্লে তো ?"

জিজ্ঞাসা করিলাম—শুঝ চক্র বা এরূপ কোন বিশেষ চিহ্ন তো সদ্গুরুর নাই; স্বতরাং ভূত প্রেত সদ্গুরুর রূপ ধ'রে এলে, কি প্রকারে তাহা বৃঞ্তে পার্ব ?

ঠাকুর বলিলেন—"ভূত প্রেত কি, দেব-দেবী ঋষি মুনিরাও সদ্গুরুর রূপ ধারণ কর্তে পারেন না। সদ্গুরুর রূপ দর্শন হ'লে, সে বিষয়ে কোন সম্পেহই করো না।"

### গৈরিক ত্যাগ করিতে বলায়, ঠাকুরের সহিত সতীশের ঝগড়া।

শতীশ মায়াচক্রীর হাত হইতে রক্ষা পাইয়া অচিরে শ্রীরন্দাবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সে সময়ে 
১ ই বেশাখ, পাগ্লা সতীশের দক্ষে ঠাকুরের যেরূপ কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, আজ ঠাকুর 
২০শে এপ্রিল, ব্ধবার। তাহা উঠাইয়া শ্রীধরের দক্ষে আমোদ করিতে লাগিলেন। পরিধানে ছেঁড়া গৈরিক বসন—হাতে লম্বা বাশের দণ্ড, চেহারা অতিশয় জীর্ণ শীর্ণ, সতীশ ঠাকুরের নিকট দাউজীর 
মন্দিরে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন। বিশ্রামান্তে একটু সুস্থ হইলে ঠাকুর সতীশকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
"সতাশ! তুমি গৈরিক নিয়েছ কেন ? বীর্য্যধারণ না হ'লে গৈরিক নিতে নাই; শাস্ত্রে 
নিষেধ আছে; তুমি গৈরিক ছাড়।"

দতীশ বলিলেন—"আমি সন্ন্যানী হইয়াছি, গৈরিক ও দণ্ড আমার সন্নাসের চিহ্ন, ইহা ছাড়্ব কেন ?" শ্রীধর তথন বলিলেন, "দতীশ! গুরুবাক্য অগ্রাহ্ম করিদ্না, ভয়ানক অপরাধ।"

শতীশ মাথা ঝাড়া দিয়া হাত নাড়িয়া খুব তেজের সহিত বলিল, "যাঃ যাঃ যাঃ বেটা! গুরু! গুরু কে ? গুরু তো পরমহংসজী; দীক্ষার সময় উনি তো বলেছিলেন—পরমহংসজী দীক্ষা দিচ্ছেন ? উনিও পরমহংসের শিশু, আমিও পরমহংসের শিশু। উনি তো আমার গুরুভাই। সাধুসঙ্গ কর্তে এসেছি।"

ঠাকুর বলিলেন—"তুমি গৈরিক নিয়ে আমার কাছে তো থাক্তে পাবে না, অন্তত্ত গিয়ে থাক।"

সতীশ বলিল—"আজ তো আমি আপনার অতিথি।"

ঠাকুর বলিলেন,—"অতিথিরূপে এদেছ? তা হ'লে তোমাকে আর কিছুই বল্বার নাই
—আজ তবে এখানেই থাক।"—এই বলিয়া ঠাকুর সতীশের আদর যত্ব করিতে আমাদিগকে
আদেশ করিলেন। দিন রাত সতীশ আমাদের উপর হুকুম চালাইয়া ও খুব ফুর্ভি করিয়া কাটাইল।
পরদিন সকালে ঠাকুর সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন—"সতীশ! এক তিথির অধিক সময় অতিথির
তো থাক্বার নিয়ম নাই, এখন তুমি অন্যত্র যাও।" পাগ্লা সতীশ খুব চীৎকার করিয়া বলিতে
লাগিল—"তা কেন? শাস্ত্রে আছে, এক রাত্রি কারো সঙ্গে বাদ কর্লেই, সে বাদ্ধব হয়। স্কুতরাং
আপনি এখন তো আমার বাদ্ধব হইয়াছেন, বাদ্ধবশূন্ম হুইয়া কারো কোথাও থাকা উচিত নয়। এখন
আর অন্তর্র যাইব না।" এই বলিয়া সতীশ শরীর ঝাড়া দিয়া আপন আমনে আরো আঁটিয়া বদিল।
সতীশকে গৈরিক ত্যাগ করিতে ঠাকুর বিস্তর বলিলেন। কিন্তু সতীশ কিছুতেই উহা ত্যাগ করিল
না। শ্রীরন্দাবনে পাগ্লা সতীশকে লইয়া এবং শ্রীধরের পাগ্লামী লইয়া ঠাকুর অনেক সময় আনন্দ
করিতেন। ঠাকুর যাহাদের সঙ্গে, এবং দশজনার নিকটে যাহাদের কথা প্রসঙ্গে এরপ আমাদ
করেন, সেই সতীশ ও শ্রীধরই ধন্ত !

#### ঠাকুরের প্রতি শ্রীধরের \* আকর্ষণ।

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীধর মাথা গরম হইলে সময়ে সময়ে বিষম পাগলামী করিতেন। এক দিন সামাত বিষয় লইয়া গুরুত্রাতা শ্রান্ধেয় শ্রীযুক্ত কামিনী বাবুর সহিত ভয়ানক ঝগড়া বাধিল। শ্রীধর মাথা গরমে কোনও

<sup>\*</sup> শ্রীধরচন্দ্র ঘোষ—ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গার সন্নিকটে সমর্বি গ্রাম ইঁহার জন্মস্থান। সামান্ত লেখাপড়া শিথিয়া কিছুকাল ইনি প্লিশের চাকরী করিয়াছিলেন। দেই সময়ে স্থারপরতা ও কার্যাদক্ষতা গুণে ইনি সাধারণের নিকট বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। শৈশবকাল হইতেই জীবনে ধর্মলান্ত করিবার জন্ম শ্রীধরের অসাধারণ উৎকণ্ঠাছিল। ক্রমে নিষ্ঠাবান্ প্রাক্ষণের সঙ্গ লাভ করিয়া ইংগর প্রাক্ষধর্মে প্রথল অনুরাগ জন্ম। অচিরে তিনি প্রাক্ষণের গ্রহণপূর্বক প্রতাহ নিম্মিতরূপে আক্লপ্রাণে প্রার্থনা করিয়া সময় অভিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিছুকালের মধ্যেই ভগবংকুপার শ্রীধরের করেকটি অলোকিক উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষণেন লাভ ইইল। শ্রীধর তাহাতে একেবারে মুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। মহং আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত কোন অবস্থাই স্থায়ী হইবে না ব্রিয়া, শ্রীধর সদ্ভক্তর অনুসকানে বাহির হুইয়া পড়িলেন; এবং অল সময়ের মধ্যে ৺শ্রীশীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন—"আমি সন্তঞ্জর আশ্রম লাভ করিবার আক্রজার এবানে এসেছি—আপনি দয়া ক'রে আমাকে দীক্ষা দিন্।" পরমহংসন্ধী বলিলেন—"সদ্ভক্তর নিকট দীক্ষা নিতে হ'লে, সেই বিজরের কাছে যা। \* \* \* \* \* ।" শ্রীধর আর ওথানে অপেক্ষা না করিয়া ঢাকা ব্রাহ্মসমান্ধ মন্দিরে প্রচারকনিবাসে ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত ইইলেন এবং কালবিলম্ব না করিয়া দীক্ষা গ্রহণ করিবেলন।

কোনও বাব পনের দিন পর্যান্ত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশৃত্য থাকিতেন। কামিনীবাব্ শ্রীধরকে ঐ সময়ে ত্র দেথাইয়া বলিলেন—"দাবধান হও, ঝগড়া কর্লে মার থাবে।" শ্রীধর ঐ কথা শুনিয়াই উর্দ্ধানে দৌড়িয়া বড় রাস্তায় ঘাইয়া এক পুলিশের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং খুব ব্যস্ততার সহিত চীৎকার করিয়া পুলিশকে বলিলেন—"বালালা মূলুক হ'তে এক ভয়ন্তর ডাকাত আদিয়া আমাদের কুঞ্জে রহিয়াছে, দে আমাকে খুন কর্ত্তে চায়—শীত্র তাকে ধর, না হ'লে এখনই আমাদের মেরে কেটে একাকার কর্বে।" পুলিশ শ্রীধরের কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ কুঞ্জে আদিল। কামিনীবাব্কে দেখাইয়া তখন শ্রীধর বলিল—"ইস্কো পাক্ডো।" এই সময় আর আর খাহারা ছিলেন, শ্রীধরকে পাগল ব্রাইয়া পুলিশকে বিদায় করিলেন। ঠাকুর এই ব্যাপার শুনিয়া শ্রীধরকে খুব ধন্কাইয়া বলিলেন—"শ্রীধর! এখনই যেয়ে কামিনী বাবুর পায়ে পড়ে ক্ষমা চাও, না হ'লে এস্থান হ'তে এ মুহুর্তেই চলে যাও।"

শ্রীধর বলিল—"মার্তে যে চায় তার দোষ হলো না ! সে ডাকাত নয় ! ডাকাতকে পুলিশের হাতে দেওয়াই অপরাধ হ'ল ! এজন্ম আবার ক্ষমা ! আমি ডাকাতের নিকট কিছুতেই ক্ষমা চাইব না ।"

ঠাকুর শ্রীধরকে শাসন করিয়া বলিলেন—"এখনি তুমি আমার কাছ থেকে চলে যাও, এক্ষণি যাও।"

দীক্ষাগ্রহণের পর প্রীধর ঠাকুরের সক্ষভাড়া প্রার কথনও হন নাই। প্রীধরের সোজা চাল চলন ও খাভাবিক সরলতার দৃষ্টাস্ত লোকসমাজে অতি বিরল। উহার প্রগাঢ় ভস্তনামুরাগ এবং অসাধারণ গুরুনিষ্ঠা দেখিয়া অবাক্ হইরাছি। ঠাকুরের অস্তর্জানের পর প্রীধরের আনন্দ উৎসাহ একেবারে নিবিরা গেল। বে কয় বংসর জীবিত ছিলেন, দীর্ঘনিমাস্ট উহার নিত্য সহচর ছিল। একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"প্রীধর, দিন কি ভাবে কাটাও ? প্রীধর বলিলেন, "ভাই! সকাল বেলা ধেকে ভাবতে পাকি কতক্ষণে সন্ধান হ'বে, আবার সন্ধান হ'লে ভাবি কতক্ষণে সকাল হ'বে—এই ভাবেই দিন ঘাইতেছে।"

১৩০৯ সালে প্রীধর কিছুকাল কলিকাতা বাহুড় বাগানে প্রীযুক্ত জগবজু মৈত্র মহাশরের বাসায় ছিলেন। ১২ই অগ্রহায়ণ শনিবার এয়াদশী তিথিতে অকল্মাং অরে পড়িয়া রাত্রি দশটার পর প্রীধর করেকটি গুরুজাতাকে ডাকিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—"গুহে, তোমরা আমার নিকটে এসো, আজ আমি দেহভাগ কর্বো।" অরের আলার মাধা গরম হইয়া প্রীধর ঐ সব বলিতেছেন ভাবিয়া, গুরুজাতারা কেহ তাঁহার কথা প্রায়ু করিলেন না। ডোর বেলা সকলে প্রীধরের অস্থেথর থবর লইতে গিয়া দেখিলেন, প্রীধর বিছানা হইতে কিঞ্চিৎ সরিয়া উণ্টাভাবে, মাধার দিকে পা এবং পারের দিকে মাধা রাখিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া রহিয়াছেন। প্নঃপুন: ডাকিয়া কোন সাড়া না পাওয়াডে সকলেরই মনে সন্দেহ জন্মিল এবং স্পর্শ ও ডাকারী পরীক্ষা ছারা জানা গেল, প্রীধর চিরুকালের মত চলিয়া গিয়াছেন। উহির সরল ভাবে ভূমিসংলগ্ন ললাট এবং অপ্রলিবদ্ধ হন্তত্বর সন্মুখের দিকে স্প্রশারিত দেখিয়া ঐ সমর সকলেরই এয়প ধারণা হইল যে, তিনি কাহারও দর্শন পাইয়া তাঁহাকে বধারীতি সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতে করিডে দেহত্যাগ করিয়াছেন। গুরুজাতারা তাঁহার পবিত্র দেহ স্থাজিক করিয়া নিমতলার ঘাটে কইয়া গিয়া অয়িসংস্কার করিলেন। প্রীধর অপুত্রক ছিলেন, নানা স্থানের প্রণামান্ত গুরুজাতারা সমবেত হইয়া, সক্রীর্জন মহোৎসবে ১১ই মাব হবিবার প্রীধরের পারলোকিক ক্রিয়া সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। প্রীধরের জীবনের অমুত ঘটনাবলি আমার প্রত্বাপর ডায়েরীতে লিখিত রহিয়াছে।

শ্রীধরও 'এমন দলে আর কথনও থাক্ব না – এথনি যাইতেছি' বলিয়া তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া কুঞ্জ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। কভক্ষণ এদিক্ ওদিক্ ঘূরিয়া শ্রীধর কান্দিতে কান্দিতে কাতর হইয়া ফিরিলেন ও ঠাকুরের পায়ে জড়াইয়া ধরিয়া পড়িলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীধর, গিয়েছিলে তো আবার এলে কেন ?"

শ্রীধর হাউ হাউ করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন—"কি কর্কো! ছেড়ে যে থাক্তে পারি না।" ঠাকুর শ্রীধরের কথা শুনিয়া ছল ছল চক্ষে শ্রীধরের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন—"তবে যাও, গিয়ে ক্ষমা চাও।" শ্রীধর যাইয়া অমনি কামিনীবাবুর পায়ে পড়িলেন ও ক্ষমা চাহিলেন। ধন্ত শ্রীধর! অভুত তোমার গুরুপ্রেম! অভুত তোমার গুরুপ্রেম! অভুত তোমার গুরুপ্র প্রতি আকর্ষণ!

ঠাকুরের উপর দতীশ ও শ্রীধর উভয়েরই অসাধারণ ভালবাসা, প্রগাঢ় ভক্তি ও অটল বিশ্বাস ছিল; তাই ইহারা সময়ে সময়ে ঠাকুরের সহিত ঝগড়া করিত এবং মনোমত না হইলে ঠাকুরের কথায় প্রতিবাদ বা বিপরীত কার্য্য করিতেও কিছুমাত্র দৃক্পাত করিত না। বহুস্থলেই এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি। শ্রীধর ও দতীশের এইরূপ বাহ্নিক অবাধ্যতা, যে ঠাকুরের প্রতি উহাদের অসামাত্য অহুরাগেরই নিদর্শন, তাহাতে আর সন্দেহ কি ?

#### হর্দশাগ্রস্ত পরশুরামের প্রতি মাধবের কুপা।

সম্প্রতি গেণ্ডাবিয়া আশ্রমে পরশুরাম আদিয়াছেন। ঠাকুর অনেক সময়ে পরশুরামের কথা বলিয়া বেশাথ, ১১ই—১০ই, থাকেন। ঠাকুরের শ্রীম্থে এই পরশুরামের কথা যেমন শুনিলাম, লিথিয়া এপ্রিল, ২০শে—২০শে। রাথিতেছি—পরশুরাম ধামরাই গ্রামেরই এক জন বেশ অবস্থাপন্ন তাঁতী ছিলেন; তেজারতী কারবারাদিতে গ্রামে দশজনের উপরে বেশ আধিপত্য করিয়া আদিতেছিলেন। আটি পুল্রমন্তান —সকলেই উপযুক্ত, বিষয়কার্য্যে খুব দক্ষ এবং উপার্জ্জনক্ষম ছিলেন; ছয়টি কন্তাও ভাল ঘরে সংপাত্রে পরিণীতা হইয়াছিলেন। স্থথে স্বন্ধন্দে পরশুরাম দিন কাটাইতেছিলেন। অকস্মাৎ দুর্দ্দিশা আরম্ভ হইল। অল্প সময়ের মধ্যে দেখিতে দেখিতে আটি পুল্রই একে একে দেহত্যাগ করিলেন। কিয়ৎকাল পরে পাঁচটি কন্তারও মৃত্যু হইল। একটিমাত্র যুবতী কন্তা বাঁচিয়া রহিলেন; তিনিও দুর্বৃষ্টক্রমে বিধবা হইলেন। পরশুরাম কান্দিতে কান্দিতে আদ্বান্ত অন্ধ হইলেন। অতিবৃদ্ধ পতিকে ত্যাগ করিয়া শোকসন্তপ্তা স্থীও ইহলোক হইতে বিদায় নিলেন। বিধবা একটি মাত্র কন্তা ব্যতীত, পরশুরামের সংসারে আর কেহই রহিল না। পিতার দুরবন্থা দেখিয়া বিধবা কন্তাটি পরশুরামের নিকটে আদিলেন এবং প্রাণপণে দেবা শুশ্রমা করিতে লাগিলেন। এই সময় গ্রামের দশটি লোক যাহারা পরশুরামের নিকট ঋণগ্রন্ত ছিলেন, সকলেই অন্থমান করিলেন, পরশুরাম অবিলম্বে সমস্ত টাকা আদায় করিয়া কন্তাকের অন্তাচার যাইবেন। পাপিষ্ঠ ত্র্কি, ও দেনাদারেরা একজোট হইয়া অসহায়া কন্তাটির উপর নানাপ্রকার অত্যাচার যাইবেন। পাপিষ্ঠ ত্র্কি, ও দেনাদারেরা একজোট হইয়া অসহায়া কন্তাটির উপর নানাপ্রকার অত্যাচার

আরম্ভ করিল এবং বিষম কৌশল স্থাষ্ট করিয়া অকালে বুদ্ধ অন্ধের একমাত্র অবলম্বন বালবিধবাটির প্রাণ নষ্ট করিল। ক্যার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, পায়গুগণ এক দিন রাত্রিতে পরশুরামের গৃহে প্রবেশ করিয়া সিদ্ধক ভাঞ্চিয়া কাগজপত্র যাহা কিছু ছিল লুটপাট করিয়া লইয়া গেল। বুদ্ধ অন্ধ শুন্ত ঘরে পড়িয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন। গ্রামের একটি দামান্ত অবস্থাপন্ন প্রান্ধন, পরশুরামের তুর্দশা দেখিয়া দয়া করিয়া তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু গ্রামের ঐ তুর্ব তদের তাহ। সহা হইল না। তাহারা সকলে মিলিয়া ব্রাহ্মণকে ডাকাইয়া বলিল—'নির্বংশে লোককে বাড়ীতে নিয়ে স্থান দিয়েছ, শীঘ্রই তুমিও নির্কংশ হ'বে; তোমার সঙ্গে কোন প্রকার সংশ্রব রাখিলে আমাদেরও বংশ থাকিবে না। এখনই তোমার বাড়ী থেকে ওকে তাড়ায়ে দেও, না হ'লে সবাই মিলে তোমাকে একঘরে করব।' ব্রাহ্মণ বাড়ী আসিয়া পরশুরামকে সকল অবস্থা জানাইলেন; পরশুরাম শুনিয়া বলিলেন—'আমাকে স্থান দিলে আপনি বিপন্ন হইবেন; শীঘ্র আমাকে মাধবের মন্দিরে রাখিয়া আস্তম।' পরশুরামের জেদ দেখিয়া ব্রাহ্মণ অগত্যা তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেবতা শ্রীশ্রীমাধবের বাড়ীতেই রাখিয়া আদিলেন। মাধবজীকে যিনি যাহা ভোগ দিতেন, দয়া করিয়া পরশুরামকে প্রদাদের কিছ অংশ প্রদান করিতেন। পরশুরাম তাহাই মাত্র আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। পরশুরামের সকল দিকই শূন্ত হইল ; এখন আর কি লইয়া থাকিবেন! দিবারাত্র কেবল 'মাধ্ব মাধ্ব' নামই জপ করিতে লাগিলেন। অল্প দিনের মধ্যেই অন্ধ পরশুরামের প্রতি দ্য়ালু মাধবের কুপাদৃষ্টি পড়িল। একদিন মাধব পরশুরামকে বলিলেন—"পরশুরাম! আমাকে তুমি দেখ্বে?" পরশুরাম বলিলেন-"ঠাকুর ! আমি যে অন্ধ !" মাধব বলিলেন-"আচ্ছা, তুমি একবার আমার দিকে তাকাও না।" পরশুরাম মাথা তুলিয়া মাধবের দিকে চাহিতেই দয়াল মাধবের অভত রূপ দর্শন করিয়া অমনি মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। দেইদিন হইতেই আশ্চর্যাভাবে উহার বাফ্ দৃষ্টিশক্তিও খুলিয়া গেল। প্রশুরাম আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া দিনরাত দ্যাল মাধ্বের নামে বিভোর! প্রশুরাম এখন প্রায় সর্ব্বদাই মাধবের দর্শন পান। সকালে বিকালে প্রত্যাহ প্রতিঘরে যাইয়া মাধবের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। গ্রামের সকলেই এখন উহাকে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া সন্মান করেন। এখন আর পরশুরামের কেহই শক্র নাই, পূর্ব্ব শক্রগণও এখন পরশুরামের ক্লপাভিধারী এবং একান্ত অহুগত হইয়া পড়িল। এই পরশুরাম এখন আমাদের গেণ্ডারিয়া আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছেন। ইনি আমাদের ঠাকুরকে 'মাধব' বলিয়াই ডাকেন; যখন তখন 'মাধব', 'আমার দয়াল মাধব' বলিয়া শুব স্থাতি করেন। পরশু-রামের অবস্থা দেখিয়া আশ্রমস্থ সকলেই অবাক হইয়া ঘাইতেন।

এক সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরশুরাম, এখানে এলে কেন ?" পরশুরাম বলিলেন—"আজা, জান্তে পার্লাম, মাধব গেণ্ডারিয়ায় আছেন।"

প্রশ্ন।—"তুমি বুড়ো মাস্ক্ষ, রাস্তা চিনে এলে কিরূপে?"

পরশুরাম বলিলেন—"আমি তো আশ্রম চিনি না; ঢাকাতে আস্লাম। একটি কালো মেয়ে,

১৪।১৫ বৎসর বয়স, আমাকে বলিল—'তুমি গেণ্ডারিয়া আশ্রমে যাও তো আমার দক্ষে এস।' আশ্রমের কাছে এসে আমাকে বলিল, 'এই আশ্রম, যাও।' তার পর আর সেই মেয়েটিকে দেখ তে পেলাম না। তথন সকলই ব্ঝিলাম। সে তো আর মেয়ে নয়। আমি আশ্রমে এসে দেখি—"আমার 'মাধব' এখানে।"

পরশুরামের বয়স আশীর উপরে। তিনি সর্ব্ধদাই মাধবের নামে দিশাহারা। গুরুভাই শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাদ মহাশয় আহারের সময়ে পরশুরামকে জিজ্ঞাদা করিলেন— "পরশুরাম! ডাল কেমন লাগে?"

পরশুরাম চমকিয়া অমনি বলিলেন — "আজ্ঞা হ! যা কইলেন, কিষ্টনাম বড় মিঠা।" পরশুরামের অনেক কথায়ই এইপ্রকার আত্মহারা ভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

পরশুরাম সর্বদাই সকলের নিকট বলিয়া থাকেন—"মাধব আমার বড় দয়াল! তিনি আমার ছেলে মেয়ে সমস্ত জ্ঞাল নিয়া তাঁর তুর্নভ চরণ আমাকে দিয়াছেন। এত দয়া মাধব না কর্লে আমার কি সাধ্য ছিল মাধবের নাম লই ?" পরশুরাম এসব কথা বলিতে বলিতে কান্দিয়া অস্থির হন, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া যায়। 'মাধব আমার বড় দ্য়াল', পুনঃপুনঃ এই কথাই তিনি বলিতে থাকেন।

পরশুরামের সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রশংসাবাদে আমাদের একটি গুরুলাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহ মহাশম্নের কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিয়াছিল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, 'ঠাকুর তো প্রায় সকলেরই এইরূপ প্রশংসা করিয়া থাকেন। ইহার সম্বন্ধেও বোধ হয় তাহাই হইবে।' সম্বাফীর্ত্তনের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তিনি আমতলায় ঠাকুরের নিকট বসিয়া আছেন, কীর্ত্তন হইতেছে—ইতিমধ্যে পরশুরাম তাহার কাণে তিন বার "গুরু সত্য", "গুরু সত্য", "গুরু সত্য" এই কথা বলিয়া পিঠে কয়েকটি চাপড় মারিলেন। এ সময়ে কৃঞ্জ বাবু অক্সাৎ কেমন হইয়া গেলেন। তাহার ভিতরে এক অভুত শক্তির থেলা হইতে লাগিল। তিনি হাত পা আছ্ডাইয়া মাটিতে পড়িয়া কান্দিতে লাগিলেন।

ঠাকুর ষথন ধানবাই গিয়াছিলেন, তথন পরশুরামের সহিত মাধবের মন্দিরে তাঁহার দেখা হয়। পরশুরাম ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করেন যে, "আমি যেন মাধবের দর্শন পাই।" ঠাকুর তথন বলিলেন, "আপনি ত মাধবের দর্শন পেয়ে থাকেন, তিনি ত আপনার নিকটেই রয়েছেন।" তাহাতে পরশুরাম বলিলেন—"এই মাধব নয় ইহার ভিতরে যে আর এক মাধব আছেন, তাঁকে নিয়ত দেখ্তে চাই, তিনি মধ্যে মধ্যে উকি দিয়ে থাকেন।"

স্বপ্ন, প্রারন্ধ এবং বিশুদ্ধ দাত্ত্বিক দেহ বিষয়ে প্রশোতর।

আজ কাল অরুণোদয়ে স্নান করিয়া আদি। আদনে বদিয়া স্থিরভাবে একশত আটবার গায়ত্রী
বৈশাধ, জপ করিয়া হোম করিয়া থাকি। পরে প্রাণায়াম কুস্তকের সহিত কিছুক্ষণ
১৬ই হইতে ৩১শে। নাম জপ করিয়া গীতা এক অধ্যায় পাঠ করি। তৎপরে ১১টা পর্যাস্ত ঠাকুরের নিকট যাইয়া বদিয়া থাকি। ঠাকুর এগারটার সময় শৌচে যান। শ্রীধর ঐ সময়ে ক্যা হইতে জল তুলিয়া, লেনটি ও বহির্বাদ লইয়া ঠাকুরের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকেন। ঠাকুর পায়খানা হইতে আদিয়া গা ধুইয়া আদনে গিয়া বদেন। আহার বারটার মধ্যেই শেষ হয়। আহারের পর আদন আমতলায় লইয়া যাই। ঠাকুর সন্ধ্যা পর্যন্ত আমতলায়ই বদিয়া থাকেন। ঠাকুর আমতলায় বদিলে পর, তুই ঘণ্টা ৺কালীপ্রদন্ত দিংহের মহাভারত পাঠ করি; পাঠ শেষ হইলে পাঁচটা পর্যান্ত ঠাকুরের নিকটেই বদিয়া থাকি এবং অবসর ব্ঝিয়া সময়ে সময়ে নানা সংশয়যুক্ত বিষয়ে প্রশ্ন করি। এক দিন কথায় কথায় ঠাকুরকে আমার কয়েকটি স্বপ্রতান্ত জানাইলাম।

ঠাকুর শুনিয়া কহিলেন—"সকল স্থপ্নই অলীক নয়। অতীত জীবনের চিত্র অনেক সময় স্থপ্নে দেখা যায়। ভবিস্তুৎ জীবনের ঘটনারও কখন কখন স্থপ্নে আভাস পাওয়া যায়। মাথা বা পেট গরম হ'লেও অনেক সময়ে এলো মেলো স্থপ্ন দেখা যায়। যে সকল স্থপ্ন দেখেছ, তার কতকগুলি জীবনে পরিণত হ'চেছ, আর কয়েকটি ভবিস্তুতে বুঝ্বে।" এই বলিয়া ঠাকুর একটু থামিলেন। ভাগলপুরে ১২০৭ সনের জ্যৈষ্ঠ মাদে \* অর্ক তন্ত্রাবস্থায় যে দৃশ্য বা স্থা দেখিয়াছিলাম, তাহা ঠাকুরকে বলিলাম, শুনিয়া কহিলেন—"প্রকৃতিকে তৃপ্ত কর্তে হবে। প্রকৃতিই এসে ভোমাকে ঐরূপ বলেছিলেন। ছই উপায়েই প্রকৃতির তৃপ্তি সাধন করা যায়। এক বৈধ ভোগদ্বারা, আর এক সাধনদ্বারা। সাধনদ্বারাই তোমাকে প্রকৃতির তৃপ্তিসাধন কর্তে হবে। ভোমার পক্ষে সাধনই একমাত্র উপায়।"

. জিজ্ঞানা করিলাম—"সদ্গুরুর আশ্রয় গ্রহণ কর্বার পর মাত্ম যে সকল কর্ম ক'রে থাকেন, তাহা কি শুধু পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রারন্ধের প্রভাবে, —না স্বাধীন ইচ্ছায় ? আর এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তি কর্ম ক'রে নৃতন কর্মফলের সৃষ্টি কর্তে পারেন কিনা ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বাস্তবিক সদ্গুরুর আশ্রয় একবার নিলে মানুষ কখনই আর নৃতন কর্ম্মের স্ষ্টি কর্তে পারে না। পূর্বে পূর্বে কর্ম্মের ভোগই মাত্র কর্তে থাকে। সদ্গুরুর আশ্রয় নিয়ে মানুষ ছন্ম্ম কর্তে পারে বটে, কিন্তু ঐ সকল ছন্ম্মে কখনই আবন্ধ থাক্তে পারে না। ছন্ম্ম কর্বার সময়ে, সেটা ছন্ম্ম ব'লে বুঝ্তে পারে এবং তা থেকে বিরত থাক্তে একটা চেষ্টাও ভিতরে ভিতরে থাকে। শুধু প্রারকেই যেন বাধ্য ক'রে ঐ সব কর্ম্ম করায়ে নেয়। সদ্গুরুর আশ্রয় নিয়ে যে নৃতন কর্ম্ম কর্তে পারে না—এও তার একটি প্রমাণ।"

জিজ্ঞানা করিলাম—"ভোগ কার হয় ? আর এই ভোগের শেষই বা কোন্ সময়ে, কিলে হ'য়ে থাকে ?"

<sup>\*</sup> ১ম খণ্ড—কে তুমি ?

ঠাকুর বলিলেন—"সংস্কারবশতঃ ভোগটি দেহেরই হ'য়ে থাকে। শরীরটি যথন মানুষের একেবারে বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক হয়, তখনই ভোগের শেষ হ'য়ে থাকে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক দেহ মাতুষ কি উপায়ে লাভ কর্তে পারে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বিশুদ্ধ সাত্মিক দেহ এক মাত্র নাম-সাধন দারাই লাভ হ'য়ে থাকে।
শ্বাসে-প্রশ্বাসে নাম কর্লেই দেহটি সাত্মিক হ'য়ে যাবে। দেখ, শ্বাস-প্রশ্বাস দারাই দেহ
রক্ষিত হতেছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য দেহের প্রতি পরমাণুতে হতেছে। রক্ত শ্বাস-প্রশ্বাসেই
বিশুদ্ধে, হ'তেছে, এবং দেহের সর্বত্র সঞ্চারিত হ'তেছে। এক কথায় দেহের ক্ষয়, বৃদ্ধি ও
স্থিতি শ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারাই চল্ছে। এই শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে নামটি যখন গেঁথে যাবে, প্রতি
শ্বাস-প্রশ্বাসেই যখন আপনা আপনি নাম চল্তে থাক্বে, তখন যেমনি শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য
সমস্ত দেহে হবে, তেমনি নামের কার্য্যও প্রতি পরমাণুতে হবে। নামটি শ্বাস-প্রশ্বাসে মিলিত
হ'য়ে গেলে ক্রমে দেহটিও নামময় হ'য়ে যাবে। দেহ নামময় হ'লে উহা দ্বারা আর অন্য
কার্য্য হওয়া সম্ভব হবে না। শুধু সাত্মিক কর্ম্মই হবে। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে লক্ষ্য রেখে নাম
করে। চেষ্টা কর্তে কর্তে সমস্তই সহজ হ'য়ে আসে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"খাস-প্রখাসে যাদের নাম অভ্যন্ত হয়ে যায়, তাদের শরীরে কি বিশেষ কোনও চিহ্ন প্রকাশ পায় ? যদি কেহ বলে যে আমার খাস-প্রখাসে নাম হয়, তাহ'লে তার বাহিরের কোন্ লক্ষণ দারা উহা সভ্য ব'লে বুঝ্ব ?"

ঠাকুর বলিলেন—"মুখে বল্লেই ত আর হবে না! শরীরেও যে তাদের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পাবে। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম গেঁথে গেলে শরীরের চর্ম্মের উপরে এইপ্রকার চিহ্ন পড়বে। লক্ষ্য কর্লেই দেখ্তে পাবে।"

এই বলিয়া ঠাকুর নিজের অঙ্গুলির পৃষ্ঠভাগে একপ্রকার চক্রাকার চিহ্ন দেখাইলেন। ছুই হাতেরই সমস্ত অঙ্গুলির পৃষ্ঠে ঐ প্রকার কোঁকড়া কোঁকড়া ওঙ্কারবৎ চিহ্ন দেখিয়া অবাক্ হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"অস্থি মাংস রক্তে যথন নাম হইতে থাকে তথন ঐ সকলে কি নামের ছাপ পড়ে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বৃক্ষের শিরায় নামের স্বাভাবিক ছাপ তো শ্রীবৃন্দাবনে চক্ষে দেখে এসেছ। মাকুষের শরীরের প্রতি পরমাণুতে যখন নাম হ'তে থাকে, তখন অস্থি, মাংস, রত্তেও নামের ছাপ প'ড়ে যায়। মুসলমান্দের ধর্মাগ্রন্থে একটি ফকির সম্বন্ধে লেখা আছে যে, যখন তাঁহার রক্তপাত হ'ল, প্রত্যেক কোঁটা রক্তে "আয়েকুল্ হক্" এই শব্দ অস্কিত রয়েছে দেখ্তে পাওয়া গেল! এবার অর্কক্সসময়ে ত্থীবৃন্দাবনে, যমুনার চড়াতে এক

দিন সাধুদের দর্শন কর্তে গিয়েছিলাম, বালির উপরে একথানা হাড় দেখে তুলে নিলাম, দেখ্লাম সমস্ত হাড়খানিতে দেবনাগর অক্ষরে "হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ" লেখা র'য়েছে। হাড়খানা আমি সাধুদের দেখালাম, তাঁহারা খুব আশ্চর্যান্থিত হ'লেন। কোনও বৈষ্ণব মহাপুরুষের অস্থি স্থির ক'রে তাঁরা সেখানি নিলেন এবং খুব সমারোহের সহিত মহোৎসব ক'রে যমুনার চড়াতেই উহা সমাধিস্থ কর্লেন।"

এই কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ পরে শ্রীধর ও সতীশের নিকটে বিষয়টি আগাগোড়া জানিবার জন্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। তাঁহারা বলিলেন, ৺শ্রীবৃন্দাবনে অর্ক্রন্তমেলায় যম্নার চড়ায় বহুসংখ্যক বৈষ্ণব সন্ন্যামী ও সাধুরা আদন করিয়াছিলেন। একদিন সকালে ঠাকুর অকস্মাৎ আদন হইতে উঠিয়া আর কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া, ধমুনার চড়ায় ধাইয়া উপস্থিত হইলেন। সাধুদের নিকটে না যাইয়া, না বসিয়া, সোজা চড়ার উপর দিয়া চলিতে লাগিলেন। একস্থানে পঁছছিয়া অল্প বালির ভিতর হইতে একখানা অন্থি বাহির করিয়া লইয়া বলিলেন---"দেখ, কোনও মহাপুরুষের অন্থি, 'হরেকৃষ্ণ' নাম লেখা রয়েছে।" ঠাকুর অস্থিখানি আনিয়া সাধুদের দেখাইলেন। সাধু দয়াসীরা অস্থিয়ানি "হ্রেকৃষ্ণ" নামে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে দেখিয়া সাষ্টাঞ্চ নমস্কার করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের নিকট হইতে ঐ অস্থিধানি চাহিয়া লইয়া, থুব আনন্দের সহিত সমস্ত সাধুরা মিলিয়া, সন্ধীর্ত্তন-মহোৎসব করিয়া, মহা সমারোহে কেশীঘাটের সন্নিকটে যমুনার চড়ায় সমাধিস্থ করিলেন।

প্রবৃন্দাবনে আমি শেষ পর্যান্ত ঠাকুরের দক্ষে থাকিতে না পারায় তৎসাময়িক অনেক ঘটনাই আমার জানা নাই। ঠাকুর সময়ে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে কোনও ঘটনার উল্লেখ করিলে, ভাহা যেমন ভনি লিখিয়া রাখি। অতি সজ্জেপে ঠাকুর ঘাহা বলিয়া যান, তাহা পরিকাররূপে জানিতে শ্রীধর, সতী<del>শ</del> প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি। ঠাকুরের শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান সময়ের অনেক অদ্ভূত ব্যাপার এখন শুনিতেছি।

#### ধান্মিকেরা দর্বদাই বিনয়ী।

আজ ঠাকুর কতকগুলি উপদেশ দিয়াছেন। আমি ঐ সময়ে অমুপস্থিত থাকাতে হোট দাদা ্শ্রীযুক্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) আমার ভায়েরীতে উহা তুলিয়া রাথিয়াছেন। কোন্ প্রশ্নের উপরে এই সকল উপদেশ, তাহা আমি জানি না। লেখা যেমন পাইলাম তেমনই তুলিয়া রাখিলাম।

ঠাকুর। — "ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রপথ ধ'রে সর্ব্বদাই চল্তে হবে। যদি কোন সাধ্বাক্য ঋষিবাক্য থেকে অন্য প্রকার হয়, তবে ঋষিবাক্যই গ্রহণ কর্তে হবে। লোভ-মোহ-ইন্দ্রিয়-দমনাদি নিয়মগুলির উপরে সর্ব্দাই দৃষ্টি রাখ্বে। না হ'লে সাধনে বিস্তর অনিষ্ঠ যে সকল নিয়ম পদ্ধতির উপরে মনুযাসমাজ প্রতিষ্ঠিত র'য়েছে, তার কিছুমাত্র

ব্যতিক্রম কখনও করা উচিত নয়। কোনও প্রাণীর, এমন কি উদ্ভিদেরও কষ্টের কারণ হবে না। হরিদাসকে সকলের সঙ্গে একত্র ভোজন কর্তে মহাপ্রভু কত অনুরোধ ক'রেছেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই তা করেন নাই। বরং নিজেকে অত্যন্ত নীচু মনে ক'রে সর্বদা তফাৎ তফাৎ থাক্তেন। রূপ সনাতন যদিও বাহ্মণের ছেলে ছিলেন, তথাপি সমাজের ও সকলের মর্য্যাদা রক্ষা ক'রে চল্তেন। কখনও সাধারণের সঙ্গে একতা ভোজনাদি করেন নাই। প্রকৃত ধার্ম্মিক কিনা, স্বভাব দিয়েই ধরা যায়। ধার্মিকেরা সর্ববদাই বিনয়ী।"

দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর একটি গল্প বলিলেন—"একদিন পোপ্দেখ লেন বহু লোক একটি জ্ঞীলোকের কাছে যাচ্ছেন। ঐ স্ত্রীলোকটির উপর খৃষ্ঠ আবিভূতি হ'য়েছেন, এইরূপ প্রচার। পোপ্বড়ই ব্যস্ত হ'য়ে পড়্লেন। পোপ্কে তাঁহার কার্ডিনেল্ বল্লেন— আপনি একটু অপেক্ষা করুন; আমি একবার দেখে আদি।' স্ত্রীলোকটির নিকটে কার্ডিনেল্ উপস্থিত হ'য়ে বল্লেন—'ওরে! আমার জুতোটা থুলে দে তো ?' কার্ডিনেলের এইরূপ অবজ্ঞাস্চক কথা শুনে স্ত্রীলোকটি গ্রাহাই কর্লেন না। দর্শকমণ্ডলীও ঐ প্রকার ব্যবহার দেখে অবাক্ হ'লেন। কার্ডিনেল্ স্ত্রীলোকটির অগ্রাহ্যভাব দেখে অমনি চ'লে এলেন, এবং আহুপ্র্বিক পোপের নিকটে জ্ঞাপন ক'রে বল্লেন—ঐ স্ত্রীলোকটি ভণ্ড, কখনই খৃষ্ট উহাতে আবিভূতি নন। যদি খৃষ্টই আবিভূতি হ'তেন, তা হ'লে নিশ্চয় তিনি বিনয়ী হ'তেন এবং যা বলেছিলাম করতেন । ..... "

ু 🍲 🕒 ঠাকুর বলিলেন — "জ্ঞানের সমাক্ ব্যবহার কর্বে। কাকেও সহজে বিশ্বাস কর্বে না। আঁবার বিশ্বাস ক'রেও সহজে তাকে অবিশ্বাস কর্বে না। জ্ঞান ও ভক্তি এ সকলই প্রকৃতির। দেখ, রামকৃষ্ণ পর্মহংস নিজে নিরক্ষর ছিলেন। অথচ মহা জ্ঞানী লোকে , তাঁর নিকটে ব'সে জানলাভ কর্তেন। আবার মহাভক্ত লোকেরাও তাঁর চরণতলে বদে কত ভক্তির উপদেশ শুন্তেন। তাঁকে জ্ঞানারা মহাজ্ঞানী এবং ভক্তেরা মহাভক্ত · মনে করতেন।"

#### আদন ও হোম বিষয়ে প্রশোতর।

>লা বৈশাথ হইতে নিত্য হোম করিতে ঠাকুর আদেশ করিয়াছেন। প্রত্যহ সকালে স্নানাস্তে নাম প্রাণায়াম করিয়া আমি হোম করিয়া থাকি। ১০৮টি ত্রিপত্র বিৰপত্র এক ছটাক দ্বতের সহিত মিলাইয়া মন্ত্র মনে মনে জপ করিয়া—"অগ্নয়ে স্বাহা" বলিয়া আহুতি দেই। ঠাকুর বলিয়াছেন—"বেল, 31.7.2006 ততীয় খণ্ড

বট, অশ্বর্থ বা যজ্জভুমুর কাষ্টে হোম কর্বে। এই মন্ত্র প'ড়ে প্রজ্বলিত অগ্নিতে 'অগ্নয়ে স্বাহা' ব'লে আহতি দিবে।" এই বলিয়া হোমের মন্ত্রটি বলিয়া দিলেন। গেণ্ডারিয়া আশ্রমের পুকুরের দক্ষিণপূর্ব্ধ কোণে শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী ঘোষ মহাশন্ন বনের মধ্যে একখানা ঘর করিয়াছেন। ঐ ঘরে কেহই কোনও সময়ে থাকে না। নির্জ্জন পাইয়া কুঞ্জবাব্র সম্মতি অমুসারে ঐ ঘরেই আমার আসন করিয়াছিলাম। উপস্থিত সেই স্থানে বড়ই বিদ্ন দেখিতেছি, আশ্রম হ'তেও একটু তফাৎ; কি করিব জানি না।

আজ ঠাকুর আহারের পর আমতলায় গিয়া বদিয়া নিজ হইতেই বলিতে লাগিলেন—"উত্তরমুখ বা পূর্ববমুখ হ'য়ে আসন ক'রে হোম কর্বে। ভগবৎপ্রীতি-ইচ্ছায় বা নিজাম হ'য়ে যা কিছু কর্বে তা উত্তরমুখ হ'য়ে ক'রো, আর সকাম বা সঙ্কল্লিত কার্য্য পূর্ববমুখ হ'য়ে করা ব্যবস্থা। হোম কর্বার সময়ে হোমধুম শরীরে লাগাতে হয়। না হ'লে দেহেতে হোমের ক্রিয়া তেমন হয় না।"

জিজ্ঞাস করিলাম--"এই হোমের উপকারিতা কি ?"

ঠাকুর বলিলেন— "হোমের উপকারিত। অনেক আছে, তাহা এখন জেনে প্রয়োজন নাই।
ঠিকৃ মত হোম ক'রে যাও, উপকারিতা নিজেই অহুভব কর্তে পার্বে। হোম ক'রে
হোমের ফোটা কপালে দিও। হোমের বিভূতি দিয়ে ত্রিপুণ্ডু কর্তে হয়। মধ্যে
উদ্ধিপুণ্ডুও ত্রাহ্মণের করা ব্যবস্থা।"

আমি হোম বিভৃতিদার। সকালেই ত্রিপুত্ও উদ্ধপুত্র করিয়া হোমান্তে হোমের ফোঁটা ধারণ করি। স্বন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া উভয় হস্তে পাচটি স্থানে এবং উভয় পার্থে, তুইটি শুনে, নাভি, বক্ষ, কণ্ঠ, কণ্ঠের বিপরীত মেরুদণ্ডের উপরে ও পৃষ্ঠে নাভিম্লের বিপরীত শুলে, সর্প্রাক্তিয়া থাকি।

### े्जार्छ।

মহাপ্রভুর ধর্মা ও আধুনিক বৈষ্ণবধর্ম্মে দ্রীলোকের সংস্রব।

আমাদের দেশে হীন জাতি ছোট লোকদের ভিতরে, মহাপ্রভুর প্রচারিত পরম বিশুদ্ধ বৈশ্বব ধর্মের নামে, স্থীলোকসংস্রবে যে সকল বীভৎস কাণ্ড অহরহঃ সংঘটিত হইতেছে, ভাহাতে বৈরাগী বৈশ্বব কথাটার উপরেই যেন সাধারণ লোকের একটা অশ্রদ্ধা জন্মিয়া গিয়াছে। উপস্থিত ভদ্রসমাজেরও হুই এক জন লোক এ সকল সম্প্রদায়ে প্রবেশ করাতে, সাধারণ লোকসমাজের যে কি বিষম ক্ষতি হইতেছে, বলা যায় না। আজ কয়েকটি ভদ্রলোক আসিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, ইতর শ্রেণীর বিভিন্ন বৈষ্ণবদের ভিতরে স্ত্রীলোক লইয়া যে সাধন ভজনের ব্যবস্থা আছে শুনিতে পাই, তাংগ কি মহাপ্রভুর ধর্ম ?"

ঠাকুর শুনিয়া কানে হাত দিয়া বলিলেন—"রাম! রাম!! মহাপ্রভু শাস্ত্র-সদাচারবিরুদ্ধ কোন অনুষ্ঠানই করেন নাই, বলেনও নাই। 'হরেনাম হরেনাম হরেনামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্তেব নাস্তেব গতিরভাথা॥' মহাপ্রভু মাত্র ইহাই প্রচার করেছেন। নাম কি ভাবে কর্তে হ'বে তাও বলেছেন—'ভূণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥' জ্রীলোক হ'তে মহাপ্রভু কত তফাং থাক্তেন এবং তাঁর নিত্য সঙ্গীদের ঐ সংস্রব থেকে কত সাবধানে রাখ্তেন, চরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ কর্লেই তা বেশ বুঝা যায়। শুধু এদিকে কেন ? প্রায় সর্বব্রই দেখা যায়, জ্রীলোকের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা রেখে বৈষ্ণবসমাজে ধর্ম্মবিষয়ে বিষম অধােগতি হয়েছে। শ্রীকৃদাবনেও দেখ্লাম—সংযােগী না হ'লে কারে। ওখানে থাকা সহজ নয়।"

এই বলিয়া ঠাকুর একটি ঘটনার কথা বলিলেন। ঠাকুরের শ্রীবুলাবনে বাস-সময়ে আমিও তথায় ছিলাম। এই ঘটনাটি আমার সাক্ষাৎ সহয়ে জানা আছে; স্কুতরাং তৎকালীন ভায়েরী হইতে এই স্থলে বিস্তারিতরূপে উদ্ভূত করিতেছি। শ্রীবৃলাবনে একদিন একটি ভদ্র ঘরের যুবতী রাহ্মণরমণী বাস্ততার সহিত আসিয়া ঠাকুরের শ্রীচরণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিলেন—"প্রভো! আমি এ সময়ে কি করিব বল্ন।" ঠাকুর তাঁহাকে বিষয়টি কি জিজ্ঞাসা করায়, স্বীলোকটি বলিতে লাগিলেন, "অল্প বয়দে বিধবা হইয়া ধর্মোন্মত্ততা বশতঃ আমি তীর্থপর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলাম, চারিধাম পরিক্রেমা করিয়া কিছু কাল হইল শ্রীবৃলাবনে আসিয়া বাস করিতেছি। এতকাল বেশ ছিলাম, কিছুদিন হইতে কতকগুলি বৈষ্ণব আমার পিছনে বড়ই লাগিয়াছে। তাহারা দিনরাত আমাকে জালাতন করিতেছে। ভেক্ গ্রহণ করিয়া, বৈষ্ণব নিয়া সংযোগী হইয়া, নাকি যুগল উপাসনা করিতে হয়, না হ'লে শ্রীবৃলাবনে বাস করা নাকি মহা অপরাধ! সকলে আমাকে এইরূপ বলিতেছেন। আনক বৈষ্ণবই নিয়ত আমার নিকট আদিতেছেন, আর ভেক্ দিতে চাহিতেছেন। আমি ব্রাহ্মণের কন্সা, কিছু কাল হইল বিধবা হইয়াছি। এথন কি বৈষ্ণব গ্রহণ করিয়া যুগল উপাসনা করিতে আপনি আমাকে বলেন পূল

ঠাকুর বলিলেন—"হুষ্ট লোকেরা আপনার সবর্বনাশ কর্তেই এসকল পরামর্শ দিতেছে।
শাস্ত্রে বরং ইহার বিরুদ্ধেই আছে, যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহাদের অধােগতি হয়। সংযােগী
না হ'লে যুগল উপাসনা করা যায় না, এরূপ কোন ব্যবস্থাই নাই। যুগল উপাসনা বরং
নাই হ'বে; এসব হুষ্ট লোকের পাল্লায় প'ড়ে, স্ত্রীলােকের সার সতীহু ধর্ম্মে কিছুতেই
জলাঞ্জলি দিবেন না।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া স্ত্রীলোকটি খুব সম্ভুষ্টা হইলেন। বৈঞ্বদের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্ক্রব না রাখিয়া আপন মনে সাধন ভজন করিবেন সংকল্প করিলেন।

#### সতীর রক্ষাকর্তা স্বয়ং ভগবান্।

যৌবনাবস্থায় এই স্ত্রীলোকটি যথন একাকিনী চারিধাম পর্যাটন করিয়াছিলেন, তথন কোনও প্রকার হুই লোকের উপদ্রবে পড়িয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করায়, স্থ্রীলোকটি তাঁহার এক দিনের অদ্ভূত একটি ঘটনার বিষয় বলিয়াছিলেন। ঠাকুর অনেক সময়ে এই ঘটনাটি বলিয়া থাকেন। যথার্থ সতীর সহায় ভগবান্। তিনিই তাহাকে রক্ষা করেন। এই ভদ্রমহিলা বাঙ্গালা দেশের কোন গ্রামের একটি বল্পিয়্ব পরিবারের কুলবধ্। স্থামিপুল্রাদি বর্ত্তমানেই ধর্মের আকর্ষণে ইনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়েন। পদরজে তীর্থপর্যাটনে বাহির হইবার প্রত্যাশায়, স্বামীর চরণে পড়িয়া কিছুদিন অস্কুমতি প্রার্থনা করেন। স্বামী তাঁহাকে নানাপ্রকারে সাম্বনা দিয়া কিছুকাল ঘরে রাখিলেন বটে, কিন্তু অবশেষে একদিন রাত্রি দিতীয় প্রহরের সময়ে, তিনি সকলের অজ্ঞাতসারে পাগলের মত ছুটিয়া শ্রীপ্রক্রষোভ্রমের পথে চলিতে লাগিলেন। সমন্ততীর্থ দর্শনমান্দে নিতান্ত অসহায় অবস্থায়ও মনের আবেগে তিনি একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র অবলম্বন করিয়া একাকী ছুটিতে লাগিলেন। এই ভাবে চলিতে চলিতে ভগবৎক্রপায় নীলাচলে উপস্থিত হইয়া তিনি শ্রীশ্রীনীলাচলচন্দ্রের দর্শেন প্রেয়া কৃতার্থ হইলেন এবং কিছুকাল তথায় অবস্থান করিয়া পরে সেতুবন্ধ রামেশ্রের দিকে চলিলেন। সেতুবন্ধের পথে তাঁহাকে যে আকন্মিক বিপদে পড়িতে হইয়াছিল, ভিন্নিয়ে ঠাকুরের নিকটে যে কথেপাপকথন হয়, তাহা নিমে উদ্ধৃত করিতেছি।—

শ্রীধর স্বীলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "একাকী যৌবনাবস্থায় নানা স্থানে শ্রমণকালে কোথাও কোন প্রকার বিপদ্ ঘটে নাই তো?" স্ত্রীলোকটি একটি দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া বলিতে লাগিলেন, "ভগবান্ যাহার সহায়, তাহার আবার বিপদ্ কি! তবে এক দিনের একটি ঘটনার কথা আপনাদিগের শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি - শ্রীশ্রীজগন্ধাথদেবকে দর্শন করিয়া রামেশ্বর সেতৃবন্ধে যাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। ভাল সঙ্গী না জুটাতে, একাকীই দক্ষিণদিকে যাত্রা করিলাম। একদিন সমস্ত রাস্তা চলিয়া বিশ্রামের কোনও নিরাপদ স্থান না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। পথ অতিশয় তুর্গম, একাস্ত নির্জ্ঞান; একটানা সন্ধ্যা পর্যান্ত চলিলাম। সন্ধ্যার একট পরেই কোনও নির্জ্ঞান স্থান ক্রটার দেখিতে পাইলাম। নিকটে যাইয়া দেখি কয়েকটী শাস্তম্যুর্ভি সন্মানী বসিয়া আছেন। উহাদিগকে দেখিয়া ভরদা হইল। তাই ঐ স্থানে আশ্রয় নিলাম। কিন্ত রাত্রি একটু অধিক হইতেই সন্ম্যানীরা কিঞ্চিৎ ব্যবধানে অহ্য একটি আড়োয় চলিয়া গেলেন। একটিমাত্র বলিষ্ঠ যুবক সন্মানী ঐ স্থানেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গভীর নিশীথে যথন চারিদিক অন্ধকারমন্ধ, নিস্তন্ধ, তথন সাধুটি

নিকটে আদিয়া বসিলেন এবং নানাপ্রকাব কথা বলিতে বলিতে ভিতরের তৃষ্টাভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। আমি তথন বড়ই সন্ধটে পড়িলাম। কিছুন্ধণ আমি অবাক্ হইয়া বহিলাম। অবলা নারী নির্জ্জন স্থলে নিশাকালে অভিবলিষ্ঠ কাম্কের হাতে পড়িয়া কি উপায়ে বন্ধা পাইব, ভাবিতে লাগিলাম। সাধুকে তৃ'চার বার হাতজাড় করিয়া নমন্ধার করিয়া তাহার চেষ্টা থামাইতে প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল। সাধু মাটিতে ফেলিয়া দিয়া আমাকে টানাটানি করিতে লাগিলেন! আমি তথন আর কি করিব। "মা জগদস্থে! মা জগদস্থে!" বলিয়া চীংকার করিতে লাগিলাম। সাধু মহাবলিষ্ঠ বিষম উত্তেজনার অবস্থায় সজোবে আমাকে বেমনি মাটিতে টানিয়া ফেলিল, অকক্ষাং একটি প্রকাণ্ড বাঘ আসিয়া লাফাইয়া উহার ঘাড়ে পড়িল এবং ম্থে করিয়া পলকের মধ্যে অদৃশ্য হইল। পরদিন নিকটবর্ত্তী গ্রামবাসীরা আসিয়া দেখিলেন, কিছু তফাতে এক স্থানে সাধুর মৃত দেহ ঘাড়-মট্কান অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। গ্রামবাসীরা বলিলেন, আর কখনও তাঁহারা এই গ্রামে বাঘ আসিতে দেখেন নাই অথবা বৃদ্ধদের ম্থেও কখনও এই গ্রামে কোন কালে বাঘ আসিয়াছিল এমন কথা শুনেন নাই। ঐ সাধু বৃহ্কোল ঐ কৃটিরেই বাস করিতেছিলেন। জগদম্বার ক্রপা অতি অভুত! স্ত্রীলোকটি যথন এই কথা ঠাকুরের কাছে বলিয়াছিলেন, আমি তথন সেখানেই থাকিয়া ঐ

জ্বীলোকটি যথন এই কথা ঠাকুরের কাছে বলিয়াছিলেন, আমি তথন সেধানেই থাকিয়া এ সমস্ত কথা ভনিয়াছিলাম। এ প্রকারের আরও একটি ঘটনা ঠাকুর সেই সময়ে বলিয়াছিলেন; তাহা সেই সময়ের ডায়েরী হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি—

যথার্থ সতী বিপন্না হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে বক্ষা করেন, ইহার প্রমাণ দেখাইতে ঠাকুর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত কোনও এক গ্রামে একটি ভদ্রলাকের বাস ছিল। যৌবনাবস্থায়ই রোগগ্রন্থ হইয়া তিনি আফিং ধরিয়াছিলেন। একদিন স্থানাস্তরে যাইবার প্রয়োজন হইলে, তিনি নিজ যুবতী স্ত্রীকে মাত্র সঙ্গে লইয়া পদত্রজে রওয়ানা হইলেন। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বের পথিমধ্যে আফিমের অভাব হইল, ত্রাহ্মণ অন্থির হইয়া পড়িলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি ধরাশায়ী হইয়া ঘন ঘন হাই তুলিয়া দীর্ঘনিখাস ফেলিতে লাগিলেন। যন্ত্রণায় ছট্ফেট্ করিতে করিতে ছঃসহ ক্লেশ প্রকাশপূর্বাক স্থীকে বলিলেন—"ওগো! আমি আর সইতে পারি না, শীঘ্র আফিং আনিয়া দিয়া প্রাণ বাঁচাও।" স্থামার ঐ অবস্থা দেখিয়া বিষম বিপদ আশক্ষা করিয়া, প্রী তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া নিকটবর্তী গামে প্রবেশ করিলেন এবং কোথায় আফিং পাওয়া ঘাইবে অমুসন্ধান করিয়া অন্থিরচিত্তে বাড়ী বাড়ী ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। অবশেষে জানিতে পারিলেন, ঐ গ্রামে এক ব্যক্তির নিকট আফিং আছে; কিন্তু তিনি ভয়ক্ষর মাতাল। যুবতী অগতা। মাতালের ঘারেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। আফিমের অভাবে স্থামীর জীবন সংশ্যাপর জানাইয়া অতিবিক্ত মূল্য দিতে প্রস্ত্রত হইয়া, কর্যোড়ে অতি কাতরভাবে মাতালের নিকট আফিং প্রার্থনা করিলেন। মাতাল বলিল—"ওগো, স্থামীর জন্ত্র দিব থার্থই দরদ থাকে, তবে আফিং নিতে পার; মদ, গাঁজা যাহা চাহিবে দিতে পারি, কিন্তু মূল্য নিয়া দিব না; কিছুক্ষণের জন্ত তোমার দেহটি আমাকে দান করিতে হইবে, না হ'লে দিব না

নিশ্চয় জানিও।" স্থীলোকটি বড় অন্ধুনয় বিনয় করিলেও মাতাল কিছুতেই তাঁহার কথা প্রাশ্ করিল না। যুবতী নিরুপায় হইয়া স্বামীর নিকটে উপস্থিত হইয়া সমস্ত ব্যাপার স্বামীকে জানাইলেন। স্বামীতথন আফিমের অভাবে যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছিলেন; স্ক্তরাং কাণ্ডাকাণ্ডজানশৃত্ত হইয়া বলিয়া ফেলিলেন, "ওগো! আমার প্রাণ যায়, ষেধান থেকে যে ভাবে পার, আফিং আনিয়া দিয়া আমাকে বাচাও।" যুবতী বিষম সমস্তায় পড়িয়া গেলেন। একদিকে স্বীলোকের নার ধর্ম সভীতের নাশ, আর একদিকে স্বীর আরাধ্য দেবতা পতির অপমৃত্যু। সতী ভগবান্কে স্বরণ করিতে করিতে মাতালের নিকট উপস্থিত হইয়া, মাতালের চরণ ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিলেন, "আপনি আমার এই দেহ গ্রহণ করিয়া ইহার বিনিময়ে আমার স্বামীর জীবন দান করুন। আমাকে এই পাপে নরকে যাইতে হয় আপত্তি নাই, আপনার যাহা ইচ্ছা করুন, কিন্তু শীত্র আফিং দিয়া আমার মরণাপয় স্বামীকে রক্ষা করুন।"

ভগবানের কি অভুত দয়া! সতীর কি অভুত শক্তি! যুবতীর করম্পর্শে মাতালের কি এক অবস্থা হইল, মাতাল চমকিয়া উঠিল। সে তৎক্ষণাং যুবতীর চরণে মন্তক রাখিয়া লুটাইয়া পড়িয়া কান্দিতে কান্দিতে বলিতে লাগিল, "মা, আমায় ক্ষমা কর ; তোমার রূপায় আজ আমার পুনর্জনা লাভ হইল। আমি অত্যন্ত তুরাচার, মদ, গাঁজা, আফিং সমন্ত নেশাই করিয়া থাকি, কিন্তু আজ হইতে আমি সমন্ত নেশা ত্যাগ করিলাম, তোমার যত ইচ্ছা আফিং লইয়া য়াও। মা, তোমার মত ত্র্দশা আমার স্ত্রীরও তো ঘটিতে পারে। জীবনে আর নেশা বস্তু স্পর্শ করিব না।" যুবতী আফিং নিয়া স্থামীর নিকটে প্তুছিলেন ; দেখিলেন, স্থামী বিদয়া খুব কান্দিতেছেন। স্থামীর হাতে আফিং দিতেই তিনি উহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া বলিলেন, "আহা! আমার জ্ব্যু তোমার সার সতীত্ব-ধর্ম তুমি অনায়াসে বিস্ক্রজন দিলে! ধিক্ আমার জীবনে! এ জীবন ষাওয়াই তো ভাল। আর কখনও আফিং স্পর্শ করিব না, প্রাণ যায় যাক্। তুমিই ধন্যা তুমিই যথার্থ সতী।" স্ত্রী তখন কান্দিতে কান্দিতে স্থামীর চরণে ধরিয়া, ভগবানের অভুত কুপায় তিনি যে ভাবে এই বিষম সন্ধটে রক্ষা পাইয়াছেন, তাহা জানাইয়া স্থামীকে শান্ত করিলেন।

#### হোমের উপকারিতা ও প্রার্থনায় অনুতাপ।

আজ মাসাধিক কাল হইল নিয়মিতরূপে অন্তদয়ে বৃতীগঙ্গায় স্নান তর্পণ করিয়া আশ্রমে আসি এবং বেলা নয়টা পর্যান্ত আসনে স্থিরভাবে বিদিয়া থাকি। বাড়ী হইতে যজ্ঞভূম্বের কার্চ ও বিশুদ্ধ গবাস্থত আনিয়া রাথিয়াছি। সকালে কিছুক্ষণ গায়ত্রীজপাস্তে, অথগুত বিবপত্রদারা ঠাকুরের আদেশ অন্ত্রসারে প্রজ্ঞানিত অগ্নিতে ১০৮টি আহুতি দেই। আহুতি দিয়াই হোম ধূম শরীরে পাথা করিয়া লাগাইয়া থাকি, এবং খুব উল্নের সহিত প্রাণায়াম ও নাম করি। কিছুদিনমাবং পবিত্র হোমগন্ধ, আসন ছাড়িয়াও সময়ে সময়ে অয়ভ্তব করিয়া আসিতেছিলাম; কিন্তু আজ্বাল হোমগন্ধ আমাকে

আর ছাড়িতেছে না। প্রায় সর্কান্ট যেখানে দেখানে এই অভূত হোমগন্ধ পাইয়া, আমি একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িতেছি। নিয়ত হোমগন্ধ আমার সঙ্গে সঞ্চে রহিয়াছে। এই পবিত্র হোমগন্ধের প্রভাবে চিত্তের প্রফুল্লতা, মনের উৎসাহ উত্তম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। নাম স্প্পেট্টভাবে, খ্ব তেজের সহিত, রসাল হইয়া প্রতিনিয়ত ফুটিয়া উঠিতেছে। গন্ধ নামের, এবং নাম গন্ধের, প্রভাব রৃদ্ধি করিতেছে। মন আর অত্য দিকে যায় না, গন্ধে মাতিয়া নামেতে নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। অফুদয়ে স্নান করিয়া অপরাত্র ছয়টা পর্যন্ত অনাহারে থাকি; অবসম্বতা, ক্ষ্মা তৃষ্ণা বৃঝি না। পূর্বের্ধারা আমার গায়ে ঘর্মের তুর্গন্ধ পাইয়া সময়ে সময়ে বিরক্ত হইয়া তফাং থাকিতেন, আজকাল তাঁহারাও এই হোমগন্ধ পাইয়া আমার গা ঘেঁষিয়া বসেন, গায়ে হোমগন্ধ হইয়াছে বলিয়া পরস্পর আলোচনা করেন। আমি কিন্তু গায়ের গন্ধ কিছুই বৃঝি না, সর্কান্ট দর্মাত্র হোমগন্ধ পাইয়া দিশাহারা হইয়া যাইতেছি, ইহাই মাত্র বৃঝিতেছি। বিশুদ্ধ গ্রমুত্র থাইতে না বলিয়া, ঠাকুর আমাকে কেন অনর্থক আগুনে পোড়াইয়া ফেলিতে বলিলেন, সময়ে সময়ে আমার এই থট্কা উঠিত। আশ্রুয় ঠাকুরের দয়া! এই ভাবে না বৃঝাইলে আমার কিছুতেই শান্তি হইত না। ঠাকুর! দয়া কর। এই ভাবেই প্রতি সংশয়ের হাত হইতে রক্ষা করিও। জয় ঠাকুর।!

আশ্রমের পশ্চিম দিকে শ্রীযুক্ত রাধারমণ গুহ মহাশয়ের বাড়ীর দক্ষিণাংশে পণ্ডিত মহাশয় ও শ্রমের শ্রীযুক্ত নবকুমার বিশ্বাস মহাশয়ের রান্নার ও থাকিবার ছ'থানা ঘর আছে। যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্ত নিজেরাই সংগ্রহ করিয়া আহারাদি ব্যাপারে আশ্রম হইতে স্বতম্ব থাকিয়া উহারা আনন্দে ভজন সাধন করিতে করিতে দিন কাটাইতেছিলেন। সম্প্রতি ঠাকুরের আদেশক্রমে তাঁহাদের আহারাদির বন্দোবন্ত আশ্রমেই হইয়াছে। তাঁহাদের রান্নাঘরটি শৃত্য পাইয়া আমার আসন ঐ ঘরে আনিবার স্বযোগ পাইলাম। জন্মলের ভিতরে দরজা-শৃত্য ফাঁকা ঘরে আসন, বস্ত্র ও হোমের ঘুতাদি সমন্ত দ্রব্য রাখিয়া ঠাকুরের নিকটে সারাদিন থাকায় উদ্বোশ্ত হইতে পারিতেছি না। গেগুরিয়ার জন্মলে বাঘের অভাব নাই, সাপও বিস্তর; রাত্রিতে ঐ ঘরে যাইয়া একাকী আমাকে থাকিতে অনেকে নিষেধ করিতেছেন। একটু তফাৎ থাকি বলিয়া, রাত্রিতে যে আনন্দ সকলে ঠাকুরকে লইয়া ভোগ করেন আমি তাহাতে বঞ্চিত।

আর একটি ঘটনায় আমার চিত্তকে বিষম অস্থির করিয়া ফেলিয়াছে। সন্ধার কিঞ্চিৎ পূর্বের একদিন আমি আশ্রমে রান্নায় নিযুক্ত আছি, ভয়স্কর মেঘগর্জনসহ অকস্মাৎ রড়বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমার হোমের কাঠগুলি একটু ভিজা ছিল বলিয়া, ভালরূপে শুকাইয়া লইবার মানদে উহা আসনঘরের উত্তর দিকের একটা অনাবৃত স্থানে রৌদ্র পাইবার জন্ত রাখিয়া আদিয়াছিলাম। বৃষ্টি আরম্ভ হইতেই, 'হায় ঠাকুর কি হইল! কাঠগুলি ভিজিয়া গেল,' ভাবিয়া অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কল্য ভিজা কাঠে কি প্রকারে হোম করিব চিস্তায় অস্থির হইয়া মনে মনে ঠাকুরকে জানাইলাম; 'তাঁর দয়া হ'লে সবই সম্ভব, না হ'লে আর উপায় নাই', বৃঝিয়া অগত্যা স্থির হইলাম। আহারাস্তে রাত্রে বৃষ্টি থামিলে আসনে যাইয়া দেখি, সমস্তগুলি কাঠ ঘরের মধ্যস্থলে সাজান রহিয়াছে। আমি আশ্রের্যান্থিত হইয়া

রাত্রির অধিকাংশ সময় ভাবিতে লাগিলাম, কাঠগুলি কে ঘরে আনিয়া রাখিল! পরে ২।০ দিন সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিলাম, কে উহা ঘরে লইয়া রাখিয়াছিল; কিন্তু সকলেই বলিলেন, "জানি না।" পণ্ডিত দাদা বলিলেন, "এ বিষয়ে আর অস্কুসন্ধান কেন? অগুদারা হ'লেও উহা তো ঠাকুরই করাইয়াছেন।" সাধারণের নিকটে ঘটনাটি সামান্ত বোধ হইলেও এই ব্যাপারে আমার চিত্তটিকে অত্যন্ত আলোড়িত করিয়া ফেলিয়াছে। হায়! আমার ব্যন্ততা দেখিয়া ঠাকুরেরই এই কর্ম।

পণ্ডিত দাদাদের রান্নাঘরেই আমার আসন করিলাম। বেশ স্থবিধা হইল। আশ্রমের অন্তর্গত হওয়ায় আর কোন প্রকার অস্থবিধাই বছিল না।

#### কর্ম্ম কিসে হয় ?

আজ নির্জ্ঞন পাইয়া পাঠান্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুনিতে পাই, কর্মই মাছুষের বন্ধন। এই কর্ম কিলে শেষ হয়? কর্ম করিয়াই কি কর্মকে শেষ করিতে হয়?" ঠাকুর বলিলেন—"তা কি কখনও হ'য়ে থাকে! কর্মা ক'রে কেহই কর্মাকে শেষ কর্তে পারে না। কর্মা কর্তে কর্তে মানুষ আরও কর্মো জড়িত হ'য়ে পড়ে। নিজাম কর্মালারা কর্মা শেষ করা যায় বটে, কিন্তু নিজাম কর্মা করা বড়ই কঠিন ব্যাপার। উহা অভ্যাস করা সহজ নয়। সাধনদ্বারা কর্মা শেষ করাই সহজ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"সদ্গুকর আশ্রয় নিলেও কর্ম শেষ হ'তে এত বিলম্ব হয় কেন ? সদ্গুকর আশ্রয়াদি নিয়াও কি আবার সাধন ভজন ক'রে প্রারন্ধ কর্ম শেষ কর্তে হবে ?"

প্রশাট শুনিয়া ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—"সদ্গুরুর আশ্রয় পেলে কর্ম্ম আপনা আপনি শেষ হ'য়ে আসে। আগুনের উপরে রাশীকৃত কাঠ চাপায়ে রাখ্লে ধূঁইয়ে ঘুঁইয়ে ধীরে ধীরে যেমন উহা দয় হ'তে থাকে, পরে একটু বাতাস পেলেই একেবারে দপ্ ক'রে জ'লে উঠে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত কাঠ জালায়ে দিয়ে একেবারে ভত্ম ক'রে ফেলে, সেইরূপ গুরুপ্রদত্ত শক্তিও, বহুজন্মের কর্মার্রপ আবর্জনার নীচে থেকে ধীরে ধীরে কার্য্য কর্তেছে এবং ঐ সমস্ত আবর্জনা ধীরে ধীরে নষ্ট কর্তে কর্তে গুরুকৃপায় যখন উহা একবার দপ্ ক'রে জ'লে উঠ্বে তখনই সমস্ত কর্ম্মানা মুহুর্তমধ্যে নষ্ট ক'রে প্রকৃত শান্তির অবস্থাতে নিয়ে যাবে। গুরুশক্তি আপনা আপনি কার্য্য করে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"যে সকল ছফার্য্য প্রাবন্ধহেতু করা হয়, তাহা যে প্রারন্ধেরই কার্য্য, তাহা কি প্রকারে জানা যায় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"একটি কার্য্যে নিতান্ত অনিচ্ছা থাক্লেও এবং পুনঃপুনঃ বিরত হ'তে

চেষ্টা ক'রেও যখন অবশ হ'য়ে তা ক'রে ফেলে, তখন উহা প্রারক্ধ বশতঃই হ'ল জান্বে এ প্রকার কার্য্য হওয়ার পরে যথার্থ অমুতাপ এলেই এ প্রারক্ধ শেষ হ'য়ে যায়। প্রতি খাস-প্রশাসে লক্ষ্য রেখে নাম কর্তে পার্লে সমস্ত প্রারক্ষই খুব শীত্র নই হয়। এত সহজে আরু কিছুতেই হয় না।"

## জীবন্মক্তের কর্ম; প্রারন্ধদয়ের উপদেশ।

জ্যাষ্ঠ ১০ই—০১শে। আজ জিজ্ঞাদা করিলাম - "মামুষ যথন একেবারে নিঃস্বার্থ হ'য়ে যায়, জীবনাক জুন, ১৮৯১। হ'য়ে যায়, তথনও কি ভার কর্ম থাকে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"মাতুষের যত দিন স্বার্থ আছে, তত দিন আর তার কর্ম্ম কোথায়! মাতুষ যখন মুক্ত হয়, তথনই তার যথার্থ কর্মা আরম্ভ হয়। স্বার্থ নষ্ট হ'য়ে মুক্তাবস্থা লাভ কর্লে, সমস্ত সংসারের জন্ম অবিশ্রান্ত খাট্তে হয়। নিঃস্বার্থ না হ'লে প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভই হয় না। জীবনুক্ত হ'লেই যথার্থ কর্মের আরম্ভ।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "প্রারন্ধে যাহা আছে, তাহা ভোগ না ক'রে কি উপায় নাই ? সুনন্ত প্রারন্ধই কি ভূগে শেষ কর্তে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ভগবান্ যেটুকু প্রারন্ধ ভোগ করাবেন, তাহা কোন প্রকারেই ছাড়াতে পার্বে না। তবে যাহারা প্রফুল্লমনে কর্ম ক'রে যায়, বঁ। ক'রে তাদের কর্ম শেষ হ'য়ে যায়। আর বেগারের মত কর্ম কর্লে, ক্রমে অনেক কর্মে জড়িয়ে ধরে। কর্মকে কখনও উপেক্ষা কর্তে নাই। কর্ত্তব্যবোধে প্রফুল্লমনে কর্ম ক'রে যাও, তা হ'লেই খুব শীঘ্র প্রারন্ধ শেষ হ'য়ে যাবে।"

কিছুদিন হইল ঠাকুর বলিয়াছিলেন—"কর্ম করিয়া কর্ম শেষ করা যায় না, সাধন ঘারাই কর্ম শেষ করা সহজ।" আবার এখন বলিলেন—"ভগবান্ যেটুকু প্রারন্ধ ভোগাইবেন কিছুতেই ছাড়াইতে পারিবে না। প্রফুলমনে কর্ম করিয়া যাও শীঘ্র প্রারন্ধ শেষ হ'য়ে যাবে।" এই তুই প্রকার কথার সামঞ্জন্ম করিতে গিয়া আমি এই বুঝিলাম যে, ভগবানই সকলের কর্ত্তা। তাঁরই ইচ্ছায় প্রারন্ধভাগ। সাধন ভজন করিয়া ভগবানের শরণাপন্ন হইতে পারিলে, তাঁহার রূপায় মুহুর্ত্তমধ্যে সমস্ত প্রারন্ধ শেষ হইতে পারে। স্কতরাং একান্তপ্রাণে তাঁকেই ডাকি। কিন্তু ভগবান্ যে কি, ভাহা তো কিছুই জানি না। অনাদি, অনস্ত, সর্বব্যাপী ভগবান্কে কি ভাবে ডাকিতে হয়, পূজা করিতে হয়, তাহা তো ব্রিভেছি না। শৃত্যে টিল মারিবার মত, লক্ষ্য ছির না করিয়া নাম করিতেছি মাত্র। মনে এই খট্কা উপস্থিত হইলে, নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে প্রাণ খুলিয়া জিক্সাদা করিলাম—"অনাদি অনস্ত সর্বব্যাপী ভগবান্কে কিছুতেই তো ধারণা করিতে পারিতেছি না। তাঁর পূজা আর কিরূপে করিব ? শৃত্যে যেন

যুরিয়া ঘুরিয়া হয়রান্ হইতেছি। গুরুর ধ্যানে ও পূজায় ভগবানের পূজা হয় না কি ? আমাকে পরিকাররূপে ইহা ৰুঝাইয়া দিন্।"

#### গুরুই ভগবান।

ঠাকুর বলিলেন—"অগ্নি তো সকল স্থানেই আছে; কিন্তু সেই অগ্নি কি কেউ ধর্তে পারে ? না তাহাদ্বারা কোনও কাজ হয় ? আগুনের আবশ্যক হ'লে সর্বত্র যে আগুন আছে, শৃন্যে যে আগুন র'য়েছে, তা হ'তে কেহ উহা নিতে পারে না। প্রদীপ, ধুনি, চুল্লী ইত্যাদি যে সকল স্থানে ঐ অগ্নি জলস্তভাবে বিশেষরূপে প্রকাশিত র'য়েছে সেখানেই যেয়ে আগুন নিয়ে থাকে। সে রকম ঈশ্বর সর্বব্যাপী হ'লেও, কেউ তাঁকে ধর্তে পারে না। গুরুতে ঈশ্বরের চিৎ শক্তির প্রকাশ দেখে তথায়ই পূজা কর্তে হয়। গুরু তো আর মানুষ নন্। গুরুই ভগবান্, গুরুর পূজাই ঈশ্বরের পূজা।"

#### সাধকজীবনে শুফতার আবশাকতা।

অনেক সময় নাম করিতে করিতে অত্যস্ত নৈরাশ্য, উদেগ ও শুক্ষতা আদিয়া উপস্থিত হয়; তথন নাম করিতে জালা হয়। তাই ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাধনের সময়ে কথনও কথনও বড়ই নিরাশ হই, শুক্ষতা ও জালা আদিয়া অস্থির করে, সাধন ভজন এই সময়ে ভাল লাগে না। কত কাল এই শুক্ষতা ভোগ হবে ? এইক্লপ হয় কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন,—"দেখ, এই বর্ত্তমান গ্রাম্মকাল কেমন ভয়ানক! পুকুর, খাল, বিল, সমস্ত শুখায়ে গেছে। স্র্য্যের প্রেখর উত্তাপে সবাই অস্থির হতেছে, সকল প্রাণীই হাহাকার কর্তেছে। গাছপালাও প্রের্বির মত নাই, দেখলেই মনে হয় য়ে, কি এক বিষম অবস্থা! বাস্তবিক প্রকৃতির পক্ষে এমন দারণ অবস্থা আর কখনও হয় না। কিন্তু ভেবে দেখ, এই গ্রীম্মকাল না হ'লে বর্ষা আদা না, প্রকৃতি আবার নৃতন সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হয় না। এই গ্রীম্মকালই প্রকৃতির নৃতন সৌন্দর্য্যের কারণ। গ্রীম্ম হয় ব'লেই আমরা বর্ষার এত সুখ, এত সৌন্দর্য্য অক্তব করি। সাধনের অবস্থাও ঠিক এইপ্রকার। সাধনের সময়ে শুক্ষতা, নৈরাশ্য, জালা ইত্যাদি বিবিধপ্রকার ছঃখের অবস্থা ভোগ কর্তে হয় ব'লেই, ধর্ম্মের এত সৌন্দর্য্য। নৈরাশ্য বা শুক্ষতা না এলে ধর্ম্মের আনন্দই থাক্ত না। এই সকল অবস্থার ভিতর দিয়ে মাকুষ যখন ধর্ম্মের উচ্চতম শৃক্ষে উপনীত হয়, তখনই যথার্থ শান্তি লাভ করে। তা না হওয়া পর্য্যন্ত এ সকল অবস্থা হ'তে মাকুষ কিছুতেই নিজৃতি লাভ করে। তা না হওয়া পর্যান্ত এ সকল অবস্থা হ'তে মাকুষ অবস্থা একবার লাভ হয়, তা হ'লে আর কিছুতেই তা নম্ভ হয় না।"

## অসময়ে শাস্ত্রপাঠের ও দাধুদঙ্গের অপকারিতা।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"অনেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করাতে এবং অনেক সাধুর সঙ্গ করাতে ধর্মজীবনের কল্যাণ হয় না অনিষ্ট হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সমস্ত কার্য্যেরই তো একটা প্রণালী আছে। অসময়ে অনিয়মে কোন কার্য্যেরই সুফল লাভ হয় না, বরং ক্ষতিই হয়। শাস্ত্রপাঠ ও সাধুসঙ্গ করারও একটা সময় আছে, অবস্থা আছে। অসময়ে এলো মেলো ভাবে ওসব কর্লে কোন উপকারই হয় না, বরং অনিষ্ঠ হয়। শাস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন পন্থা এবং অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ আছে। প্রকৃতির অনুযায়ী পন্থ। ধ'রে কিছু দূর অগ্রসর হ'লে, অবস্থাসুরূপ শাস্ত্র পাঠ কর্তে হয়। নিজের সাধনপথে একটা নিষ্ঠা না হওয়া পর্যান্ত কোনও শাস্ত্রপাঠ বা কোনও সাধুসঙ্গ করাই ঠিক নয়। অনেক সময়ে দেখা যায়, ওরকম করায় লোকের বিষম ক্ষতি হয়। আপন সাধন ভজনের পথে নিষ্ঠা একেবারে নষ্ঠ হ'য়ে যায়।"

## গেগুবিয়া আশ্রমে নিত্য সঙ্গীর্ত্তন ও ভাবাবেশ।

গ্রীমের ছুটির সময়ে নানা দিক্ হইতে গণ্য মাশ্য বহ গুরুজাতা ঠাক্রকে দর্শন করিতে গেণ্ডারিয়াআশ্রমে আসিয়াছেন। আব্দকাল সাধু সন্ত্যাসী, বাউল, উদাসী এবং মুসলমান্ ফকিরেরাও আশ্রমে
আসিতেছেন, যাইতেছেন, কেহ বা থাকিতেছেন। গুরুজাতারা আপন আপন ক্রচি অমুযায়ী গুরুজাতাদের মঙ্গে মিলিত হইয়া, পৃথক্ পৃথক্ দলে, স্থানে স্থানে বিসিয়া, কোথাও স্থির ভাবে নাম,
প্রাণান্ত্রাম করিতেছেন,কোথাও উৎসাহের সহিত ধর্মালোচনায় ব্যস্ত আছেন,কোথাও বা কীর্তনানন্দে
মন্ত হইয়া সময় কাটাইতেছেন। ঠাক্রের সেবার কার্য্য লইয়া কাহারও কাহারও ভিতরে প্রতিধ্যাসিতা এবং ঝগড়া বিবাদও চলিতেছে। সকলেই একই ভাবে মন্ত; উদয়ান্ত যে কি ভাবে যাইতেছে
কাহারও লক্ষ্য নাই; কেমন খেন একটা নেশাতে দিনরাত চলিয়া ঘাইতেছে। প্রতিদিনই সন্ধ্যার
সময়ে সকলে একত্র মিলিত হইয়া ঠাকুরের নিকট কথনও আশ্রমের প্রের ঘরে কথনও বা আমতলায়
খ্ব উৎসাহের সহিত সন্ধীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই সন্ধীর্ত্তন এক মহাব্যাপার। বরিশাল, বানরিপাড়া,
ঢাকা ও ভিন্ন ভার স্থানের গুরুজাতারা একত্র হইয়া খোল করতাল লইয়া যথন উচ্চ সন্ধীর্ত্তন আরম্ভ
করেন তথন সকলেরই দৃষ্টি একমাত্র ঠাকুরের উপরে। ঠাকুর আগনে উপবিষ্ট অবস্থায়ই ঘন ঘন
কম্পিত হইতে থাকেন, প্নঃপুনঃ চাপিতে চেষ্টা করিয়াও স্থির থাকিতে না পারিয়া একেবারে লাফাইয়া
উঠেন; উদ্বন্ত নৃত্য করিয়া "হ্রিবোল, হ্রিবোল" ধ্বনি করিতে থাকেন। ঠাকুরের হুজারে, হ্রিবোল

ধ্বনিতে চারিদিকে জ্বীলোক পুরুষের ভিতরে যেন কি এক অদ্ভূত শক্তি প্রবেশ করে। দেখিতে দেখিতে তুই চারি মিনিটের মধ্যেই মহা হুলস্থুল ব্যাপার আরম্ভ হয়, দকলে যেন কেমন এক প্রকার হইয়া যান। কেহ কেহ "জয় রাধে, জয় রাধে" বলিয়া চীংকার করিতে করিতে বাহজ্ঞানশ্ন্য হইয়া পড়েন, কেহ কেহ "হরিবোল, হরিবোল" ভীষণ রব ছাড়িয়া নির্নিমেষে ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বহিৰ্জাদ উড়াইয়া ঠাকুরকে পরিক্রমা করিতে থাকেন, কেহ বা "নিতাই, নিতাই" বলিয়া ভয়ন্কর গৰ্জন করিয়া ছঙ্কার করিতে করিতে মল্লবেশে ঠাকুরের সন্মুখীন হইতে থাকেন, আবার কেহ কেহ বা কিঞ্চিংকাল নিস্পন্দ অবস্থায় দাঁড়ান থাকিয়৷ ঠাকুরের দিকে একটানা দৃষ্টি রাখিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সংজ্ঞাশূর হইয়া পড়িয়া যান। সকলেই কোনও না কোনও ভাবে মাতোয়ারা, ঠাকুরের দিকে তাকাইয়। দিশাহারা ! থোলের ধ্বনি ও দঙ্কীর্ত্তনের রব, গুরুত্রাতাদের হুঙ্কার ও গর্জনে মিলিত হইয়া, অভুত তড়িৎপ্রবাহে দর্শকমণ্ডলীকেও কাঁপাইয়া তুলে। এই সময়ে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পদার আড়ালে স্ত্রীমহলেও বিষম কান্নার রোল উঠিয়া পড়ে। বাহজানশ্য অবস্থায় কেহ কেহ নৃত্য করিতে করিতে ঠাকুরের দিকে ছুটিয়া আসিতে থাকেন, কেহ কেহ মৃচ্ছিতাবস্থায় ধরাশায়ী হইয়াও গড়াইয়া গড়াইয়া ঠাকুরের চরণসমীপে আসিয়া লুটাইতে থাকেন, আবার কেহ বা পাগলের মত ছুটিতে ছুটিতে ঠাকুরকে ধরিতে যাইয়া বাধা পাইয়াই মৃচ্ছিত হইয়া পড়েন ও ছট্ফট্ করিতে থাকেন। আমরা কয়েকটি গুরুতাই সাধারণের স্পর্শ হইতে ঠাকুরকে বাঁচাইয়া রাখিতে ঠাকুরের চারিদিকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া থাকি; এবং ভাবাবেশে উন্মন্ত, মৃশ্ধ, মৃচ্ছিত ও ঠাকুরের দিকে ধাবিত, স্ত্রীলোকপুরুষদিগের, অবস্থা বুঝিয়া সরাইয়া দেই। আশ্রমে আজকাল প্রতাহই এইরূপ মহা আনন্দ, মহা উৎসব! ধশু ঠাকুর! ধর্ট ঠাকুর !! তোমার সঙ্গলাভে আমরাও ধন্ত !

# দাধন কি— দাধকের ও দিদ্ধের কর্ত্তব্য কি ? ধর্ম্ম হইল কিনা কিদে বুঝিব ?

আহারাস্তে ঠাকুর যথন আমতলায় বদেন, কিছুক্ষণ লোকের ভিড় তেমন থাকে না। পাঠাস্তে একদিন জিজ্ঞাসা করিলাম—"মান্থযের অশাস্তির মূল কি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"মাহুষের সমস্ত অশান্তিই থৈর্ঘ্যের অভাবে। ধৈর্ঘ্যই মাহুষের মহুয়ুত্ব। চঞ্চলতাই অশান্তির একমাত্র কারণ।"

একটু থামিয়া ঠাকুর নিজ হইতেই আবার বলতে লাগিলেন—"মাতুষের কোন বিষয়েই চঞ্চল হওয়া ঠিক নয়। মাতুষ যখনই যা ক'র্বে, স্থির ভাবে বিচার ক'রে করা উচিত। হঠাৎ কোনও কাজই করা সঙ্গত নয়। সকল বিষয়েই খুব ধৈর্য্য ধ'রে কার্য্য কর্তে হয়। বৈর্য্যই ধর্ম্ম, ধৈর্য্যই মহুয়্যের মহুয়্যুত্ব।"

জিজ্ঞাদা করিলাম—"আমাদের দাধন কি ? নামজপ করাই কি দাধন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সদ্গুরুপ্রদন্ত নাম জপ করাকে সাধন বলে না। সদ্গুরুপ্রদন্ত নাম গুরুশক্তিপ্রভাবে আপনা আপনি অনন্ত কাল চল্বে। সকল বিষয়েই চঞ্চলতা পরিত্যাগ ক'রে অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত বিচার ক'রে সমস্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করাই যথার্থ সাধন। সকল বিষয়ে ধৈর্য্য অবলম্বন করাই সাধন।"

বিচারপূর্ত্তক কার্য্যের কথা শুনিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাধক সাধনের অবস্থায় তো সমস্ত কার্য্যই বিচারপূর্ত্তক কর্বে। সিদ্ধ হ'লে কি আর বিচার ক'বে কার্য্য কর্বে না ?"

ঠাকুর বলিলেন — "সিদ্ধ পুরুষের কাছে যে সকল বিষয় আস্বে তিনি তা ভগবানের সম্মুখে নিয়ে ধর্বেন। যেসব বিষয়ে ভগবানের জ্যোতিঃ সুস্পষ্টরূপে পড়েছে দেখ্তে পাবেন, তাহাই কর্ত্ব্য ব'লে স্বীকার কর্বেন। সিদ্ধ মহাপুরুষের। সমস্ত কাজই ভগবানের ইঞ্জিত অনুসারে করেন। সিদ্ধ মহাপুরুষেরা নিজ ইচ্ছায় কিছুই করেন না। তাঁরা ভগবানের ইচ্ছার পশ্চাতে দুঁড়োয়ে নিশান ধরেন মাত্র।"

জিজ্ঞাদা কবিলাম —"ধর্ম যথার্থ ই প্রকৃতিগত হয়েছে কিনা কিলে বুঝ্ব ?"

ঠাকুর বলিলেন—"আগুন যেমন সকল অবস্থাতেই একপ্রকার থাকে, কোন অবস্থায়ই উহার উত্তাপ নপ্ত হয় না, সেইপ্রকার আপদে বিপদে, আনন্দে উল্লাসে, কোন অবস্থায়ই যাহার ধৈর্ঘা নপ্ত না হয়, সত্য ও ধর্মা একই রকম থাকে, বিনয় ও সমতার কিছুমাত্র ভাবান্তর না হয়, তাতারই ঐসকল ধর্মা প্রকৃতিগত হয়েছে জান্বে। সকল অবস্থাতেই ধর্মা, ধৈর্ঘ্য, বিনয় ও মিত্রতা ঠিক থাক্লে যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়েছে বৃষ্বে। বিপদে সম্পদে, নিন্দাতে ও প্রশংসাতেই মানুষের যথার্থ ধর্ম্মলাভ হয়েছে কিনা পরীক্ষা হয়।"

এই সকল উপদেশের সময়ে ঠাকুর অনেক গল্প ও দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেন। ধর্ম সহজ জিনিস নয়, এ জীবনে কি আর তাহা লাভ হইবে!

#### ভাব বৈচিত্র্যের সামঞ্জস্ম উপদেশ।

নিষ্ঠাবান হিন্দু, পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন ব্ৰাক্ষ, এমন কি মুসলমান্, গৃষ্টান্ প্ৰভৃতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্ৰদায়ের গণ্য মাত্য অবস্থাপন্ন লোকসকলও ইতিমধ্যেই সাধন গ্ৰহণ করিয়া ঠাকুরের আশ্রয় লাভ করিয়াছেন। ইহারা সকলে কিছুকাল একস্থানে বাদ করায়, দময়ে সময়ে আচার ব্যবহারের পার্থক্যবশতঃ ইহাদের পরস্পরের মধ্যে তর্ক, কলহ, বাদ-বিদংবাদ উপস্থিত হইয়া থাকে ও নানা বিষয়ে মতের অনৈক্য উপস্থিত হয়। এই সমস্ত মতামতের ও আচার ব্যবহারের বিরোধ মীমাংসার জ্ঞা, সময়ে সময়ে সময়ে

উভয় পক্ষই স্পৰ্দ্ধার সহিত ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হন। সাধারণের সাধারণ অফ্রষ্ঠানের উপরে কেহ কিছু করিলেই তাহা অসার প্রতিপন্ন করিতেও ঠাকুরের নিকটে কত সময় কত প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু সমস্তার ভিতরে উভয় পক্ষকেই দল্পষ্ট রাখিয়া ঠাকুর আশ্চর্য্যভাবে প্রতি প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া দেন।

আজ ঠাকুর সকলকে বলিলেন—"সকলেরই অবস্থার সহাত্মভূতি কর্তে হয়। অত্যের মতের সঙ্গে অনৈক্য বা অবস্থার সঙ্গে অমিল হ'লেই, তাহা একেবারে উড়ায়ে দিতে নাই। অন্তের অবস্থার বিচার করতে হ'লে, ঐ অবস্থা নিজের ব'লে অমুভব কর্তে হয়, এক ইঞ্চি তফাৎ থাকলেও একজনের অবস্থার প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, দোষ বা গুণ অন্য জনে ঠিক বুঝ্তে পারে না। মতের অনৈক্য, অবস্থার পার্থক্য, এ সমস্ত তো সংসারে চিরকালই থাক্বে। ভগবানের রাজ্যে কোনও ছটি বস্তুই ঠিক একমত নয়। কোন না কোন অংশে কিছু পার্থক্য থাক্বেই। এই নানা বিচিত্রতার মধ্যেও একটি সুন্দর শৃঙ্খলা আছে। যত দিন মাকুষ তাহা দেখ্তে না পায়, ততদিনই গোলমাল করে। বাস্তবিক সকলেই একপ্রকার হ'লে প্রকৃতির একটা সৌন্দর্য্যই থাকে না। নানা প্রকারের ফুলগাছে বাগানের যেমন একটা চমৎকার শোভা হয়, শুধু এক প্রকারের গাছে সেই রকমটি কখনও হয় না। এ সংসারও সেইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতির সমাবেশে এক সুন্দর শোভা ধারণ করেছে। মাত্র্য যথন তা দেখ্তে পায়, তখন সমস্ত বিরোধই ছুটে যায়, প্রকৃতির বিচিত্রতার ভিতরে ভগবানের আশ্চর্য্য সৃষ্টিশৃঙ্খলা ও অন্তুত কৌশল দেখে একেবারে মুশ্ধ হ'য়ে যায় ও প্রমানন্দ লাভ করে। কিছুতেই তারা আর বিচলিত হয় না; অশান্তি ভোগ করে না। নিজের স্থানে নিজে ঠিক থেকে অন্সের অবস্থা মাত্র দেখে যেতে হয়; ভবেই ক্রমে শান্তি।

> "দব্ছে রসিয়ে সব্ছে বসিয়ে, সব্ছে লীজিয়ে কান্, হাঁ জী, হাঁ জী কর্তে রহিয়ে, বৈঠিয়ে আপন্ ঠাম্।"

তুর্গাচরণ বাবুর প্রতি ফকিরের অত্যাচার। সম্পূর্ণ ক্ষমাতে ভগবানের দণ্ড।

আমাদের গুরুত্রতা গেণ্ডারিয়ার শ্রীযুক্ত তুর্গাচরণ সাহা মহাশয় ফকিরদের সঙ্গে কিছু দিন মিশিয়া কতকগুলি বুজ্রুকী শিথিয়াছেন। সময়ে সময়ে তুর্গাচরণ ঠাকুরের নিকটেও ইসকল বুজ্রুকী দেখাইয়া খুব আমোদ করেন। আমরাও থুব আমোদ পাই, তামাসা করি। গাঁজা খাইতে আমাদের সকলের নিষেধ থাকিলেও, ফকিরদের চক্রে পড়িয়া তুর্গাচরণ গাঁজা খাইতে বেশ অভ্যাস করিয়াছেন। শ্রামাকাস্ত পণ্ডিত মহাশয় একদিন তুর্গাচরণকে বলিলেন, "তুর্গাচরণ, গাঁজাটা কেন খাওঁ ?" তুর্গাচরণ একটু গভীরভাবে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "আপনারা সাধারণতঃ ষেদ্র হলে বিচরণ করিতেছেন, তাহা হইতে একটু উপরে উঠিতে হইলেই, গাঁজায় একটু দম দিয়া নিতে হয়।" গাঁজা থাইলেও চুর্গাচরণ অভিশয় বিনীত ও নিরীহ প্রকৃতির ভাল মান্ত্র। গেওারিয়ার একটি প্রভাবশালী ফকিরকে চুর্গাচরণ প্রভাহ চু'চার প্রসার গাঁজা দিয়া থাকেন। দিন চুই হুইল চুগাচরণের হাতে প্রসা না থাকায় তিনি নিদিষ্ট সময়ে ফকির সাহেবকে গাঁজা দিতে না পারিয়া ভাত ইইলেন এবং আশ্রমে আসিয়া আমতলায় ঠাকুরের নিকটে চুপ করিয়া বিদয়া রহিলেন। ফকির সাহেব সময়ে গাঁজা না পাইয়া চুর্গাচরণকে তালাদ করিতে করিতে অপরাহে আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন, এবং ঠাকুরের নিকটে চুর্গাচরণকে চুপ করিয়া বিদয়া থাকিতে দেখিয়া, ক্রোধে অগ্নিমুর্তি ইইয়া পড়িলেন। হাতে একখানা বেত ছিল, তাহাদ্বারা অতি নিষ্করের ন্তায় সজোরে তুর্গাচরণের পুঠে আঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "আরে শালা! গুরুকা সাম্নে আয় কে বৈঠা হায়। তুম্কো মার্নেছে তেরা গুরু হামায়া ক্যা করেগা ?" চুর্গাচরণ ইচ্ছা করিলে অনায়াদে ফ্কির সাহেবকে টুক্রা টুক্রা করিয়া ফেলিতে পারিতেন, কিন্তু কোনও প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ না করিয়া, মার খাইয়া ঠাকুরের মুর্পানে চাহিয়া কান্দিতে লাগিলেন। ঠাকুর তুই একবারমাত্র ফ্কিরের দিকে তাকাইয়া দিন হইয়া রহিলেন। ফ্কির সাহেবও থ্ব দম্ভের সহিত হাতের বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে আশ্রম হইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া তুর্গাচরণকে বলিলেন — "তুর্গাচরণ, ফকির সাহেব অস্থায়রূপে ভোমাকে এত প্রহার কর্লেন, আর তুমি চুপ ক'রে র'লে ? একেবারে কিছুই বল্লে না ?"

হুর্গাচরণ বলিলেন — "প্রভো! আপনার দাক্ষাতে আমি কিরুপে উহাকে বল্ব! আমি তো ঠাকুরের-ই উপরে সব হেড়ে দিয়েছিলাম।"

ঠাকুর বলিলেন—"আহা! ওরূপ কর্তে নাই। প্রতিফল দিতে সমর্থ হ'য়েও অত্যাচার ভোগ ক'রে যাঁরা ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দেন, তাঁরা অত্যাচারীর দফা শেষ করেন। আশ্রম হ'তে বাহির হ'য়েই ফকির সাহেব কি বিষম বিপদে প'ড়েছেন, অকুসন্ধান নিলেই সমস্ত জান্তে পার্বে।"

হুৰ্গাচরণ আশ্রম হইতে বাহির হইয়া, ফকির সাহেবের অনুসন্ধান নিলেন; পরে আসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "এদিন ফকির সাহেব বেত ঘুরাইতে ঘুরাইতে লোহার পুলের নিকটে উপস্থিত হইয়া এক ব্যক্তিকে অনর্থক গালাগালি করিতে থাকেন। নিকটে পাহারাওয়ালা ছিল, সে ফকির সাহেবকে গালাগালি করিতে নিষেধ করায় ফকির সাহেব কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানশ্য হইয়া হস্তস্থিত বেত্রদারা পুলিশকে কয়েক ঘা আঘাত করেন; পরে ছু' চার জন পাহারাওয়ালা একত্র হইয়া উহাকে ধরিয়া নিয়া

যায়। আজ শুনিলাম, ফকির সাহেব পাগল হইয়াছেন অনুমানে, তাঁহাকে এ দিন পাগ্লা গারদে দেওয়া হয়। জেলের দারোগা এবং ডাজ্ঞারের নিকট নীত হইলে, ফকির সাহেব নানাপ্রকার অশ্লীল ভাষায় তাঁহাদিগকে গালি দেন। এই অপরাধে সেইদিন হইতে তাঁহার উপর প্রত্যহ সকালে ও বিকালে পাঁচ পাঁচটি করিয়া দশ ঘা বেতের আদেশ হইয়াছে। প্রতিদিন ফকির সাহেব বেত্রাঘাত ভোগ করিতেছেন।" ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়া অত্যক্ত ছুঃখিত হইলেন, এবং ফকির সাহেবের মৃক্তির জন্ম কয়েকটি ভদ্রলোককে চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। সম্ভবতঃ এই সকল পদস্থ লোকের চেষ্টায় অচিরেই ফকির সাহেবে কারাম্ক্ত হইবেন।

তুর্গাচরণ ফকির সাহেবের প্রতিশোধ নিলে, তাঁহার আর এই বিষম তুর্দ্ধশা ঘটিত না অস্থুমানে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম,"কেহ অ্যায়ক্সপে অত্যাচার করিলেই কি তার প্রতিহিংসা নেওয়া উচিত?"

ঠাকুব প্রশ্ন শুনিয়া শিহ্রিয় উঠিয়া বলিলেন—"রাম! রাম!! প্রতিহিংসা কি আর মাহুষে নেয়! অত্যাচারীকে সর্ববদাই ক্ষমা কর্বে; অত্যাচারীর মঙ্গল আকাজ্ফা কর্বে। তবে যিনি অত্যাচার করেন, তাঁরই কল্যাণের জন্ম, ভিতরে সম্পূর্ণ ক্ষমা ও শান্তি রেখে, বাইরে একটু কুত্রিম ক্রোধ দেখায়ে ছু'চার কথায় কিছু শাসন ক'রে দিতে হয়। ইহাতে প্রতিফলও দেওয়া হ'ল, অত্যাচারীকে বিষম দণ্ড হ'তে রক্ষাও করা হ'ল। সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা ক'রে ভগবানের হাতে একেবারে ছেড়ে দিলে, অভ্যাচারীকে অত্যন্ত দণ্ড পেতে হয়। গয়াতে এরপ একটি ঘটনা হয়েছিল। গয়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম, তখন কিছুদিন একটি পরমহংসও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। একদিন পরমহংসের একটি শিষ্য একাদশীতে নিরমু উপবাস ক'রে, দ্বাদশীর দিনে সকালে উঠে ফল্পতে যেয়ে স্নান কর্লেন; বিফুপদ দর্শন কর্তে একটু বিলম্ব হ'ল। সঙ্গে তিনি একটি গোপাল ঠাকুর সর্ব্বদাই রাখ্তেন। দাদশীর পারণের সময় অতীত হ'য়ে যেতেছে দেখে ব্যস্ত হ'য়ে পড়্লেন, এবং তাড়াতাড়ি একটা ময়রার দোকানে উপস্থিত হ'য়ে দোকানদারকে বল্লেন—'পারণের সময় চলে যেতেছে, আমাকে একটু মিষ্টি দেও, গোপাল ঠাকুরকে ভোগ চড়ায়ে আমি একটু জল খাব।' দোকানদার তাঁর কথায় কর্ণপাতই কর্লে না। সাধু তিন চারবার চেয়েও, 'হাঁ, না' কোনও উত্তর না পেয়ে ব্যস্ত হ'য়ে একখণ্ড বাতাসা নিতে যেমনি হাত বাড়ালেন, অমনি দোকানদার ও তার ছেলে, দোকান থেকে লাফায়ে রাস্তায় প'ড়ে সাধুকে ধ'রে দারুণ প্রহার কর্তে লাগ্ল। পূর্কদিন নিরমু উপবাস ক'রে সাধু কাতর ছিলেন, তার উপরে এইরূপ প্রহার, একেবারে প'ড়ে গেলেন। রাস্তার লোকেরা বহু চেষ্টায় সাধুকে ছাড়ায়ে দিলেন। সাধু দোকানদারদের একটি কথাও না ব'লে উর্দিকে দৃষ্টি

ক'রে একটু হেসে নমস্কার ক'রে বল্লেন "ভালারে দ্যাল ওরুজী ভেরা লীলা!" এতমাত্র ব'লে সাপুটি পাহাড়ের লিকে চ'লে গেলেন। প্রমতংস্কা পাহাড়ে একটি চটানের উপর স্থিরভাবে ব্যেভিংলন হঠাৎ চম্কে উঠ লেন এবং চটান হ'তে লাফায়ে নীচে প'ড়ে খুব ক্রেবেগে গোদাবরী নামক রাস্তার দিকে ছুটে চলগেন। রাস্তার ধারে শিশ্বকে দেখে প্ৰমতংস্ক্ৰী বল্লেন, "কা৷ বে বাজা : কা৷ কিয়া গ" শিষ্যু বল্লেন 'মৈ ভাে কুড নেতি কিয়া গুকজা! প্রমহসেজা বল্লেন 'বলং কিয়া! বড়া বুরা কান্ কিয়া! রামজাকা উপর বিল্কুল্ ছোড় দিয়া! আ'কে দেখো, রামজী উদা কাায়্সা হাল্ কিয়া।' এই ব'লে শিশুটিকে নিয়ে প্রমহ-সঞ্জা ময়তা দোককের ধাতে মেয়ে উপস্থিত হলেন। দেখ্লেন মররার স্থানাশ হয়েছে। সাধুকে মেরে ম্যুরার চেলে জালানি কাঠ আন্তে মেমনি কাঠের ঘরে চুবেভিল, অমনি একটি কেউটে সাপ উহাকে দংশন করে। ময়র। খি আল নিৰ্ভেচল, সৰ্পাধানত চেলে মুন্ডিতে হ'লে পড়েচে শুনেই, উগুনের টপর যি রেখে সৌভিয়ে মেয়ে ভেলেকে ধর্ল, আর টানাচানি ক'রে ভেলেকে রাস্তায় এনে ফেল্ল। এদিকে উপুনের দি অ'লে ময়রবে ঘরের চালা ধর্ল। প্রমহাস্কা মেয়ে দেখ্লেন, রাজ্যে ছেলেট মড়ার মত প'ডে অতে, ধরগুলি ও ও করে ছেলে যেতেতে, রাজ্যয় লোক টাভাগে গ্রেকার করছে। বিষয় স্থাপার। প্রম্ভংস্তা কিয়াকে সঙ্গে নিয়ে পাভাছে राम्य, निर्मात पूर्व पास्त्र निर्म तला ह नाश्तान भीता अन्तर्भ एक अहाहात करान. কোশ না হ'লেন মুখে অভ্নঃ কেওা গ'লৈ নিয়ে আস্তে হয়। ম'ছুয়ে সামান্ত প্রতিফল শৈলেও অভ্যান্তার বজা পথে, বাম্পার উপর সমস্ত ভার চেড়ে শিলে, রাম্ভা ওক্তর শাস্তি (भन हरावर्शनव मन व वह विश्वमार

## रिवलात्र छ देखार्थ मार्म बालायन बन्छ।।

বেশার মাসের মধ্য শালে না॰ ছেল ৩৩ছে জীজাবলাগী বল কোক জলে ললে আসিছে আরিয় कार्यस्थानमा । इहे सम्दार म्हान काल काल चीलाक छ श्रुकासर भीका दहेग्रा हमना भीकार समस्य প্রকলাত তিখার উপার প্রক্ষেত্র তি ব্যাহ্র আক্রার আক্রার আক্রিয়ার ইংবা থাকে। ইংস্করে Series . ा. सक्तित नाराक्षात्र क अपृत्यसारी हैं, खेरकति, कावा, अक्षांत खरावार বৈত্যত লেখিয়া, একেবাৰে কৰাৰ হয়খা প্ৰ ভিন্ত নৰাগত লেখকৰ সমাগ্ৰেষ, প্ৰায় দেড়মাস থাবং বং আত্রম স্প্রেল ব্যন্ত স্বান্ধ লইয়া বাহসংহ্র। স্থিম হালে লোকের উৎসাহ উভয়ের বিহাম ন'ট , মানান্ত একটা লে'ত যেন একটাৰা চলিতেছে। আহাকনিছা বালে অবলিও সময় গুকুণাতারা

ভ্রমণিত প্রাণে সাকুরেরই সক্ষ করিলেছেন, এ৯-টি খাব ছবি নাই। সাকুরের নিকটে ব'স্বাই সকলের আনন্দ, তার কথাতেই সকলে প বভূল, বীর দর্শনেই সকলে মুখ এবা কলাড বিবাদেও ক্ষেত্রিভেডি, মাত্র জাহাবই প্রসক্ষ।

#### এমম্যে চাকুরের দৈমন্দিন কার্যাকলাপ।

পচন্ত বেশিলের অন্তাপে কিছু দিন যাবহ এপন আত মধ্যে বাভিত্ত টেকি সাল্প না। আংগলৈছে মধ্যাতে সাকুব পূর্বে মবেই বাস্থা পাকেন। একবামপুর হহান্ত লেকাব্য আপ্ত আপ্তাহ আপ্তাহ কাল্য আপ্তাহ কাল্য পূর্বে মবেই দিকে দিকে মাক্ষেত্র হাল্য আপন কলিয়া চলেন। সাকুবেই ভিত্তনাবনবাসকালে গেণ্ডাবিয়ার জ্ঞান করা সাকুবেই আস্থানের আস্থানের স্থানান্ত পাকি বাগাহ কাল্য চলেন। কিছু সাকুব ভিত্তনাবন হহাতে আপ্রামাণাকা গাণুনার উপার আব বসেন নাই, টা মবেই দিকিক দিকে ভ্রেবমুখ হহান আসন ক্রিলাকেন।

মধাতে পাছ বাংগাৰ সমায় সংগ্ৰহণ নাল (সপতা তে ইংগা লাভাল পাছেই মহানাহৰ পাই আৰম্ভ কৰি। নাছ হং মধাকলে নহানাহৰ পাই হয় পাই গাছৰ কিছা মান কিছা বিজ্ঞান কৰাছাত্ৰন নাল হাল গাই কেই পাইৰ কৰাই আৰাভাল বিজ্ঞান কৰাছাত্ৰন নাল হালে গাই কেই পাইৰ কৰাই আৰাভাল আৰম্ভিতি সাকুই হকপানা পুজক হয়েই মাহ হালছ হাল স্থিত বিজ্ঞান কৰাই কিছা কৰিছা কৰিছা

অপরায়ে দহরের অনেক গণ্যমান্ত লোক দলে দলে আসিয়া উপস্থিত হন। আমতলা লোকে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঠাকুর দকলের দক্ষে কথাবার্ত্তায় দয়্যাপর্যস্ত কটিটেয়া দেন। আমি এই দয়য় আহারের চেটায় থাকি; স্বতরাং এই দয়য়ের কোন ঘটনাই বিশেষরূপে দাক্ষাৎভাবে জানি না। প্রত্যহ দয়্যাকালে হরিদয়ীর্ত্তন আরম্ভ হয়। রাত্রি প্রায় নয়টা পর্যস্ত মহা আনন্দ উৎসব হইয়া থাকে। প্রায় দশটার দয়য়ের ঠাকুরের য়টি তরকারি হালয়া প্রভৃতি ভোগ হয়। আহারান্তে য়াত্রি চারিটা পর্যন্ত ঠাকুর একভাবে একাদনে বিদয়া থাকেন। চারিটার পর অর্জনন্টাকাল শয়ন করেন। যোগজীবন-প্রভৃতি তিন চারিটি গুরুলাতা রাত্রিকালে ঠাকুরের ঘরে থাকেন। প্রায় পাচটার দয়য়য় ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া ভোরকীর্ত্তন করেন। দিন রাত্রি ঠাকুর এইভাবে অভিবাহিত করিতেছেন।

#### আযাঢ়।

## পরমহংদ গৌর শিরোমণির দৃষ্টান্ত—দোষে গুণদর্শন।

আবাঢ়, জিজ্ঞাসা করিলাম—"পরমহংস কাহাকে বলে ?"

গলা—১০ই।
ঠাকুর বলিলেন—"তুধে জলে মিলায়ে হংসের নিকটে ধর্লে, হংস জলের অংশ ত্যাগ ক'রে শুধু তুধের অংশই গ্রহণ করে। সেইরূপ এই অনিত্য মিণ্যা সংসারে যাঁহারা কেবল সার সত্যই গ্রহণ করেন, তাঁহারাই পরমহংস। পরমহংসেরা কেবল সারই গ্রহণ করেন, গুণই দেখেন; দোষ কখনই তাঁহারা দেখেন না। পরমহংসেরা সর্ববদাই গুণগ্রাহী হ'ন।

পরমহংদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইতে ঠাকুর প্রীরুদ্ধাবনের গৌর শিরোমণি মহাশ্যের কথা বলিলেন — শ্রীর্ন্দাবনে একটি বিষয়-বিরক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বহুকাল নির্জ্জনে ভজন সাধন ক'রে পরমানদ্দে ছিলেন। ভগবানের চক্র ! একবার তাঁর স্ত্রীসঙ্গ হ'লো। বৈষ্ণবসমাজে এই কথা প্রচার হয়ে পড়ায়, সর্বত্র তাঁর নিন্দা আলোচনা হ'তে লাগ্ল। পতিত হয়েছেন ব'লে, বৈষ্ণবসমাজ ঘূণার সহিত তাঁর সংস্রেব ত্যাগ কর লেন। গৌর শিরোমণি মহাশ্য় এই কথা শুন্তে পেলেন। একদিন শিরোমণি মহাশ্য়ের কুঞ্জে মহোৎসব। সমস্ত বৈষ্ণব নিমন্ত্রিত হলেন। সেই সময়ে তিনি ঐ বৈষ্ণব সাধুটিকেও নিমন্ত্রণ কর লেন। সেবার সময়ে আর আর বৈষ্ণবদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বস্তে ঐ সাধুটিকেও তিনি অগুরোধ কর লেন। তখন সমস্ত বৈষ্ণবেরা শিরোমণি মহাশ্য়কে বল্লেন, "প্রভো! আপনি যা বল্বেন বা কর বেন

তাই আমাদের শিরোধার্য। তবে আমাদের প্রার্থনা যে, এঁর সঙ্গে আমাদের এক পংক্তিতে বস্তে আদেশ কর্বেন না। ইনি বিষম কৃক্ম ক'রে পতিত হয়েছেন।" শিরোমণি মহাশ্য় কর্যোড়ে সকলকে নমস্কার ক'রে কাঁদ্তে কাঁদ্তে বল্লেন, "আপনারা এরপ কথা আর বল্বেন না। ইনি মহাত্মা। আমাদের প্রতি ইহার বড়ই দ্য়া। এইরপে একজন মহাত্মা পুরুষও যদি এরপ একটা গহিত আচরণ করেন, সমাজে তাঁকেও যে কত লাঞ্ছনা, নিলা, অপমান ও ঘৃণা ভোগ কর্তে হয়, তাহা দেখাইবার জন্ম আমাদের প্রতি দয়া করেই, ইনি এই বিষম ভোগ স্বীকার করেছেন।" এই বলে সাপ্তাঙ্গ হ'য়ে ঐ দীনভাবাপন্ন কাতর বিরক্ত সাধুকে নমস্কার কর্লেন এবং সকল বৈষ্ণবক্তে বল্তে লাগ্লেন, "আমাকেও আপনার। ত্যাগ করুন; সত্যি সত্যি বল্ছি, আমি এঁর চেয়েও অনেক অপরাধের কার্য্য করেছি।" এই ব'লে তিনি নিজ জীবনের অতীত ঘটনা সকল বল্তে আরম্ভ কর্লেন। তথন সকল বৈষ্ণবেরা কাণে হাত দিয়া "প্রতো! থামূন্ থামূন্" বল্তে বল্তে সাধুকে নিয়ে এক পংক্তিতে সেবা কর্তে বস্লেন। কেহ গুণেও দোষ দেখেন; কেহ বা গুণকে গুণ, আর দোষকে দোষ দেখেন; কারও চক্ষে আবার দোষই পড়েনা; দোষেও গুণই দেখেন। সকলই অবস্থাতে হয়।

#### দাধকজীবনে ফুর্দশা। অদারত্ববোধই নির্ভরতার হেতু।

একদিন পাঠান্তে ছোট দাদা ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন—"রাধাক্ষফদংবাদে রাধা কি জীবাত্মা, না অন্ত কিছু ?"

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন— "এ সকল বিষয় অত্যন্ত হুরাহ, এখন বল্লে এ সব বিষয় কিছু বুঝ্তে পার্বে না। অসময়ে বল্লে, অবস্থা না হ'লে, ভাবার্থ কেহ হৃদয়সম কর্তে পারে না; কথার বিকৃত অর্থ ধ'রে নিয়ে, আত্মার অনিষ্ট করে আর বর্ণিত বিষয়ও দৃষিত করে। দেখ কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় চৈতক্মচরিতামৃত লিখে জীবগোস্বামীকে নিয়ে দিলেন। জীবগোস্বামী মহাশয় ঐ গ্রন্থ পাঠ ক'রে, উহা প্রচার কর্তে নিষেধ ক'রে বল্লেন— যদিও এ গ্রন্থারা ভক্ত বৈষ্ণবদের প্রভূত কল্যাণ দাধিত হবে, তথাপি ইহা দ্বারা সাধারণ জনসমাজের অনিষ্ট বই ইষ্ট কিছুই হবে না।

সর্বাদা নাম কর্তে থাক, ভাব, লীলা প্রভৃতি সমস্তই খুলে যাবে। তথন চৈতন্ত কে,

খুষ্ট কে, লীলা কি, আপনা আপনি প্রকাশ হবে। সাধন কর্তে কর্তে ধীরে ধীরে পাঁচটি অবস্থা লাভ হয়। শান্ত, দাস্তা, সখা, বাৎসল্য ও মধ্র। এই সকল অবস্থা লাভ কর্তে হ'লে প্রথম কর্ম কর্তে হয়, খুব সাধন কর্তে হয়। এ সময় লোভমোহাদি রিপুসকল দারা আক্রান্ত হ'য়ে সাধক পুনঃ পুনঃ বিদম পরীক্ষায় পড়তে থাকেন; কখনও পরীক্ষায় পরাজিত হন, আবার কখনও বা জয়লাভ করেন। সমুদ্রমধ্যে নাবিক একখানি নৌকা নিয়ে অগ্রসর হ'তে থাক্লে, সে যেমন কখন উদ্ধে কখন বা নীচে ভরজের সজে উঠে নেবে চল্তে থাকে, সাধকও সেইরূপ নানা অবস্থার পরীক্ষাতে উঠে প'ড়ে চল্তে থাকেন। এই পরীক্ষার সময়ে অনেক সাধকই সাধন ভজন একেবারে ছেড়ে দেন। নানা-প্রকার ক্লেশ, অশান্তি, শুদতা ও নৈরাশ্যে প'ড়ে একেবারে হতবুদ্ধি হ'য়ে যান, কিন্তু সারা-দিনে যদি এই সময়ে অন্ততঃ চার পাঁচটি বারও নাম কর্তে পারেন, কোন না কোন-প্রকারে উদ্ধার পান। এই বিষম তুঃসময়ে নামশারণই উদ্ধারের একমাত্র উপায়। এইরূপ পরীক্ষা প্রলোভনে পতিত হওয়াও উন্নতির একটি লক্ষণ। অনেকের তুই তিন জন্ম পর্য্যস্ত এসমস্ত পরীক্ষাই জীবনে আসে না। দীক্ষাগ্রহণের পরে সাধনের অবস্থাতে এ সকল প্রলোভন পরীক্ষায় না পড়্লে নিজেকে শোচনীয় অবস্থাপন্ন মনে কর্তে হয়। এই সকল পরীক্ষায় প'ড়েই মাহুষের উন্নতির অবস্থা আরম্ভ হয়। ক্রমে এই সব তুরবস্থায় প'ড়ে নিজেকে যখন একেবারে অপদার্থ জ্ঞান হয়, 'নিজের কোন ক্ষমতাই নাই, নিজ শক্তিতে একটি সামান্য তৃণও তুল্তে পারে না' মাহুষে বুঝে, ভক্তি তখন হ'তেই বিক্ষিত হ'তে থাকে। "আত্মশক্তি" অসার হ'তেও অসার; একমাত্র "ভগবংশক্তিই সার" বুঝ্লে তথন সে ভগবানের উপরই নির্ভর করে এবং ভগবানের কুপায় তখন তার হৃদয়ে "ভগবং-তত্ত্বও প্রকাশিত হ'তে থাকে।" কিছুকাল পরে নিজ হইতেই আবার বলিতে লাগিলেন— "অহস্কারটি নষ্ট হ'লে শীত, গ্রীষ্ম, মান, অপমানাদি কিছুই আর বোধ থাকে না; কারণ আমিত্ব থাক্লেই এই সব থাকে। মানুষ যখন ভগবানে যুক্ত হ'য়ে যায়, তখন সুখ তুঃখ যা কিছু তাদের উপস্থিত হয়, সে সমস্ত ভগবানই গ্রহণ ক'রে থাকেন। ভগবানের কুপায় ভক্তদের সে সব কিছুই ভোগ কর্তে হয় না। এই নিয়মেই প্রহলাদ অগ্নি, জল, হস্তী প্রভৃতি হ'তে অনায়াসে রক্ষা পেয়েছিলেন। ভগদ্ধত্তেরা ইচ্ছা কর্লে অনায়াসেই সমস্ত ভোগ হ'তে মুক্ত থাক্তে পারেন, কিন্তু তাঁরা কখনও তা করেন না। ভক্তেরা সমস্ত ভোগ নিজেরাই করেন। প্রকৃতির মধ্যেও এই একটি দাধারণ নিয়ম দেখা যায় যে, যদি পরস্পর

এক জনে অন্য জনকে যথার্থ ভালবাসে, তবে একের কণ্ট হ'লে অন্যেও তা ভোগ করে। একের শরীরে বেত মার্লে অপরের শরীরেও তার চিহ্ন পড়ে।"

#### ঐকান্তিক ভালবাদার পরিণাম শুভ—কুইটি দৃষ্টান্ত।

এক দিন মহাভাৱত পাঠের সময়ে অনেক লোক উপস্থিত হইলেন। পাঠান্তে অনেক কথা বার্তা হইতে লাগিল। সরলপ্রাণে একান্তভাবে সমস্ত চিত্ত একটি স্থানে বসাইতে পারিলে, তাহা হইতেই ক্রমে পরমবস্ত লাভের উপায় হয়। এমন কি একটি স্থীলোককে ধরিয়াও জীবনের যথার্থ কল্যাণ লাভ হইয়াছে, দৃষ্টান্ত ছারা ইহা ব্যাইতে ঠাকুর হুইটি গল্প বলিয়াছিলেন, ষ্থা—

কলিকাতা তালতলায় কোনও ষ্টুডেণ্টস্ মেসের পাশে একটি সাহেবের বাসা ছিল। সাহেবের একটি অবিবাহিতা যুবতী কন্তা।ছল। মেদের কোনও ছেলের নজর তাহার উপরে পড়িল। কিছু দিন উভয়েই পরস্পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়।একে অক্তের প্রতি অভ্যন্ত আস্ক্ত হইয়া পড়িল। এক দিন ছেলেটি স্থির থাকিতে ন। পারিয়া সাহেবের বাড়ীতেই প্রবেশ করিল। সে দিন সাহেব টের পাইয়া উহাকে খুব ধম্কাইয়া দিলেন। কয়েক দিন পরে আবার এক দিন ছেলেটি সাহেবের বাড়ীতে প্রবেশ করায় ধরা পড়িল। সেই দিন সাহেব দারোয়ান দারা কিছু অপমান করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। মেয়েটিরও ভাব-গতিক দেখিয়া দাহেব বুঝিলেন অবস্থা সহজ নয়। মেয়েটিকে অবিলয়ে তফাৎ করা আবশুক মনে করিয়া দাহেব এক দিন মেয়েটিকে লইয়া অন্তত্ত্ব যাওয়ার উল্পোগ করিতে লাগিলেন। ছেলেটিও তাহা বুঝিতে পারিয়া রাস্তায় गাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাহেব গাড়ী আনাইয়া মেয়েটিকে লইয়া যেমন তাহাতে চাপিতে চেষ্টা করিলেন অমনি ছেলেটি দৌড়িয়া গিয়া মেয়েটিকে জড়াইয়া ধরিল। সাহেব তথন ক্রোধোন্মত্ত হইয়া হস্তস্থিত ষষ্টিদারা ছেলেটিকে দারুণ প্রহার করিতে লাগিলেন। মেয়েটি তথন দাহেবের লাঠি ধরিয়া মার থামাইয়া দিয়া পিতাকে বলিল, "তোমার বাবহার তো ভয়ানক কসাইয়ের মতন দেখিতেছি! কি দোষ পাইয়। উহাকে এরপ দারুণ প্রহার করিলে! বহুকাল উনি আমাকে ভালবাসিয়া আদিতেছেন, আমিও উহাকে মনে প্রাণে ভালবাদি। ওঁর কোনও অপরাধই নাই।"—ইত্যাদি বলিয়া মেয়েটি সাহেবের সঙ্গে থুব ঝগড়া করিতে লাগিল। সাহেব আর অপেক্ষা না করিয়া কন্তাটিকে লইয়া ভাইয়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন, এবং দেখানেই তাহাকে রাখিয়া আদিলেন।

এদিকে ছেলেটি সাহেবের প্রহারে মূর্চ্ছিত হইয়া রাস্তায় অনেকক্ষণ পড়িয়া বহিল; পরে সংজ্ঞা লাভ করিয়া 'সে কোথায় গেল, সে কোথায় গেল ?' বলিতে বলিতে চারি দিকে উন্মাদের মত ছুটাছুটি করিতে লাগিল। ঐ সময়ে একটি ভাল ফকির ঐ অবস্থায় উহাকে দেখিতে পাইয়া উহার পিছন ধরিলেন। অবসর ব্ঝিয়া ছেলেটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া সমস্ত ব্যাপার জানিয়া লইলেন। ছেলেটি কাঁদিতে কাঁদিতে ফকির সাহেবকে বলিল, 'ফকির সাহেব! আমাকে দয়া করুন। ভাকে পাই আর না হারাই, এমন উপায় বলিয়া দিন্।' ফকির সাহেব ঐ সময়ে ছেলেটির কাণে একটি

মন্ত্র দিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা, এই মন্ত্র তুমি অবিশ্রান্ত জপ কর, আর মনে মনে দেই মেয়েটির মৃত্তি ধ্যান কর।' এই বলিয়া ভেলেটিকে বাজারের মধ্যে একটি বটগাছের তলায় বদাইয়া দিলেন। ছেলেটি তিন দিন তিন রাক্রি অনাহারে অনিস্রায় একাদনে থাকিয়া নয়ন মুদ্রিত করিয়া মন্ত্রজপদহ মেয়েটির রূপ ধ্যান করিতে লাগিল। ওদিকে মেয়েটিও ছেলেটির দিষয় ভাবিতে ভাবিতে উন্নত্তের মত হইয়া এক দিন বাহির হইয়া পড়িল এবং থোঁজ করিতে করিতে অন্তর্সনান পাইয়া ছেলেটির নিকটে আদিয়া উপস্থিত হইল। মেয়েটি তথন ছেলেটিকে ডাকিয়া বলিল, "এহে! যার জন্তো এত কেশ পাইয়াছ, দে যে আদিয়াছে, এখন চোধ মেল।" ছেলেটি কণ্ঠস্বর শুনিয়া একপাশে ভাকাইয়া তাহাকে দেখিল, আবার দম্পের দিকে চাহিয়া একবার এদিকে একবার এদিকে ব্যন্তভার সহিত দেখিতে বলিতে লাগিল, "এ আবার কি! তুমি? না, তুমি? (সন্মুথে চাহিয়া) আমি ত ছটি একই আকৃতি দেখিতেছি। কাল থেকে সক্ষাই ভো তুমি আমার নিকট রহিয়াছ (পার্খে তাকাইয়া) আবার তুমি কে?" সাহেবের মেয়েটি কিছুক্ষণ উহার ভাবগতিক দেখিয়া অবশেষে ছেলেটি পাগল হইয়াছে স্থিব করিয়া চলিয়া পেল। ফকির সাহেবের মন্ত্রপ্রভাবে এবং ছেলেটি একাস্তিচিত্তে ধ্যান ও মন্ত্রজপ করাতে ভগ্রান্ই তাহার নিকট মেয়ের রূপে প্রকাশ হইয়াছিলেন।"

এই গল্পটির পরে ঠাক্র বলিতে লাগিলেন—"স্ত্রীলোকেই হউক, আর যাতেই হউক, সমস্তটি প্রাণ একটা স্থানে ঢেলে দিয়ে, একান্তপ্রাণে একচিত্তে বস্তে পার লেই তো হয়! তা কি আর সহজ কথা! তা আর হয় কই! প্রকৃত সৌহাদি আজকাল বড়ই ছ্র্লভ। এক জনে অত্য জনকে সর্ব্বাস্তঃকরণে ভালবাসে, এ বড় দেখা যায় না। অনেকদির হ'ল শাস্তিপুরে একটি ঘটনা দেখেছিলাম। সেরূপ ঘটনা এখন আর শুনা যায় না।"

ঠাকুর এই বলিয়া, ঘটনাটি এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"শান্তিপুরের এক পাড়ার ভিতরে অল্পবয়সে একটি ছেলেও মেয়েতে ভালবাসা হয়। যেমন উহাদের বয়স হইতে লাগিল ভালবাসাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পাড়ার সকলে উহাদের অসাধারণ ভালবাসা দেখিয়া নানা কুকথা বলিতে লাগিল। মেয়েটি এক দিন ছেলেটিকে বলিল, 'দশ জনে নানা কথা বলিতেছে, আর ভূমি আমার নিকটে এরূপ এস না।' ছেলেটি ঐ কথা শুনিয়া উন্মত্তের মত হইয়া গেল; দিনরাত বিষম যন্ত্রণা পাইতে লাগিল। অবিলম্পে মেয়েটির বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পরে মেয়েটি য়খন শ্বশুরবাড়ী চলিল, ছেলেটিও কাঁদিতে কাঁদিতে তার পিছনে পিছনে চলিল। সকলে উহাকে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিল। ঐ সময়ে একটি সয়াসী ছেলেটিকে দেখিয়া বলিলেন—'আহা! ভূমি যদি কোনও দেবতাকে ঐরূপ ভালবাস্তে, তা হ'লে এতদিনে উদ্ধার হ'য়ে যেতে। ভূমি কোন্ দেবতাকে ভালবাস ?'

ছেলেটি বলিল, 'হাঁ, আমি রামকে বড় ভালবাসি।' সন্ন্যাসী তাহাকে দীক্ষা দিয়া, রামনাম জপ করিতে বলিয়া গেলেন। পাড়ায় এক বাড়ীতে রামমূর্ত্তি আছেন; ছেলেটি প্রত্যহ সেখানে গিয়া ঠাকুরের নিকট বসিয়া বসিয়া জপ করিত। জপের সময় ছেলেটির দরদর ধারে অশ্রুবর্ষণ হইত। রামজীকে ভোগ লাগাইয়া সে প্রত্যহ প্রসাদ পাইত। এমন দেখা গিয়াছে খাবার নিয়া তুই তিন দিন রামজার সম্মুখে বসিয়া কান্দিতেছে, তথাপি রামজী প্রসাদ করিয়া না দিলে আহার করে নাই। ঐ ছেলেটি বেশী দিন আর টিকিল না, কিছুকাল পরেই মরিয়া গেল।"

#### প্রকৃতিতে আসক্তির ছাপ। •

আমাদের গুরুভাই বিক্রমপুরের শ্রীষ্ক্ত রাজকুমার বার্ শ্রীর্ন্দাবন হইতে আসিবার সময় একটি পিতলের কমণ্ডলু লইয়া আসিয়াছেন। মধ্যাহে ঠাকুরের আহারাস্তে ঠাকুর আসনকুটারে আসিয়া বিসিবার পরে রাজকুমার বাব্ কমণ্ডলুটি লইয়া ঠাকুরের সন্মুখে রাখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, "এটি আপনার জন্ম আনিয়াছি, আপনি এটি দয়া করিয়া গ্রহণ ককন।"

ঠাকুর খুব সম্ভষ্ট হইয়া সেটা হাতে নিলেন, এবং এদিক ওদিক দেখিয়া উহা মাটিতে রাখিয়া বলিলেন — "আমার একটি কমগুলু র'য়েছে, এটি নিয়ে অখিনীকে দিন্। অখিনীর বোধ হয় জলপাত্র নাই। আমার আর আবশ্যক নাই।"

 রাজকুমারবাব আর জেদ না করিয়া কমগুল্টা লইয়া গেলেন্। আমার বড় কয় হইতে লাগিল।
 আমি ঠাকুরকে বলিলাম—"গ্রহণ করিলেন এই ভাব দেখাইয়া হাতে লইয়া আবার ফিরাইয়া দিলেন কেন? অখিনীর বোধ হয় জলপাত্র আছে।"

ঠাকুর বলিলেন—"থাক্লেও ওটি অখিনীকে দেওয়া ভাল। অশ্বিনীর ওটি নিতে ইচ্ছা হ'য়েছিল।"

আমি বলিলাম—"নেওয়ার ইচ্ছা ভবু অধিনীর কেন, অন্ত লোকেরও ত হ'য়ে থাক্তে পারে।"
ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা হ'তে পারে। তবে একটি জিনিষ দেখে সাধারণ ভাবে
নেওয়ার ইচ্ছা এক, আর তাতে আসক্তি হওয়া স্বতন্ত্ব কথা।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোন বস্তুতে কারও একটা আদক্তি হ'লে বস্তুটি মাত্র দেখে তাহা কি প্রকারে জানা বায় ?"

ঠাকুর বলিলেন —"যার যে বস্তুতে আসক্তি হয়, ঐ বস্তুতে তার একটা আকৃতির ছাপ পড়ে। বস্তুটির দিকে তাকালেই ঐ আকৃতিটি বেশ দেখ্তে পাওয়া যায়।"

জিজ্ঞাদা করিলাম — অাপনি যে কি বল্লেন, কিছুবুঝ্লাম না। স্বচ্ছ বস্তুর উপরে শুধু মাত্ত্যের

কেন সকল বস্তুরই তো প্রতিবিশ্ব পড়ে। বস্তুটি সরায়ে নিলে আর তো প্রতিবিশ্ব থাকে না। খুব স্বচ্ছ নির্মান না হ'লে প্রতিবিশ্বও তো পড়ে না। আর প্রতিবিশ্ব পড়্লেও তাহা স্থায়ী হয় কই '

ঠাকুর বলিলেন—"স্বচ্ছ বস্তুতে শুধু নয়। মানুষ যে কোনও বস্তু দেখে, তাতেই তার একটা আকৃতি পড়ে। স্বচ্ছ বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা সাধারণে চক্ষে দেখ্তে পায় মাত্র। আয়নার কাছে দাঁড়ালে চেহারা পড়ে, আর স'রে গেলে তা থাকে না সত্য; কিন্তু ফটো তুল্বার সময়ে, কাঁচে যে ফটো পড়ে, তাহা বদ্ধ হ'য়ে যায়, আর উঠে না। তার কারণ কাঁচে যে আরক থাকে তাতেই আকৃতি বদ্ধ হ'য়ে পড়ে। সেইপ্রকার সাধারণ ভাবে সকল বস্তুতে যে আকৃতি পড়ে তাহা স্থায়ী হয় না। আসক্তিরূপ আরক যে বস্তুতে লেগে থাকে তাতে চেহারা পড়্লে আর উঠে না, থেকে যায়। চোথ্ যাঁদের একটু পরিদ্ধার হ'য়েছে, দৃষ্টি মাত্রেই তাঁরা তা দেখ্তে পান। এসকল তত্ব প্রত্যক্ষ হ'লেই মাত্র জানা যায়, না হ'লে শুনে কিছুই বুঝা যায় না। যে কোন বস্তুতে লোভ হবে, তাতেই আকৃতি বদ্ধ হ'য়ে পড়্বে, জেনো।"

আমি এসকল কথা শুনিয়া অবাক্ হইলাম। একটু পরে আবার জিজ্ঞাদা করিলাম, "আদজিতে ক'রে বিষয়েতে যে চেহারা পড়ে, তাহা কৃতকাল স্থায়ী হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"যত কাল যে বিষয়েতে আসজি থাক্বে, তত কালই তাতে আকৃতি স্থায়ী হবে। আসজি নষ্ট হ'লে, আকৃতিও আর থাকে না; ফটোর আরক নৃষ্ট হ'য়ে গেলে, যেমন আকৃতিও আর থাকে না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম "শান্তে নাকি আছে যে, বিষয়ে আস'ক্তিই সংসারাবৃত্তির কারণ ? বিষয়ে আসক্তিহেতু যে আকৃতি পড়ে, তাহাতেই কি পরলোকগত জীবকে সংসারে টানিয়া আনে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তাও বটে। সংসারে আসবার আরও গুরুতর কারণ থাকে।"

জিজ্ঞানা করিলাম—"যে বিষয়ের সহজ্ঞে মনের যে প্রকার ভাব হয়, ঐ বিষয়েতে যে আকৃতি পড়ে, তাহা কি সেই ভাবেরই অহ্দরূপ ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ঠিক সেইরূপ।"

আমি বলিলাম—"তবে তো বড় বিষম! গোপন ত কিছু করা ষায় না!"

ঠাকুর বলিলেন—"সাধ্য কি যে গোপন কর্বে, প্রকৃতিতে যে চেহারা আপনা আপনি
নিয়ত পড়্ছে তাতে আর কারও কি হাত আছে! যার চোখ্ আছে প্রকৃতির দিকে
তাকালেই তো মুহূর্ত্মধ্যে সমস্ত নাড়ীনক্ষত্র দেখে নিবে। গোপন কি আর কেউ
কিছু কর্তে পারে!"

#### সাধনের অবস্থায় ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য।

অবসর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"ঘণাসাধ্য সাবধানে থাকিয়া নিয়মমত সাধন করিয়া মাইতেছি --অথচ রিপুর উত্তেজনার ক্রমশঃ বৃদ্ধিই তো দেখিতেছি। এইরূপ হইতেছে কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা হয়। যখন যে রিপু একেবারে নষ্ট হবার উপক্রম হয়, তখন তাহা খুব প্রবল হ'য়ে উঠে; নির্বাণের পূর্বে প্রদীপের মত। ঐ সময়ে রিপুর উত্তেজনা এতই বৃদ্ধি হয় যে, অনেকের সাধন ভজনেও অবিশ্বাস এসে পড়ে। এই সময়টি বড়ই বিষম। সর্ববদাই প্রায় উন্মন্তের মত থাকে। এই সময়ে গুরুদন্ত নাম যদি একেবারে ত্যাগ না করে, তা হ'লে কিছু কালের মধ্যেই সাধক নিরাপদে উত্তীর্ণ হ'য়ে, উৎকৃষ্ট অবস্থা লাভ করে; না হ'লে বিষম ত্রবস্থায় প'ড়ে যায়। নাম সর্বদা কর্লে আর কোন ভয়ই থাকে না। কত অবস্থাতে পড়তে হ'বে, তখন নামই একমাত্র অবলম্বন।"

জিজাসা করিলাম — "মানসিক কোন প্রকার উত্তেজনাই যথন থাকে না, কোন প্রকার কল্পনাও যথন মনে একেবারে আদে না, তথন অকমাৎ ইন্দ্রিয় বিষম উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে কেন? এরূপ অবস্থায় কি করা ঘাইবে ?"

ঠাকুর বলিলেন "স্নায়ুগুলি খুব তুর্বল হ'লে, অনেক সময়ে ঐরকম হ'য়ে থাকে। ঐ সময়ে কখনও এক স্থানে ব'সে থাক্তে নাই, বেড়াইও; না হয় কারও কাছে যেয়ে গল্ল কু'রো। আমার যখন ঐ রকম হ'ত, আমি কয়েক ঘড়া জল অম্নি মাথায় ঢেলে দিতাম; কখনও বা উদ্ধিখাসে দোড়ায়ে হয়রান্ হ'লেই ব'সে পড়্তাম। তোমার ঐ সময় স্নান বা দৌড়ান সহা হবে না, আসন হ'তে উঠে বেড়ায়ো, তা হ'লেই তোমার আর কোনও ক্ষতি হবে না।"

## গুরুদক্ষিণা, গুরুর আনুগত্য ও গুরুর সঙ্গ বিষয়ে প্রশ্ন।

জিজ্ঞানা করিলাম—"পূর্বকালে উপনয়নের পরে গুরুগৃহে থাকিয়া আপন আপন সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া যথন শিশু গৃহে ফিরিতেন, গুরুদ্দিশা দিয়া ঘাইতেন। আমাদেরও কি কোনও শময়ে গুরুদ্দিশা দিতে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"মোক্ষার্থীদের আর গুরুদক্ষিণা নাই। বাঁরা গুরুগৃহে থেকে অধ্যয়ন কর্তেন, তাঁরাই অধ্যয়ন শেষ ক'রে গুরুদক্ষিণা দিয়ে যেতেন। সদ্গুরু দীক্ষা দিয়ে সম্পূর্ণরূপে আপনার ক'রে নেন্। তাঁকে আর গুরুদক্ষিণা দেবে কি! আমাদের ওসব নাই।" দীকাদান মাত্রেই সদ্গুরু তো শিশুকে আগনার ক'রে নেন, কিন্তু শিশু যদি গুরুর সঙ্গে সমন্ধ না রাখেন, তা হ'লে আর বিশেষ লাভ কি হইল! গুরুর অহুগত হ'লেই গুরুর সঙ্গে সম্বন্ধ। তা না হ'লে আর গুরুর সঙ্গে শিশুর যোগ কি ? নানাপ্রকার সংশ্যে সর্বনাই তে। গুরুতে মতি চঞ্চল করিয়া দিতেছে, স্ত্রাং এখন আর উপায় কি ? - এইরূপ চিস্তা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরুর অহুগত কি উপায়ে হওয়া যায় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"গুরুর অমুগত কি প্রকারে হওয়া যায়, তা বলা যায় না। বৃক্ষ কি উপায়ে বড় হয়, ফুল ফলে সুশোভিত হয়, তা কি কেউ বল্তে পারে ? জল, উত্তাপাদি এসব পেয়ে বৃক্ষ যেমন বড় হয়, ফল ফুলে শোভিত হয়, এ পর্য্যস্তই বলা যায়; সেরূপ যথামত গুরুর আদেশ প্রতিপালন কর্তে কর্তে মামুষও তেমনই শ্রাভিক্তি আমুগত্য লাভ করে, এই মাত্র বলা যায়। ঠিক আদেশমত চল্তে চেষ্টা কর্লেই অমুগত যে কিরূপে হয় বৃক্বে।"

গুরুর নিকটে থাকিয়া গুরুতে নিয়ত ভগবদ্বৃদ্ধি রাধা অতিশয় কঠিন। সাধারণ মহয়ের খ্রায় গুরুতেও অনেক সময়ে চেষ্টা, কার্যা ও ভূল ভ্রান্তি দেখা যায়। বরং ভফাং থাকিয়া গুরুতে ভগবদ্জান সহজ। এই সংশয়ে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরুর সঙ্গে সর্বাদ্য থাকিয়া তাঁর সেবা গুরুষা করাতে বেশী উপকার, না তফাং থাকিয়া তাঁর আদেশমত সাধন ভজন করাতে জীবনের অধিক কল্যাণ হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সকলের পক্ষে একরাপ নয়। এক প্রকৃতির লোক আছে, গুরুর নিকটে থাক্লে ক্রমশঃ গুরুর প্রতি তাদের সন্দেহ বৃদ্ধি হয়; সুতরাং তেমন উপকার হয় না। আবার কারও গুরুর নিকটে থাকাতেই বেশী উপকার হয়; প্রকৃতি বৃধে। সকলের একরকম নয়। তবে গুরুর নিকটে থাক্লে ক্ষতি কারোই হয় না; সেবা শুক্রায় থাক্লে, বাৎসল্যভাবই কিছু বেশী হ'তে দেখা যায়।"

ঠাকুরের কথায় এই ব্ঝিলাম যে, নিকটে থাকিয়া গুরুতে সন্দেহাদি হ'লেও বাংসল্য ভাবে যে মমতা ও আকর্ষণ জন্মে, তাহা বড়ই ফুর্লভ। গুরুতে মমতা ও ভালবাসাই, তাঁহাতে সমস্ত সদ্ভাব-আবোপের হেতৃ হয়।

## বিধিমার্গ ও চঞ্চলত। বিষয়ে উপদেশ।

এক দিন নির্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজাদা করিলাম—"আমায় কি আবার দংদারে আস্তে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"দেথ খুব চেষ্টা ক'রে এবার সব সেরে নিতে পার্লে আর আস্বে

কেন ? বাসনাটি জয় কর্তে পার্লে আর আস্তে হবে না। বাসনা থেকে গেলেই আবার আস্তে হবে।"

জিজ্ঞাদ করিলাম—"মোক্ষই যথন আমাদের লক্ষ্য, তথন বিধিপথে আর চল্বার আবশুক কি ?" ঠাকুর বলিলেন —"যতকাল ইন্দ্রিয়দমন না হয়, বিধিমার্গ ধ'রে চল্তেই হবে; কিন্তু ঐ সাধনের উদ্দেশ্য একমাত্র মোক্ষই থাক্বে। ইন্দ্রিয়দমনের জন্মই বিধিমার্গে চলা প্রয়োজন। অবস্থাটি হ'য়ে গেলে আর নিজের জন্ম বিধির আবশ্যক হয় না। ওটি না হওয়া পর্যান্ত বিধি মেনে চল্তেই হবে।"

আবার জিজাদা করিলাম - "পূর্বকালে সমস্ত যোগী-ঋষিরাই কি মোক্ষের দাধক ছিলেন, না অন্ত ভাবেরও ছিলেন ?"

ঠ।কুর বলিলেন –"হাঁ, অনেকে মোক্ষের সাধক ছিলেন, আবার অনেকে ত্রিবর্গের সাধকও ছিলেন। সকলে একপ্রকারের ছিলেন না, কত প্রকারেরই ছিলেন।"

এক দিন ছোট দাদা ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলেন "নাম করিবার সময়ে মন তো স্থির কিছুতেই হয় না, কি করিব ?"

ঠাকুৰ বলিলেন — "মন কি সহজেই স্থির হ্য় ? মন স্থির হ'লে ত হ'য়েই গেল। প্রথম প্রথম প্রনাধ ব্রা অস্থিরই থাকে, নাম কর্তে বিষম বিরক্তি বোধ হয়। কিন্তু এ সময় নাম ছেড়ে দিতে নাই; ঔষধ গেলার মত অনিচ্ছাতেও নাম কর্তে হয়। জোর ক'রে এ সময়ে নাম না কর্লে হয় না। নাম কর্তে কর্তে এক বার যদি উহা বেশ অভ্যন্ত হ'য়ে যায়, তা হ'লে আর কোন মুক্লিই থাকে না। নাম খুব অভ্যন্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছুতেই ছাড়তে নাই, স্বর্বদাই খুব চেষ্টা রাখ্তে হয়। চেষ্টা খুব ক'রে যাও, ভগবানের কৃপায় সময়ে সবই হবে।"

#### আসনের মর্য্যাদা।

আহারান্তে পূবের ঘরে বিদিয়া আজ ঠাকুর আমাকে একটি আসন দেখাইয়া বলিলেন—

"এই প্রকার আসন ক'রে সর্বেদা বস্তে চেষ্টা ক'রো। এটি এমন

আলাচ ১৬ই—৬২শে।

অভ্যাস কর্বে যে, যেখানে সেখানে বস্তে হ'লেই যেন এই আসন

ক'রে বস্তে পার।"

জিজ্ঞাদা করিলাম—"আদন কত প্রকার আছে? এই আদন কি দব চেয়ে ভাল?" ঠাকুর বলিলেন—"চৌরাশি লক্ষ জীব, আদনও চৌরাশি লক্ষ। তন্মধ্যে চৌরাশিটি প্রধান বলেছেন, এই চৌরাশি আসনের মধ্যে আবার পদ্মাসন ও সিদ্ধাসন শ্রেষ্ঠ। সিদ্ধাসন সর্বব্যেষ্ঠ, ইহার উপকারিতা অসাধারণ। সমস্ত আসনেরই একটা একটা প্রয়োজন আছে।"

জিজ্ঞানা করিলায—"দাধু দল্লাদীরা ধেমন বদ্বার শতন্ত আদন রাথেন, আমরাও কি দাধন ভজনের জ্ঞান বাধেন, আমন রাথতে পারি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, ইচ্ছা কর্লে তাঁরা সকলেই স্বতন্ত্র আসন রাখ্তে পারেন। তবে আসনের মর্য্যাদা রক্ষা কর্তে না পার্লে তা না নেওয়াই ভাল।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"আসনের মর্য্যাদা কি প্রকারে রক্ষা করিতে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন - "আসন নিয়ম মত একটা স্থানে পেতে রেখে, প্রতিদিন একটা নিদিষ্টি সময়ে অন্ততঃ কিছুক্ষণ তা'তে ব'সে সাধন ভজন কর্তে হয়। ধর্ম্মবিষয়ে যাহা কিছু অনুষ্ঠান ঐ আসনে বসেই কর্তে হয়। অন্ত কাকেও ওতে বস্তে দিতে নাই। অন্তে বস্লেই আসনের গুণ নষ্ট হ'য়ে যায়। আসনের পবিত্রতারক্ষাই আসনের মর্য্যাদারক্ষা। আসন একটা নিদ্ধিষ্ট স্থানে রাখাতেই বেশী উপকার। আসন অল্প সময়ের জন্যও তুল্তে হ'লে, অন্ততঃ একটি তৃণও ঐ স্থানে কেলে রাখ তে হয়, আসনের স্থানটি কখনও একেবারে শৃত্য রাখ্তে নাই।"

### জীবন্দুক্তের কথা—মৃত্যু ও অপমৃত্যু।

আজ মহাভারতপাঠের পরে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"হাহারা জীবন্স্কু হ'য়ে যান, তাঁহারা ইচ্ছা কর্লে আবার কি সংসারে আস্তে পারেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ইচ্ছা কর্লে আর পার্বেন না কেন ?"

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম — জীবমুক্ত ব্যক্তি সংসারে এলে, সংসারের পাপস্থোতে প'ড়ে তাঁদের কোনও অনিষ্ট হয় না ?"

ঠাকুর বলিলেন—"অনিষ্ট কি তাঁদের আর হ'তে পারে! তাঁরা সংসারে এসে কিছুকাল সংসারের জন্ম কার্য্য ক'রে চ'লে যান। সঙ্গদোষে প'ড়ে তাঁদের ভোগের ইচ্ছা হ'লেও, ওতে তাঁরা একেবারে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন না, উপর হ'তেই নানাপ্রকার বাধা আসে। তেমন দেখ্লে মহাপুরুষেরাই তাঁদের সরায়ে নিয়ে যান, যেমন লালের হ'য়েছিল।"

আমি বলিলাম—"লাল তো বিষ খেন্নে মরেছিল। অপমৃত্যু ঘটাতে কি ভাকে দণ্ড পেতে হয় নাই ?"

ঠাকুর বলিলেন – "লাল বিষ খেয়েছিল বটে, কিন্তু উহার দেহত্যাগের মুহুর্জেই মহা-পুরুষেরা মৃত্যুকে আহ্বান ক'রে, ওর জীবাত্মাকে গ্রহণ কর্তে বলেন; তাতেই ওর অপমৃত্যু ঘটে নাই। কোন অপরাধেও পড়্তে হয় নাই, দণ্ডও হয় নাই।"

এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার বৃঝিবার জন্ম প্রশ্ন করাতে ঠাকুর বলিলেন—"প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার সময়ে মৃত্যু এসে জীবাত্মাকে গ্রহণ কর্লেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়; আর অকম্মাৎ কোনও ছর্ঘটনায় জীবাত্মা দেহে থাকা সত্ত্বেও প্রাণবায়ু বহির্গত হ'য়ে গেলে ঐ মৃত্যু অস্বাভাবিক হয়। উহাই অপমৃত্যু, ওরূপ হ'লেই অসদগতি হ'য়ে থাকে।"

রুদ্রোক্ষধারণের আদেশ; ত্রহ্মচর্য্যের জন্ম উৎকণ্ঠা।

সকাল বেলা আমার নিত্যকর্ম শেষ করিয়া এগারটা পর্যান্ত ঠাকুরের নিকটে বিদিয়া থাকি। আজ দেবীভাগবত পাঠ করিতে করিতে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"তুমি রুদ্রাক্ষের মালা ধারণ কর্লে বিশেষ উপকার পাবে। ভাল পাকাদানা বড় বড় রুদ্রাক্ষ একশ আটটি আনায়ে নেও। কাশীতে ভাল রুদ্রাক্ষ পাওয়া যায়। খাঁটি রুদ্রাক্ষ পরীক্ষা ক'রে নিতে হয়। নিত্যহোম যাঁহারা করেন, 'যোগপাট'ও তাঁদের ধারণ কর্তে হয়। একটি যোগপাটও আনিয়ে নেও।"
• ঠাকুরের আদেশ পাইয়া কাশীতে প্রীযুক্ত অন্ধানন ভারতী (তারাকান্ত গান্থলী) মহাশমকে একশত আটটি বড় বড় খাঁট রুদ্রাক্ষ এবং একটি যোগপাট পাঠাইতে লিখিলাম। খুব শীঘ্রই তিনি

ঠাকুর আমাকে এক বংসরের জন্ম ব্রহ্মচন্য দিয়াছিলেন। তাহা ত প্রায় শেষ হইয়া আদিল। এই এক বংসর কতপ্রকার বিষম প্রলোভন পরীক্ষাতে পড়িয়া ঠাকুরকে ডাকিয়া তাঁরই অসাধারণ রূপায় মরিতে মরিতে রক্ষা পাইয়াছি; উহা মনে হইলে ভয়ে প্রাণ জড়সড় হয়, আভয়ে অস্থির হই। ঠাকুরের ফুর্লভ সঙ্গলাভে সম্পূর্ণ নিরাপদে পরমানন্দে দিন ষাইতেছে বটে, কিন্তু ইহা ত জানি না এই সৌভাগ্য আমার আর কত দিন! যদি কর্মবিপাকে সঙ্গচুতেই হই, এ বংসর আবার কোন্ মৃথে, কি সাহসে, ঠাকুরের নিকটে ব্রহ্মচর্যা লইতে যাইব! এই ব্রতে অটল থাকিতে পারিব, ব্রতদানকালে এরূপ অভয় তিনিই দয়া করিয়া দিয়াছিলেন। এখন একান্তপ্রাণে অহনিশ নাম করিতে করিতে এই প্রার্থনাই করিতেছি, ঠাকুর সন্তইচিত্তে আমার প্রতি প্রসন্ন হ'য়ে এবারও ব্রহ্মচর্য্য ব্রত দিয়ে চিরকালের জন্ম আমাকে তাঁর শান্তিপ্রদ শ্রীচরণের অমুগত সেবক করিয়া রাখুন। আমার নিজের আর কোন ক্ষমতা নাই।

উহা পাঠাইয়া দিবেন আশা করি।

#### ব্রন্সচর্য্যের প্রথম বংদর অতীত।

আজ প্রত্যুবে স্থানান্তে জপ, হোম, প্রাণায়াম ও পাঠ সমাপন কবিয়া বেলা প্রায় নয়টার সময়ে ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিলাম। নির্জ্জন পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—
"আজ আমার ব্রহ্মচর্যোর এক বংসর পূর্ণ হইবে।"

ঠাকুর বলিলেন—"কাল থেকে আবার এক বংসরের জন্য নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য নিও। নির্ম্ যা ছিল তাই থাক্বে, বিশেষ কিছু আর কর্তে হবে না। ওসব নির্মই আরও দৃঢ়তার সহিত প্রেতিপালন ক'রে চল্তে চেষ্টা কর্বে।"

জিজাসা করিলাম—"আগামী বংসরেও কি হোম কর্তে হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন — "হাঁা, হোমটি প্রতিদিনই কর্বে। ব্রাহ্মণের জন্ম ত নিত্যহোমের ব্যবস্থা। গায়ত্রী, হোম কি ত্যাগ কর্তে আছে গ"

জিজাসা করিলাম—"ভর্পণ যেমন করিতেছি, এখনও কি তেমনই করিব ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হঁ্যা, তর্পণটি প্রতিদিনই কর্বে। ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ ও ন্যজ্ঞ এ সব নিত্যকর্মা; এর একটিও বাদ দিতে নাই। যথাসাধ্য এ সকল প্রতিদিনই কর্তে হয়।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ সব যজ্ঞ কি প্রকারে কর্তে হয় ?" ঠাকুর বলিলেন—

"ব্ৰহ্মযজ্ঞ – ঋষিপ্ৰণীত গ্ৰন্থাদি অধ্যয়ন, সন্ধ্যাগায়ত্ৰীজপ ইত্যাদি।

পিতৃযজ্ঞ—শ্রাদ্ধতর্পণাদি, অন্ততঃ প্রতিদিনই তর্পণটি কর্তে হয়।

দেবযজ্ঞ—হোম, পৃজা, যা ক'রে থাক।

ভূতযজ্ঞ—জীবসেবা—মহুয়া, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষণতা ইত্যাদি সর্বাজীবে সেবা প্রতিদিনই কর্তে হয়।

নুযজ্ঞ-অভিথিসেবা।

অধ্যাপনং ব্ৰহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্ত তৰ্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভোতো নৃযজ্ঞোহতিথিপৃজনম্॥

ঐ সকল প্রতিদিন কেছ নিয়মমত ক'রে গেলে, কিছুদিনেই বুঝ তে পারে এর কি উপকারিতা।"

#### শ্রাবণ।

#### দিতীয় বৎসরের ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ।

দকাল বেলা ঠাকুরের নিকটে যাইয়া বসিতেই ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"এবার আবার এক বংসরের জন্ম তোমাকে ব্রহ্মচর্য্য ব্রন্ত দেওয়া হ'লো। এ বংসরে ফার্মারার । বিশেষ নিয়ম -পৃষ্ট না হ'য়ে কথা বল্বে না; জিজ্ঞাসিত বিষয়েও প্রয়োজন বোধ হ'লেই উত্তর দিবে; উত্তরটি যত সংক্ষেপে হয়, ততই ভাল; খুব প্রয়োজনীয় বিষয়ই মাত্র জিজ্ঞাসা কর্বে । এই মত চল্তে পার্লে খুব উপকার পাবে। পালাস্চের দিকে সর্বাদা দৃষ্টি রাখ্বে। অন্ধকারেও ঐদিকে লক্ষ্য রাখ্বে। তার পর নিত্য হোম কর্বে এবং অধিক পরিমাণে গায়ত্রী জপ কর্বে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"যে সব গ্রন্থ পাঠ ও ষে ভাবে হোম এতদিন করেছি, ঠিক তেমনই কি কর্ব?" ঠাকুর বলিলেন—"প্রত্যহ ভোর বেলা স্থান ক'রে এসে চণ্ডী ও গীতা এক অধ্যায় ক'রে নিত্য পাঠ কর্বে। পরে কিছুকাল ইপ্টনাম জপ ক'রে অন্ততঃ একশত আট বার গায়ত্রী জপ কর্বে। তারপর একটু হোম ক'রো। কাঠের বিশেষ নিয়ম রাখ্বার আর আবশ্যক নাই। ঘৃতেরও একটা নির্দ্ধিষ্ট পরিমাণ না রাখ্লেও চল্বে।"

জিজ্ঞাদা করিলাম--- "অন্সচর্য্য কি এক বংসর করেই নিতে হয় ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"তা কিছু নয়। বার বংসর ব্রহ্মচর্য্য কর্তে হয়। তবে তোমাকে এবারও এক বংসরের জন্মই দিলাম। এক বারে বেশীকালের জন্ম দিতে ভরসা হয় না; যদি নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে ফেল! এক বার ব্রত ভঙ্গ হ'য়ে গেলে, বড় দোষ। নিয়মটি ঠিকমত রক্ষা ক'রে চল্লে, আগামী বংসরে আবার পাবে। এরপই ভাল। যেরূপ চল্ছ এই প্রকার চল্তে পার্লে ১২ বংসরও কর্তে হবে না—৯ বংসরেই ব্রহ্মচর্য্য হয়ে যাবে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"শ্রীবৃন্দাবনে যে দিয়েছিলেন, এবারও কি তাই, না কিছু বিশেষ আছে ? আগামী বংসরে যদি আমি আপনার সঙ্গে না থাকি, তা হ'লে কি কর্ব ?"

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীবৃন্দাবনে যা পেয়েছিলে তাই; নৃতন কিছু নয়। তবে বছর বছর বত নিয়ে পাঠ বৃদ্ধি কর্তে হবে। আগামী বংসরে আমাকে না পেলেও নিজেই টের পাবে। সেজভা ব্যস্ত হ'তে হবে না। এর পর একাদশক্ষম্ব ভাগবত ও যোগবাশিষ্ঠ পড়তে হবে।"

আমি আর বেশী কথা না তুলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া সরিয়া পড়িলাম।

#### ক্রোধে স্বপ্নদোষ।

বিতীয় বংসর ব্রহ্মচর্যাগ্রহণের পরে মাতাঠাকুরাণীকে দর্শন করিতে ইচ্চা হইল। আহারের চাউলগু সুরাইয়া গিয়াছে। এক এক বাবে চারি পাঁচ দের চাউল আনিলে আমার মাসাধিক কাল চলিয়া যায়। বাড়ী যাইয়া কয়দিন নিজেই মাতাঠাকুরাণীর বায়া করিয়া হাহার প্রসাদ পাইলাম। আহারের নিয়ম বাড়ীতে কথনও ঠিক রাখিতে পানি না। মাতাঠাকুরাণীর আগ্রহে অসময়ে এবং তাঁহার প্রসাদ বলিয়া মিপ্ট টক ইত্যাদি তিন চারি তরকারিও খাইতে হয়। ঠাকুরকে এ সব বিষয় পরিক্ষার করিয়া বলাতে ঠাকুর বলিয়াছিলেন "মা'র প্রসাদ খুব থাবে; ওতে কোনও ক্ষতি হবে না, উপকারই হয়়।" আমারও বেশ স্থাবিধা হইয়াছে। যথন যাহা খাইতে ইচ্ছা হয়, মাতাঠাকুরাণী জিজ্ঞাসা করিলেই বলি; তনিও থুব আদের করিয়া দেই সকল আমাকে প্রসাদ করিয়া দেন। আশ্রমে যথন থাকি তথন একমাত্র থিঁ চূড়ী ব্যতীত সারা দিনরাজিতে আর কিছু থাবার পাই না; ঠাকুরের প্রসাদ ভাগাভাগি এক গ্রাস মাত্র পাইয়া থাকি। এবার নৃত্ন ব্রহ্মগা বুব কড়াকড়ি চলিব হির করিয়া মাতাঠাকুরাণীর মিয়াল প্রসাদও গ্রহণ করিলাম না। মাতাঠাকুরাণীর জেদ দেখিয়া অত্যন্ত কোধ হইল, খুব ঝগড়া করিলাম এবং চারি পাঁচ দের চাউল লইয়া আশ্রমে চলিয়া আদিলাম।

আশ্রমে আদিবার পরে ক্রমাগত তিনরাত্রি স্বপ্নদোষ হইল। মাথা গরম হইয়া গেল। এত নিয়মে থাকিয়াও স্বপ্রদোষের উৎপাত কমিল না। ঠাকুরের উপরে অভিমান আদিল। ঠাকুরকে ঘাইয়া জিজ্ঞানা করিলাম—"এখন ত আমি ঠিক নিয়ম ধরিয়া চলিতেছি, তবে আবার স্বপ্রদোষ হয় কেন ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"শুধু আহারের নিয়মই কি নিয়ম? ব্যবহারের নিয়ম, নিয়ম নয়? তা কতটা প্রতিপালন কর ? বাড়ী যেয়ে কারও উপর রাগ করেছিলে? রাগ কর্লে শরীরের রক্ত বিকৃত হয়, তাতেও খুব স্বপ্রদোষ হয়। শরীরের রক্ত সর্বদা শীতল রাখতে হয়।"

রাগ করিলে স্বপ্নদোষ হয়, আজ এই এক নৃতন কথা শুনিলাম এবং লচ্ছিত হইয়া চুপ করিয়া বহিলাম।

## ঠাকুরের জীবনরতান্ত লিখিবার উৎসাহ ও বাধা।

মহাভারতপাঠের পর শ্রীযুক্ত শ্রামাকাস্ত পণ্ডিত মহাশয়ের কথামত ঠাকুরকে বলিলাম—"আপানার শ্রীবনের কতকটা ঘটনা 'আশাবতীর উপাধ্যানে' বহুকাল হয় লিগেছিলেন ডনেছি। ঐ পৃস্তকে যে পর্যাস্ত লেখা আছে, তার পরের ঘটনাগুলি জান্তে অনেকের খুব আকাজ্জা। আপনি যদি অবসরমত একটু একটু ক'রে বলেন, আমি লিখে যেতে পারি।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন—"তা বেশ। ত্রকটা নিয়ম ক'রে নেও; প্রত্যাহ পাঠের পর মধ্যাহে এক ঘণ্টা ক'রে লিখ্লেই হবে। আমি ব'লে ব'লে যাব; কাগজ পেন্সিল নিয়ে ব'সো। ইচ্ছা হ'লে কাল থেকেই লিখ্তে পার।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল। অপরাত্নে পণ্ডিতদাদা আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠাকুরের অভিপ্রায় জ্ঞাত ২ইলেন। গুরুদ্রাতারা অনেকেই খুব আনন্দিত ইউলেন।

আজ মধ্যাত্যে মহাভারতপাঠান্তে কাগজ পেন্দিল হাতে লইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—"আপনি এখন ১১ই, রবিবার। বল্লেই আমি লিখে ধেতে পারি।"

ঠাকুর একটু সময় স্থিরভাবে থাকিয়া বলিলেন—"ওসব থাক্। আশাবতীর উপাখ্যান বামাবোধিনী পত্রিকায় যখন আমি লিখ্তে আরম্ভ কর্লাম, সামান্ত একটু লিখ্তেই চারি দিকে বিষম হৈ চৈ প'ড়ে গেল। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হ'য়ে এপ্রকার সব লিখ্ছি, সাধারণ ব্রাহ্মদের ভিতরে এই নিয়ে তুমূল আন্দোলন চল্লো। প্রাণের সত্য ঘটনার উপরে লোকের আনাদর অশ্রদ্ধা দেখে, বড়ই তুঃখ হ'ল। অমনই লেখা বন্ধ ক'রে দিলাম। আশাবতীতে যাহা লেখা হ'য়েছে তা ত কিছুই নয়, অতি সামান্ত। তার পরের সব ঘটনা আরও অন্তুত। সে সব কেহ বিশ্বাস কর্বে না। গুলিখোরের গল্প মনে কর্বে। তাই ওসকল আর প্রচারিত না হওয়াই ভাল।"

ঠাকুরের এ কথা শুনিয়া আমার মাথা যেন ঘূরিয়া গেল। আমি একটু সময় অবাক্ হইয়া বিসয়া রহিলাম। ঠাকুর পুনঃপুনঃ আমার পানে চাহিতে লাগিলেন। আমি ঠাকুরকে বলিলাম—"আময়া প্রচার কর্র না; শুগু আমাদেরই মধ্যে রাখ্ব। জীবনের ওক্কপ আশ্চর্যা ঘটনাগুলি চিরকালের জন্ম একেবারে লুপ্ত হ'য়ে য়াবে; কেহ কিছু জান্বে না!"

ঠাকুর আমার প্রাণের ক্লেশ ব্রিয়া খ্ব স্নেহভাবে বলিলেন—"আমার জীবনের সমস্ত ঘটনাই সময়ে তোমাদের নিকটে প্রকাশ পাবে। সেজস্য এখন এত ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন ? এখন থেমে যাও, সময়ে সবই হবে।"

ঠাকুরের এই কথার পর আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। ভাবিলাম ঠাকুর যথন পরিক্ষার বল্লেন, 'সময়ে সবই প্রকাশ পাবে' তথন আর চিন্তা কি ? না হয় হ'দিন পরে হবে।

## ठाकूरतत उन्नाहर्या ও मन्नारमत कथा।

মধ্যাতে পাঠের পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম—"সন্ন্যাদগ্রহণ কর্তে হ'লে, সকলকেই কি আগে ১০ই, শ্রাবণ, মন্ধলবার। ব্রহ্মচর্য্যাম্ষ্টান ক'রে নিতে হয় ?"

ঠাকুর ভনিয়া বলিলেন—"ব্রহ্মচর্য্য না কর্লে কখনও বৈদিকসন্ন্যাস গ্রহণের অধিকার হয় না।"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কত কাল এই ব্রহ্মচন্য কর্লে বৈদিকসন্ধ্যাস গ্রহণের অধিকার হয় ? ব্রহ্মচন্য কি সকলকেই নিৰ্দিষ্ট একটা কালের জন্ম করতে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন — "সকলের পক্ষে এক রকম নয়। কারও ছাত্রশ বংসর, কারও চবিবশ বংসর, কারও বা বার বংসর ব্রহ্মচর্য্য করা আবশ্যক হয়। আবার কেহ নয় বংসর, কেহ ছয় বংসর, কেহ বা তিন বংসর ক'রেই সন্মাস নেবার অধিকারী হন। আমাকে তিন দিন ব্রহ্মচর্য্য কর্তে হয়েছিল।"

জিজাসা করিলাম—"আপনি আবার ব্রন্ধচর্য্য কবে করেছিলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"দীক্ষাগ্রহণের পরেই আমি সন্ন্যাস নিতে চেয়েছিলাম। পরমহংসজী বল্লেন—'এমনি তো হবে না, যথাশাস্ত্র সম্ভব কর্তে হবে ! তুম্ কাশীতে চলে যাও, তোমাকে সন্যাস দিতে হরিহরানন্দ সরস্বতী সেখানে রয়েছেন।' আমি গয়া হ'তে হেঁটে হেঁটে কাশী পৌছিলাম। হরিহরানন্দ সরস্বতীর দর্শন পেলাম। তিনি আমাকে বল্লেন, 'ভোমাকে সন্মাস দেবার জন্মই অমি এখানে এনেছি, সন্মাসগ্রহণের পূর্বের ভোমার আরও কর্বার আছে। অনেক অনাচার করেছ, এখন মস্তকমুগুন ক'রে প্রায়শ্চিত্ত কর। পরে ব্রন্দর্ঘ্য গ্রহণ কর; তার পরে সন্মাস। আমিও অমনি মস্তক মুগুন ক'রে, প্রায়শ্চিত্ত কর্লাম। পরে উপবীত ধারণ ক'রে ব্রন্দর্ঘ্য নিলাম। তিন দিন ব্রন্দর্ঘ্য করার পরই তিনি আমাকে সন্ম্যাস দিলেন।"

আমি বলিলাম—"সন্ন্যাস নেওয়ার পরেও ত আপনি ব্রাক্ষধর্ম প্রচার করেছেন।"

ঠাকুর বলিলেন — "হাঁ, সন্নাস নিয়ে আমি আর ফির্ব না মনে করেছিলাম। পরম-হংসজীকে বলাতে তিনি বল্লেন তা হবে না। সংসারে তোমার অনেক কাজ কর্তে হবে— যেমন ছিলে তেমনি গিয়ে থাক, সংসারেই সব হবে।"

জিজ্ঞাদা করিলাম—"আপনার গৈরিক বদন কি তখন থেকে ?"

ঠাকুর বলিলেন — "না, গৈরিক আরও পূর্বে। গয়াতে যথন ছিলাম, পাহাড়ে একটি পরমহংস তাঁর গৈরিক বসন আমাকে দিয়ে বল্লেন, 'আমার এই গৈরিক বস্ত্র ভূমি গ্রহণ কর, আর তোমার নামটি আমাকে দেও।' সেই থেকে আমার গৈরিক।"

ঠাকুরের আরও এরপ অনেক কথা ভনিলাম।

#### ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয়ের স্বর্গারোহণের দৃশ্য।

আজ আমার শরীর অস্ক । মধ্যাহে ঠাকুরের নিকট নামমাত্র মহাভারত পাঠ করিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ হইলেন; আমিও একপাশে বদিয়া বাতাস করিলাম। ঠাকুর ধ্যানস্থ হইলেন; আমিও একপাশে বদিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম। ঠাকুর ভাবাবেশে পুন: পুন: ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িয়া মাইতে লাগিলেন। প্রায় একটার সময়ে ঠাকুর অকস্মাৎ মেন চমকিয়া উঠিলেন এবং থুব ব্যস্তভার সহিত ঘরের পশ্চিম দিকের দরজার ভিতর দিয়া পশ্চিমোভরে আকাশ পানে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন—"আহা! কি সুন্দর! কি সুন্দর!! কি সুন্দর!! সোণার রথ, কি শোভা! ধন্য!! ধন্য!!! হলুদ রংয়ের কত পতাকা উড়্ছে! আহা! সমস্ত আকাশ আজ হলুদ রংয়ের উজ্জ্বল ছটায় একেবারে ঝল্মল্ কর্ছে। চারিদিকে কত সুন্দরী দেবকন্যা! দেবকন্যারা চামর নিয়ে বীজন কর্ছেন, অপ্সরাসকল নৃত্য ও গান কর্ছেন! আহা কত আনন্দ! আজ গুণের সাগর বিভাসাগরকে নিয়া আকাশপথে সকলে আনন্দ কর্তে কর্তে যাচ্ছেন। মহাপুরুষ আজ পৃথিবী ছেড়ে স্বর্গে চল্লেন! হিরবোল! হরিবোল!"

ঠাকুর আর কথাবার্তা না বলিয়া চোথ বুজিলেন। সমাধিষ্থ হইয়া পড়িলেন।

বিভাসাগর মহাশয় বহুমূত্র রোগে শয়াগত, এরপ একটা কথা কিছু দিন হয় সংবাদ-পত্তে প্রচারিত হইয়াছিল। স্বয়ং বিভাসাগর মহাশয়, এ গটনার বিরুদ্ধে তথনই প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছিলেন—'আমার চৌদপুরুদ্ধেও বহুমূত্র রোগ নাই, ইত্যাদি। উহা পড়িয়া বিভাসাগর মহাশয় বেশ স্বস্থ আছেন এ পর্যন্ত এইরূপ সংস্থারই আমার ছিল। স্বতরাং ঠাকুরের ভাবাবেশে বিভাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে এ সকল কথা শুনিয়া মনে করিলাম—হয় ত ঠাকুর বিভাসাগর মহাশয়ের ভবিয়ুৎ জীবনেরই একটা চিত্র দর্শন করিয়া ঐ সব কথা বলিলেন। কিছু কিছুক্ষণ পরেই থবর পাইলাম দয়ার সাগর বিভাসাগর দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্থল কলেজাদি সমস্ত বন্ধ হইল। জয় বিভাসাগর! ধভা বিভাসাগর!

৺ঈশবচন্দ্র বিভাসাগর মহাশয়ের সম্বন্ধে ১াকুর আৰু অনেক কথা বলিলেন—ছই একটি মাত্র লিথিতেছি—

ঠাকুর বলিলেন—"বিত্যাসাগর মহাশয়ের বোধোদয় পুস্তকথানা প্রকাশ হ'তেই সর্বত্র ছেলেদের পাঠ্য হ'লো! আমি ঐ পুস্তকথানা প'ড়ে দেখ্লাম, ওতে ভগবানের নাম গন্ধও নাই। আমার মনে বড়ই তুঃখ হ'লো; আমি অমনি বিত্যাসাগর মহাশয়ের কাছে গিয়ে বল্লাম, 'সাধারণ প্রয়োজনীয় সকল বস্তুরই খুব সহজে যাহাতে একটা বোধ জন্মে, বোধোদয়থানা সেভাবেই লিখেছেন। কিন্তু মানুষের সংসারে সর্বাপেকা যে বিষয়ের বোধ থাকা বেশী আবশ্যক, সেই ঈশ্বর সম্বন্ধে একটি কথাও বোধোদয়ে নাই।' বিভাসাগর মহাশয় আমার কথা শুনে একটু লজ্জিত হ'য়ে বল লেন, "হাঁ, গোঁসাই ঠিকই ব'লেছ। আচ্ছা আগামী সংস্করণে গোড়াতেই আমি ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লিখ্বো।" পরে দেখ্লাম বোধোদয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। সকলের কথাই তিনি মন দিয়ে নিরপেক্ষ ভাবে শুন্তেন।

তারপর মেডিকেল কলেজের গোলমাল সম্বন্ধে ঠাকুর বিভাসাগরের দয়া ও সংসাহসের কথা বলিলেন। এ সময়ে আমি ত্'একবার আসন হইতে উঠিয়া যাওয়াতে সমস্ত কথা আগা গোড়া শুনিতে পাইলাম না। স্বতরাং গুরুলাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী গুহু মহাশয় ঠাকুরের নিকটে শুনিয়া এ বিষয়ে যাহা লিথিয়া রাখিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম—

মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষার কয়েক মাস পূর্বের সেই কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ বাঞ্চালা বিভাগের একটি ছাত্রকে চোর দন্দেহ করিয়া পুলিদের হত্তে অর্পণ করেন এবং ঐ বিভাগের ছাত্রেরা প্রায় সকলেইছোট লোক ও অসভ্য বলিয়া প্রকাশভাবে দোষারোপ করিয়া গালাগালি দেন। ইহাতে ছাত্রেরা সকলেই অতিশয় অপমান বোধ করেন, তাঁহার। গোস্বামী মহাশয়কে নেতা করিয়া অনেকেই এককালে কলেজ ত্যাগ করিলেন। সর্বাত্ত হৈ চৈ পড়িয়া গেল। চারিদিকে এই ব্যাপার লইয়া খুব আলোচনা চলিল। ইহার একটা প্রতিকারের প্রত্যাশায় গোস্বামী মহাশ্ম বিভাসাগর মহাশ্যের নিকটে বহুদংখ্যক দহাধ্যায়ীকে লইয়া উপস্থিত হুইলেন। তু'চারটি কথা বলিতেই বিভাসাগর মহাশয় ধমক দিয়া ছাত্রদিগকে বলিলেন, "যাও যাও, আমি ওসব কিছু ভনতে চাই না। ছেলেরা অনেক সময়ে মিছামিছি ওক্নপ অনর্থক গোল করে।" এই বলিয়া তিনি কোন কথা শুনিতে অনিচ্চা প্রকাশ করাতে গোস্বামী মহাশয় খুব তেজের সহিত বলিলেন—"আপনি আমাদের কোন কথা না শুনেই একটা স্থির ক'বে নিচ্ছেন কেন? আমাদের হ'টা কথা ভনে পরে ঘাইচ্ছা বলুন। বাঙ্গালা বিভাগে যাঁরা পড়েন, তাঁদের কি একটা বংশের বা জাতির মর্যাদা নাই ? ইহার। দকলেই কি ইতর, ছোট লোক, চোর, বদমায়েন; আপনিও একথা বলেন ?" বিভাদাগর একথা ভনিয়া অমনি চম্কিয়া বলিলেন, "কি বল্ছ গোঁসাই ? এরপ ! কি ব্যাপার বলত ?" তথন গোস্বামী মহাশয় সমস্ত ঘটনা আহুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলেন। বিভাসাগর মহাশ্য ভনিয়া অভিশয় হু:খিত হইয়া বলিলেন— "বটে, এ রকম ঘটনা? তবে আর তোমরা কলেজে বেও না। দেখি আমি ইহার কিছু প্রতিকার ক্রিতে পার্বি কি না।" এই বলিয়া তিনি তদানীস্তন চোটলাট বীতন পাহেবের নিকট সমস্ত বিষয় পরিষ্কার রূপে লিখিয়। জানাইলেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের নিকট ষ্থন শুনিলেন যে অনেক ছাত্রের বৃত্তি বন্ধ হইয়াছে, ঐ বৃত্তির দাবাই তাহাদের আহাবাদি চলিতেছিল, উপস্থিত তাহাদের অতিশয় ক্লেশ হইয়াছে; অনেক ছেলে আবার এই বৃত্তির টাকা হইতেই অসহায় বৃদ্ধ মাতাপিতারও কিছু কিছু সাহায্য মাদে মাদে করেন। তথন তিনি সকলের বৃত্তির টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়া তিন চারি মাদ কাল সকলের প্রায় সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিলেন। বীজন সাহেবের আদেশে এই বিষয়ের অস্ত্রসদ্ধান হইল। কলেজের অধ্যক্ষের দোষেই যে এইরূপ ঘটিয়াছে ভাহা প্রমাণিত হইল। এইজন্ম অধ্যক্ষকে ক্রী বীকার করিতে হইল। এই ঘটনায় কলেজের অধ্যাপকগণ গোস্বামী মহাশ্যকে দলের নেতা জানিতে পারিয়া কোন প্রকারে তাঁহাকে জন্ম করিতে মনস্থ করিলেন। কিন্তু গোস্বামী মহাশ্যের আর কলেজে যাওয়ার প্রবৃত্তি হইল না; স্কতরাং তাঁহাদের আশা ব্যর্থ হইল। কিছুদিন পরে অন্যতম অধ্যাপক তামিজ থা মহাশ্যের সহিত গোলদীঘির ধারে গোস্বামী মহাশ্যের সাক্ষাং হয়। তথন তামিজ থা, গোস্বামী মহাশ্যকে বলিলেন—"গোনাই, তৃমি কলেজে না যাইয়া বড়ই ভাল করিয়াছ, নচেৎ ভোমাকে বিষম বিপদে পড়িতে হইত।"

#### कृष्टाक्षात्रभः भीलकर्श्वतमः।

কাশী হইতে রুম্রাক্ষের মালা আদিয়াছে, উহা ঠাকুরকে দেখাইলাম। ঠাকুর মালাগুলি ১৬ই এবিণ, শুক্রার। হাতে লইয়া দেখিয়া বলিলেন—"চমৎকার দানা। সমস্তগুলিই ভাল, বেশ পাকা। এসব ঠিকমত গেঁথে নেও।"

আমি কয়েক দিন পরিশ্রম করিয়া ছুঁচ ও শণের দারা কল্তাক্ষের প্রতি রক্ত্রে রক্তে যে সকল শিকড় ছিল তুলিয়া ফেলিলাম। পরে ঠাকুরের নিকটে লইয়া গেলাম। ঠাকুর দেবীভাগবত খ্লিয়া উহা যে প্রণালীতে ধারণ করিতে হইবে শ্লোক পড়িয়া উহা বুঝাইয়া দিলেন—

ক্রসাক্ষান্ কণ্ঠদেশে দশনপরিমিতান্ মস্তকে বিংশতি দ্বে ষট্ ষট্ কর্ণপ্রদেশে কর্যুগলকৃতে দ্বাদশ দ্বাদশৈব। বাহ্বোরিলোঃ কলাভির্মন্যুগকৃতে ত্বেক্ষেকং শিখায়াং বক্ষস্যষ্টাধিকং যঃ কল্মতি শতকং স স্বয়ং নীলক্ষ্ঠঃ॥

আমি ঠাকুরের আদেশমত কর্ষে ৩২টি, মন্তকে ২২টি, কর্ণিরে ৬টি করিয়া ২২টি, কর্ম্গলে ১২টি করিয়া ২৪টি, বাত্ত্বে ৮টি করিয়া ১৬টি, শিখাতে ১টি এবং বক্ষে অবশিষ্ট ১টি, মোট ১০৮টি, মালা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া গাঁথিয়া রাখিলাম।

আজ ১৬ই প্রাবণ একাদশী তিথিতে প্রাতঃকত্য সমাপনান্তে প্বেরদরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া গ্রন্থি দেওয়া নৃতন উপবীত, যোগপাট এবং কলাক্ষের মালা ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলাম। ঠাকুর উপবীত হাতে লইয়া দাদশবার গায়ত্রী জপ করিয়া আমার গলায় ফেলিয়া দিলেন। পরে যোগপাট স্পর্শ করিয়া আমার হাতে দিলেন। তৎপরে রুজাক্ষের মালাগুলি হাতে রাখিয়া কিছুক্ষণ চূপ করিয়া বিদয়া রহিলেন; অনন্তর উহ। আমাকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন—"ইহাই নালকণ্ঠবেশ।"

আমি ঠাকুবকে দান্তাক প্রণাম করিয়া ঠাকুরের পাশে বদিয়া নাম করিতে লাগিলাম। ঠাকুর আজ আমাকে নীলকণ্ঠ মহাদেবের বেশ দিলেন মনে করিয়া, আমার শরীর ও মন পুলকিত ইইয়া উঠিল। কাঁদিতে কাঁদিতে আমি মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিলাম—"ঠাকুর! দয়। করিয়া আমাকে যেমন এই বেশ দিলে, তোমার দয়াতেই যেন এই বেশের মর্যাদা রক্ষিত হয়। নিয়ত যেন অফুগত থাকি।" এগারটা পর্যন্ত ঠাকুরের নিকটে বিদয়া রহিলাম। কি ভাবে যে এই সময়টি আমার চলিয়া গেল বলিতে পারি না। ঠাকুর শৌচে গেলেন, আমিও আদন হইতে উঠিয়া আশ্রমন্ত দকল গুরুলাতাদের নমস্কার করিলাম। দকলেই প্রসয়মনে আমাকে আশীর্কাদ করিলেন। মধ্যাহে মহাভারতপাঠের পরে পাঁচটা পর্যন্ত পরমানন্দে নামে ময়্র থাকিয়া কাটাইলাম।

#### সাধনে দৈহিক উপদর্গ।

ৰিতীয় বংসর ব্রহ্মচর্য্যগ্রহণের পর নৃতন নিয়ম প্রতিপালনের উৎসাহ উল্লম ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্ষপ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া সমস্ত নিয়মের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাথিয়া চলিতে ২ • শে--- ৩১শে আবণ ! লাগিলাম। এখন দিন দিন শবীরে যন্ত্রণা আমার এতই অস্ত হইয়া পডিয়াছে যে, কি করিব বুঝিতেছি না। পদাসুষ্ঠে দর্বদা দৃষ্টি স্থির রাখিবার জন্ত অনবরত একভাবে মাথা হেঁট্ করিয়া থাকিবার ফলে আজ কয়দিনধাবৎ ঘাড়ে ভয়ানক বেদনা হইরাছে, সুমন্ত ঘাড় যেন পাকিয়া গিয়াছে। এই যাতনা দময়ে দ্ময়ে এতই তীব্ৰ হইয়া পড়ে যে কাঁদিতে ইচ্ছা হয়। জিজ্ঞাদিত না হইলে কথা বলিতে পারিব না এবং জিজ্ঞাদিত বিষয়েও প্রয়োজন বোধ না হইলে উত্তর দিতে পারিব না, এইপ্রকার আদেশ করিয়া ঠাকুর আমাকে প্রকারাস্তবে মৌনীই করিয়া রাখিয়াছেন। শারাদিনে রাত্রে হুই চারিটি কথাও বলিতে পাই না। প্রাণ সর্বদা আই ঢাই করে; মনে হয় নির্জ্জনে কোথাও ষাইয়া চীৎকার করিয়া আসি। ঘন ঘন হাই তুলিয়া সময় কাটাইতেছি। গুরুলাতারা আমাকে একবার একটি মাত্র প্রশ্ন করিলেই আমি দশটি কথা বলিয়া উত্তর দিব প্রত্যাশায় যেমনই কারও হাতথান। ধরিয়া টান দেই, সে অমনি কথাটি মাত্র না বলিয়া আমার টিকিটি টানিয়া ত্'এক পাক ঘুরাইয়া ছাড়িয়া দেয়। প্রশ্ন পাইবার আকাজ্ফায় কোনও গুরুলাতার গা ঘেঁসিয়া বদিলে, দে উঠিয়া নীরবে আমাকে দজোরে ঠাদিয়া ধরে; আমার তথন প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কখনও কেহ বা প্ত তা মারিয়া সরাইয়া দেয়। হায় কপাল। আহা উত্তঃ শব্দ মাত্র করিয়া ভাগিয়া পড়ি। ঠাকুর আমার অবস্থা বুঝিয়াই দয়া করিয়া সময়ে সময়ে কোন কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাই উত্তর দিয়া প্রাণ বাচে। আজ ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম, "আপনার সঙ্গেও কি ইচ্ছামত কথা বলিতে পারিব না ?"

ঠাকুর আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, তা ব'লো।" আমি জিজাদা করিলাম—"শুরু আপনার দিকে চাহিতে পারিব ত ?" ঠাকুর বলিলেন "মাণাটি না তুলে যদি চাইতে পার, চাইবে।"

### স্বপ্রদোষ ; তার হেতু ও প্রতিকারের উপদেশ।

এবার ব্রহ্মচর্যা লইয়া বীর্যাধারণের চেষ্টা প্রাণপণে করিতেছি; কিন্তু কিছুতেই বীর্যা দ্বির রাখিতে পারিতেছি না। ঘন ঘন স্বপ্রদোষ হওয়াতে চিত্ত অতিশয় চঞ্চল ও অশান্তিপূর্ণ হইয়া পড়ে, কিছুই ভাল লাগে না। বীর্যা কেন স্থির থাকিতেছে না, এত নিয়মে থাকিয়াও স্বপ্রদোষ কেন নিয়ত হইতেছে না, এই প্রকার ত্র্দশা আমার কি জন্ম হইতেছে, দ্বির করিতে না পারিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম।

ঠাকুর একট্ ধ্যক দিয়া আমাকে বলিলেন—"হু'দশ দিনের একট্ চেষ্টায়ই একটা কিছু হ'তে চাও নাকি ? কৃ-অভ্যাসে ছেলাবেলা বহুকাল বীর্যা নাই করেছ। তার একটা স্রোত কি একবারেই বন্ধ হয়! এখন খুব নিয়ম ধ'রে কিছুকাল চল্লে, ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আস্বে। ব্যস্ত হ'লে হবে কেন! ওসব দিকে দৃষ্টি না ক'রে নিয়মের প্রতি লক্ষ্য রেখে চল। চিত্ত-চাঞ্চল্যে স্বপ্পদোষ হয়, ক্রোধ কর্লে স্বপ্পদোষ হয়, স্বায়বীয় হ্বর্বলতায় হয়, পেট গরম ও মাথা গরম হ'লে হয়, আহারের দোমে হয়, আর অতিরিক্ত নিদ্রাতেও স্বপ্পদোষ হয়। সন্ধ্যার পর কিছুক্ষণ ঘুমায়ে রাত দশটা এগারটার সময় উঠে, সারারাত্রি ব'সে নাম কর্তে পার না ? ঘুমটি কমাও। ঘুম বেশী হ'লে স্বপ্পদোষ যাবে না। শয়নের পূর্বের তুই হাত কনুই পর্য্যন্ত, হুই পা হাঁটু পর্য্যন্ত ধুয়ে নিও। পশ্চিম বা উত্তর দিকে মাথা রেখে শুতে নাই। শোবার সময়ে বেলপাতায় গায়ত্রী লিখে মাথার নীচে রাখ্তে পার। ছুলসীপাতা রাখ্লেও কারও কারও উপকার হয়।"

ঠাকুবের উপদেশ শুনিয়া মনে মনে হৃ:খিত হইলাম, একটু বিবক্তিও আদিল। ভাবিলাম, অপ্রদোষের কথা ঠাকুরকে বলিলেই ঠাকুর এক এক দিন এক একটি নৃতন হেতু তুলিয়া, নৃতন নৃতন নিয়ম ঘাড়ে চাপাইয়া দেন। এও উৎপাত মন্দ নয়! নিজাটি না হয় কমাইয়া ফেলিব; কিন্তু শয়নকালে ঘাড়টি সোজা রাখিয়া রাজিতে যা একটু আরাম পাইতাম, এবার ঠাকুর যে ভাও সালিলেন। এগারটার পরে আদনে বদিতে হইলেই ত মাথাটি গুঁজিয়া বদিতে হইবে। অধিক নিপ্রায় অপ্রদোষ হয়, একথা আর কপনও শুনি নাই।'

### উर्দ্ধরেতাঃ হওয়ার সাধনপ্রণালী।

ঠাকুরের উপদেশমত চলিতে যথাদাধ্য চেষ্টা করিতেছি। রাত্রি প্রায় বার্গ্রী প্রায় ঘুসাইয়া, দারারাত্রি নাম করিয়া কাটাইতেছি। কিন্তু বীর্ষ্য ত কিছুতেই রক্ষা করিতে পারিতেছি না। বীর্ষ্যবারণ না হইলে সাধন ভজন তপতা ও বত নিয়মাদি দমস্তই বৃথা মনে করিয়া, অভিশয় অস্থিরচিতে ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম - "শুনিয়াছি, উদ্বেতা: না হইলে কিছুতেই বার্য্য ধারণ হয় না। কি প্রণালীতে সাধন করিলে উদ্বিতা: হওয়া ধারণ সির্ম্মত চলিলে উদ্বিতা: হউতে কত কাল লাগে ?"

ঠাকুর বলিলেন — "উর্দ্ধরেতাঃ হওয়া সাধারণের সহজসাধ্য নয়। আবার নির্দ্দিষ্ট একটা সময়ের মধ্যে যে সকলেই হবে, তাও বলা যায় না। এমন লোকও আছেন যে, তিন দিনের মধ্যেই উর্দ্ধরেতাঃ হ'তে পারেন। কারও তিন মাসে হয়, কারও বা তিন বছর লাগে। আবার বহুকাল চেষ্টা ক'রেও কারও কারও হওয়া অসম্ভব হয়। যারা অভ্যস্ত তাদের একটু সময় লাগে; শীঘ হয় না। তোমার বীর্ষ্য অনেক পরিমাণে নষ্ট হ'য়ে গেছে। এজন্য একটু সময় নেবে। নিয়মমত চল্তে থাক, বিশেষ ব্যস্ত হবার কোনও আবিশ্যক নাই।"

উর্দরেতা: হওয়ার জন্ম কি নিয়মে চলিতে হয়, ইহা পরিছাররূপে জানিতে ইচ্ছা হইল।
আমি দাহদ করিয়। আবার ঠাকুরকে জিজাদা করিলাম। ঠাকুর একটু হাদিয়। বলিলেন—
"ঠিক নিয়ন ধ'রে চলতে থাক; বেশী দময় তোমার লাগ্বে না। এখন থেকে সর্বেদা
পদাস্পুঠে দৃষ্টি স্থির রাখতে চেষ্টা কর। কখনও অন্ম দিকে তাকাবে না। পদাস্পুঠে
দৃষ্টি রাখতে নিতান্ত না পার্লে, নাদাগ্রেও রাখতে পার। তবে তাতে মাথা একটু গরম
হয়। পদাস্ঠে দৃষ্টিতে মাথা খুব ঠাণ্ডা থাকে। অন্ধকার রাজেও এদিক দেদিক চাইবে
না। সর্বেদাই একভাবে মাথা হেঁটু ক'রে থাক্বে।"

ঠাকুর একট্ চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"আর একটি কাজ ক'রো। প্রস্রাব এক ধারায় না ক'রে, একটু থেমে থেমে ক'রো। ছ'চার সেকেণ্ড্ প্রস্রাব ত্যাগ ক'রে আবার ছ'চার সেকেণ্ড্ থেমে যেও। এইরূপ ধীরে ধীরে একটু একটু ক'রে ধারণ ক'রে ক'রে ত্যাগ কর্তে অভ্যাস কর। ধারণের সময়ে খুব কুন্তুক ও সঙ্গে স্থ্ব নাম কর্বে। যতক্ষণ কুন্তুক ক'রে থাক্তে পার্বে, ততক্ষণই ধারণের চেষ্টা রাখ্বে। অল্প অল্প ত্যাগ ক'রে ক'রে, অন্ততঃ পাঁচ সাতবারে সমস্তাটি প্রস্রাব ত্যাগ কর্বে। এটি

অভ্যাস বৰ্তে কর্তে প্রস্তাবের রাস্তার মাংসপেশী খুব দৃঢ় হ'য়ে আস্বে; ধারণের ক্ষমতাও বৃদ্ধি হবে। এখন থেকে এটি বেশ অভ্যাস কর।"

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"স্বাভাবিক কুন্তক ক'রে সর্বদা নাম কর্বে। বারে ধারে প্রতি দমে দমে কুন্তকের সহিত নাম কর্তে পার্লে, এ বিষয়ে যথেষ্ঠ উপকার পাবে। এ সকল ক্রিয়া যার সঙ্গে শরীরের বিশেষ একটা যোগ আছে হঠাৎ একবারে হয় না, সময় লাগে। নানা কারণেতে নানা অবস্থায় দেহের বীর্য্য মথিত হ'য়ে প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে উপস্থের দিকে চলে। বীর্য্যের উদ্ধদিকে যাবারও একটি সঙ্কীর্ণ পথ আছে। নীচের পথটির মুখ একেবারে বন্ধ না হ'লে, বীর্য্য কখনও উর্দ্ধপথে যেতে পারে না। বীর্ঘ্যের স্রোত উদ্ধিপথে দিতে না পার্লে, কোনও উপায়েই উহা দেহে রাখা যায় • না। বীৰ্য্য একস্থানে কখনও থাক্বার বস্তু নয়। বীৰ্য্য অধোগামী না হয়, সে জন্ম কত লোকে কভ কাণ্ডই করে। শ্রীরে গ্রম ক্যাবার জন্ম কেই শিরা কেটে ফেলেন; কেহ মনের উত্তেজনা ক্মাতে অঞ্চাদি ছেদন করেন'। কিন্তু তাতে যথার্থ কোন উপকারই হয় না। ঐ সকল উপায় অবলম্বন করায় ধর্মাজীবনেরও কোন কল্যাগ্ল হয় না। সংযম দারা চিত্ত रित त्राथ, नामर्याण क्छक घाता वीया ऐर्क्विपिटक धाकर्षण कत्र इस । क्छक कत्रलहे বীর্বোর নীচের দিকের পথে চাপ পড়ে, আর উপরের পথও প্রশস্ত হয়; সুতরাং বীর্ব্যের গতি নিয়দিকে আর না হ'য়ে উদ্ধিদিকেই হয়। একবার বীর্যোর গতি উদ্ধিদিকে হ'লে, উহা তার নীচে যায় না। আমার যখন ঐ রকম হয়েছিল, মনে হ'লো যেন একটা অমৃতের সাগরে আমাকে ডুবিরে দিলে। চেষ্টা ক'রে কুন্তকাদিতে কোনও ফলই হয় না। নামের সঙ্গে অবিশ্রান্ত স্বাভাবিক কুন্তক ক'রেই এ সব হয়। অস্বাভাবিক কুন্তকে লাভ নাই। নামের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু ক'রে এই ভাবে কুস্তক অভ্যাস কর। এসব বিষয়ে সর্বাদা খুব একটা চেষ্টাও রাখ্তে হয়। দৃঢ়তা না থাক্লে বেশী দিন চেষ্টাও রাখা যায় না।"

ঠাকুর এ সকল বলিয়া নীরব হইলেন। আমি কতক্ষণ পরে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আমার কি কখনও উর্দ্ধরেতাঃ হওয়ার সম্ভাবনা আছে ? কত অত্যাচার ত এক সময়ে করেছি।"

ঠাকুর বলিলেন,—"অত্যাচার আর এমন কি করেছ? চেষ্টা কর্লে কেন হবে না? দেখ, আমারও ত ছেলেমেয়ে হয়েছে। আমিও ত তোমাদেরই মত ছিলাম। স্ত্রীলোক দেখে আমারও কামভাব হ'তো, কত সময় চঞ্চল হ'তাম। এখন কাম যে কি তা কল্পনাতেও আনা যায় না। উদ্ধিরেতাঃ হ'লে তোমারও এই রকমই হবে। স্ক্রিণা শ্বাসে

প্রথাদে নাম কর, আর স্বাভাবিক কুম্ভক অভ্যাস কর। দমে দমে কুম্ভকের সঙ্গে নাম কর্তে পার্লে, উর্ন্ধরেতাঃ হ'তে পার্বে। উর্ন্ধরেতাঃ হ'লে শরীরটি সর্বিদা বেশ পুস্থ থাক্বে। ব্যারাম স্থারাম কিছুই বড় হবে না। অল্প আহার, অধিক আহার, ভাল আহার বা থারাপ আহার কিছুতেই শরীরের কোনও অনিষ্ট কর্তে পার্বে না।"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"বীর্যধারণ কর্তে হলে, আহার সম্বন্ধে খুব সাবধান হ'য়ে চল্তে হয়। আহারের দোষে অনেক সময়ে উত্তেজনা হ'য়ে থাকে। সকল বিষয়েই খুব সতর্কতার সহিত না চল্লে, এ বিষয়ে কুতকার্য্য হওয়া কঠিন।"

আমি অমনই আবার।জজ্ঞানা করিলাম—"আহার দদকে কি প্রকার নিয়মে চল্বো?"

ঠাকুর বলিলেন—"আহারটি খুব নির্জনে কর্বে। আহারের বস্তু কাহাকেও দেখ্তে দেবে না। আহারের সময় প্রতিগ্রাসে নাম কর্বে। আহারের সময়ে আহারের বস্তু ব্যতীত আর কোনও দিকে দৃষ্টি কর্বে না। শুদ্ধ সান্ত্বিক বস্তুমাত্র আহার কর্বে। অধিক ঝাল, অধিক কুন বা অধিক টক খাবে না। মিষ্টি একেবারেই ত্যাগ কর্বে। ত্ব খাওয়াও ভাল নয়; আবশ্যক হ'লে সামান্ত পরিমাণে একবল্কা ত্ব মাত্র খেতে পার। ঘন ত্ব বড়ই অনিষ্টকর।"

এ দব ভনিয়া আমি বলিলাম — "আরও কি কোন বিষয়ে কিছু নিয়ম আছে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"আছে বই কি ? শয়নেরও নিয়ম আছে। যেখানে সেখানে শুতে নাই। শোবার বিছানা সর্ববিত্তই পৃথক রাখ্বে। অস্তের বিছানায় শোওয়া বসা বা অস্তের বস্ত্রাদি ব্যবহার করা একেবারে ত্যাগ কর্বে। এই সকল নিয়মে সর্বদা খুব মনোযোগ রেখে চল্বে। না হ'লে বিশেষ ক্ষতি হয়। অস্তের ব্যবহাত বস্ত্রাদি যেমন ব্যবহার কর্বে না, নিজের ব্যবহারের বস্ত্রাদিও কখন অস্তকে ব্যবহার কর্তে দেবে না; সমস্তই পৃথক্ রাখ্বে। অস্তের স্পর্শ পর্য্যন্ত হ'লে এই সাধনের অবস্থায় অনেক সময়ে ক্ষতি হয়।"

ঠাকুরের আদেশমত উর্জরেতাঃ হওয়ার দাধনপ্রণালী ধরিয়া খুব উৎসাহের সহিত চলিতে লাগিলাম। থিচুড়ি ছাড়িয়া শুধু ভাতে দিন্ধ ভাত আহার ধরিলাম। সমস্ত দিনে আর কিছুই ধাই না। কথাবার্ত্তা বন্ধ করিয়াছি, মাত্র ঠাকুরের সঙ্গে বা ইচ্ছা বলি। শমনের সময়ে ঘাড় দোজা করিয়া শুইতাম, এখন হইতে ঘাড় বাঁকা রাখিয়া শুইতে অভ্যাদ করিতেছি। রাত্রি জাগরণ ঠিক ঠাকুরের কথামত হইতেছে না; কথনও বারটা, কথনও বা একটার সময়ে হয়। নিজিত হইয়া পড়িলে ঘথাসময়ে উঠা ত আর আমার হাতে নয়!

ঠাকুরকে এক দিন বলিলাম—"যথন ইচ্ছা করি, তথন ত ঘুম ভালে না, কি কর্বো?"
ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, নিজের নাম নিয়ে চীৎকার ক'রে ডেকে ব'লো
'ওহে! আমাকে আজ রাত এতটার সময়ে তুলে দিও।' এরূপ ক'রে দেখ দেখি!"
আমি বলিলাম—"তা আলি পার্বো না। লোকে হাদ্বে। আমার লজাবোকহয়।"
ঠাকুর একটু হাসিলেন, আর কোনও কথা বলিলেন না। ইহা সত্য, না ঠাকুর আমাকে তামাদা
করিলেন—একবার জানিতে হইবে।

## শ্রীধরের বৃষ্টির জলে ভাবাবেশ ও কলহ।

এই বংসর ভাত্রমাদে ঝড় বৃষ্টি তুফান খুব বেশী পরিমাণে হইতেতে। এক দিন সকালবেল। পণ্ডিত মহাশয়ের রালাঘরে নিজ আদনে থাকিয়া নিত্যকর্ম করিতেছি, অক্স্থাৎ ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হইল। অল্পশের মধ্যেই এত প্রবল বেগে মৃষলগারে বৃষ্টি भई-> ई डाम I পড়িতে লাগিল যে, মনে হইল জলে আজ সমস্ত একাকার হইয়া যাইবে। উঠানে বিতর জল দিছি। ইয়া গেল। দশ বার হাত তফাতে অন্ত ঘরের লোক ছায়ার মত দেখা ধাইতে লাগিল। এই সময় এবির পণ্ডিত দাদার ঘর হইতে 'হরিবোল, হরিবোল' বলিতে বলিতে উঠানে নামিয়া পড়িলেন। সাষ্টাঙ্গ নমস্বার করিয়া করবোড়ে আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া বহিলেন। পরে লেংটিমাত্র পরিধানে— শ্রীধর উর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চ উচ্চ লক্ষ প্রদান করিতে করিতে, 'জয় রাধে জয় রাধে' বলিয়া চীংকার করিতে লাগিলেন। একঘণ্টা কাল অতীত হইল, এীধরের মৃত্য থামিতেছে না। আকাশ হুইতে ভগবানের চরণামৃত পড়িতেছে, এই ভাবে মত্ত হুইয়া শ্রীধর পাগলের মত একবার কাদায় গড়াগড়ি, একবার উঠানের চতুদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃই শ্রীধরের হুলার ও গন্ধিন বৃদ্ধি পাইতে লা।গল। ভাবাবেশে শ্রীধর অবিশ্রান্ত নৃত্য করিতে করিতে পড়িয়া ঘাইতে লাগিলেন। এসব দেখিয়া আমার মনে হইল, শ্রীধরের প্রায়ই সটকজ্ঞর হয়, তথন তিনি বিষম যঙ্গণায় অন্থির হন। এখন যে ভাবেই প্রীধর মত্ত থাকুন না কেন, এত লক্ষরক্ষ ও বৃষ্টি ঐ শরীরে কখনই সহা হবে না। যে কোন প্রকারেই হউক উহাকে একবার থামাইয়া দিতে পারিলে হয়। এই ভাবিয়া আমি এধরকে তাকিয়া বলিলাম—"এধর! আর না, ঢের হয়েছে। এত লাফানি সহা হবে না; এখন থাম।" শ্রীধর আমার কথা গুনিয়াই একেবারে থম্কে দাঁড়াইরা আমার দিকে কট্মট্ করিয়া চাহিতে লাগিল, পরে আবার নৃত্য আরম্ভ করিল। আমি আবার বলিলাম—"শ্রীধর! এত লাফানি সইবে না, থাম, থাম।"

শ্রীবর খুব বিরক্তির সহিত আমাকে গালি দিয়া বলিল—"চুপ্শালা, চুপ্!"

আমি বলিলাম—"আহ্ন। আমি চূপ কর্ছি, কিন্ত জর হ'লে তুমিও চূপ থেকো। তথন চাংকার ক'রে পাড়ার লোককে অন্থির ক'রো না।"

শ্রীধর আমার কথায় বিষম বাগিয়া গিয়া বলিল—"চূপ কর্, শালা। এক লাখিতে ভোর দাত গুলি ভেদে দিব।" এই বলিয়া শ্রীধর আমাকে পা দেখাইল। আমি কোনে ও অভিমানে হতবৃদ্ধি ইইয়া পড়িলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম—"এত আম্পর্দ্ধা, পা দেখালে। আহা যদি ব্রাহ্মণ ইই, ছ'টি মাস ঐ পা নিয়ে প'ড়ে থাক্বে। এই লাফানি, এই পা দেখান তখন মনে কর্বে, নিশ্চয় ডেনো।"

শীবর মুখ ধারাপ করিয়। গালি দিতে দিতে আমাকে বলিল, "আরে শালা! আমি তো ম'রেই আছি। আমার উপর তোর বামণালা তেজ দেখিয়ে, এ লাফানি আর কি থামারি? তোর উত্তেজনার সময়ে ইক্সিয় চাঞ্চলা যদি থানাতে পারিস, তবেই জানি তুই বামৃণ!" শীধরের ব্যবহারে অভ্যন্ত অভিমান ও ক্রোধ হইল বটে; কিন্তু উহার কথাটি বড়ই সভ্য ইহা মনে করিয়া লজ্জিত হইলাম। জিজাসিত না হইয়া নিজ হইতে উপদেশ দিতে গিয়াই আমার উপযুক্ত দও হইল, পুনংপুনং ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। সারা দিন ক্লেশে কাটিল। অবসরমত ঠাকুরের নিকট যাইয়া জিজাসা করিলাম—"অভিমানটি কিবেন নই হয় ৪"

ঠাকুর প্রশ্নটি শুনিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন—"অভিনান নই! বড় সহজ কথা নয়! একেবারে মুক্ত না হওয়া পর্যান্তই অভিমানটি থাকে। সকল অপেক্ষা নিজেকে হীন ব'লে জান্তে হয়। যত দিন নিজেকে দীনহীন কাঙ্গাল ব'লে না বুঝ্বে, ততদিন কিছুই হ'লো না, এটি নিশ্চয় জেনো। মুটে মজুর, এমন কি নিভান্ত জঘন্ত ইত্তর লোককেও, আপনা অপেক্ষা ভাল মনে কর্তে হয়, সকলকেই শ্রেজাভক্তি কর্তে হয়, অভিমানের ভাব অপুনাত্র কোনও কারণে ভিতরে এলে, আর রক্ষা নাই। সামান্ত বিষয়ে অভিমান জ'লো কত বড় বড় যোগীরও পতন হয়েছে, দেখেছি। ধর্মলাভ বিষয়ে, অভিমান সর্বাপেক্ষা শক্ত। সকলেরই নিকটে মাথা হেঁট ক'রে থাক্তে হয়। শুধু নিজের সাধন ভজন নিয়ে থাক্লেই কোনও উৎপাতে পড়তে হয় না।"

আজ কমদিনথাবং শ্রীধর সটকজরে শয়াগত আছেন। বর্ধার জলে ভিজিয়া বাভজরে শ্রীধর অবদান হইয়া পড়িয়াছেন। তু'টি পা আর নাড়িবার যো নাই। যন্ত্রণায় অস্থির হইলে শ্রীধর আমাকে ডাকিয়া বলেন, "ডাই! তোর শাপেই আমার এ দশা ঘটিয়াছে। আমাকে ক্ষমা কর্।" শ্রীধরের অবস্থা দেখিয়া, তার কথা শুনিয়া বড়ই কট্ট হয়। হায়! সকল প্রকার ভোগই মাসুষের ভগ্বদিছায় হয়, তাঁরই ব্যবস্থামত সমস্তই ঘটিতেছে; বুধা অভিমানে আঘাত পাইয়া একটা কথা বলিয়া আমিকেন অনর্থক নিমিত্রের ভাগী হইলাম!

লোকসঙ্গই ক্রোধ এবং অভিমানাদির হেতৃ হয় দেখিয়া ঠাকুরকে যাইয়। বলিলাম—"লোকালয় ছাড়িয়া পাহাড় পর্বতে থাকিতে পারিলে বোধ হয় অভিমানাদির হাত হইতে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। কি প্রকার অবস্থা হইলে পাহাড় পর্বতে নিক্সতে নিক্সতে যায়।

ঠাকুর বলিলেন—"লোকালয়ে থাক্লে অভিমানের অনেক কারণ উপস্থিত হয় বটে, পাহাড় পর্বতে থাক্তে পার্লে এ সকল দিকে ঢের নিরাপদ; কিন্তু আহারটি ত্যাগ না হ'লে নির্জন পাহাড় পর্বতে শান্তিতে থাকা যায় না। আহারের জন্ম অস্থির হ'য়ে আবার লোকালয়ে আস্তে হয়। আহারের চিন্তায় সকলেই অস্থির। আহার চিন্তায় সাধকদের অনেক সময়ে বিস্তর অনিষ্ঠ হ'য়ে থাকে। এজন্ম অনেক সময়ে সাধুরা কঠোর সাধন ক'রে প্রথমেই আহার ত্যাগ অভ্যাস করেন। আহারটি ত্যাগ হ'লে ইন্দ্রিয়দমনাদির বিষয়েও বিস্তর উপকার হয়। থুব অধ্যবসায়ের সহিত কিছুকাল নিয়ম ধ'রে চল্লে আহার ত্যাগ করা যায়। সকলের পক্ষেই সহজ নয় বটে, সম্ভবও নয়, কিন্তু কেহ কেহ চেষ্টা কর্লে থুব সহজেই কৃতকার্য্য হ'তে পারে। সে চেষ্টা আর কে করে হু"

ঠাকুর এই ভাবে উপদেশ দিয়া আহার ত্যাগের প্রবৃত্তি আমার অতিশয় বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।
প্রাণী না হইলে নিজ হইতে ঠাকুর কোন বিষয়েই ত প্রায় কিছু বলেন না। তাই খুব আগ্রহের সহিত
বলিলাম—"চেটা কর্লে আমি আহারত্যাগী হইতে পারি কি ? যদি সম্ভব হয় নিয়মগুলি আমাকে
বসুন, আমি একবার সাধ্যমত চেষ্টা ক'রে দেখি।"

ঠাকুর বলিলেন—"আহারত্যাগ কর্তে ইচ্ছা হ'লে, এখনও তুমি পার। বয়স তোমার বেশী হয় নাই, চেষ্টা কর্লে সহজেই পার্বে মনে হয়। আহারত্যাগ একবারে হঠাৎ হয় না। প্রণালীমত থুব ধৈর্য্যের সহিত ধীরে ধীরে অভ্যাস কর্তে হয়। যে সকল বস্তু আহার ক'রে থাক, তার মধ্যে অলের একটা পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট রাখ্বে। প্রথম প্রথম আরম্ভেই কম খাওয়া ঠিক নয়। ডাল তরকারি ইত্যাদি কতকগুলি জিনিস দিয়ে আহার না ক'রে একটি দিয়ে খাওয়া অভ্যাস কর্তে হয়। শুধু ডাল ভাত বা শুধু তরকারি ভাত খাওয়া ভালরূপ অভ্যাস হ'লে, ভাতে সিদ্ধ ভাত ধর্তে হয়। এ সময়ে প্রয়োজন হ'লে সামান্য পরিমাণে হধ ঘি খেতে পার। হধ না খাওয়াই ভাল। ভাতে সিদ্ধ ভাত অভ্যাস হ'লে ধীরে ধীরে ভাতে সিদ্ধের পরিমাণ কমিয়ে নেবে এবং জল দিয়ে তা পূরণ কর্বে। ক্রমে জল ভাত ধর্বে। এ সময় খুব সাবধান হ'য়ে ধীরে ধীরে ভাতেরও পরিমাণ কমিয়ে, জলের মাত্রা বৃদ্ধি কর্বে। জল ভাত অভ্যাসের সঙ্গে স্ক্ন ত্যাগ কর্তে চেষ্টা

কর্বে। তুন ত্যাগ হ'লে, জলভাতের সঙ্গে অল্ল অল্ল ফল খেতে আরম্ভ কর্বে। ফলের পরিমাণ যেমন বৃদ্ধি কর্বে, ভাতের পরিমাণও তেমনই কমিয়ে নেবে। ক্রমে শুধু জল আর ফল খাবে। এ সময় ফলের সঙ্গে ছ'পাঁচটা নিম পাতা, বেল পাতা খেতে আরম্ভ কর্বে। পরে ফলের পরিমাণ কমিয়ে দিয়ে পাতার পরিমাণ বাড়িয়ে নেবে। তৎপরে শুধু জল ও পাতা খাবে। খুব ধীরে ধীরে এসব অভ্যাস কর্তে হয়; না হ'লে অসুস্থ হ'য়ে পড়্বে। খুব দৃঢ়তার সহিত দীর্ঘকাল চেষ্টা কর্লে, আহার ত্যাগ করা যায়। আহার ত্যাগ কর্তে ইচ্ছা হ'লে, মিষ্টি এখন হ'তে ছেড়ে দেও। মিষ্টির মধ্যে ফলমাত্র খেতে পার। বীর্য্যধারণই সমস্ত সাধনের মূল। ওটি না হ'লে এসব কিছুই হবে না। বীর্য্যধারণ হ'লে সমস্তই সহজ হ'য়ে আসে।"

### সমাধিমন্দির আরম্ভ ও গেণ্ডারিয়ার কথা।

মাঠাক্রণের দেহত্যাগের পরেই ঠাকুরের আদেশে তাঁহার একথানি অন্থি প্রীর্ন্দাবনে সমাহিত হয়। হরিছারে পূর্ণ কুন্তমেলার সময়ে আর একথানি অন্থি ব্রহ্মত্ত গঙ্গাগর্ভে দেওয়। ইইয়াছিল। অপর একথানি অন্থি সমাধি দিবার জন্ম গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আনা ইইয়াছে। ঢাকার গুরুলাতারা টাদা তুলিয়া একটি ছোট মন্দির প্রস্তুত করাইতেছেন। গুরুলাতা রাধারমন গুহু মহাশয় মন্দিরের নক্সা আঁকিয়া দিয়াছেন। আশ্রমের দক্ষিণ সীমায় পুকুরের ঠিক উত্তর পাড়ে, আম গাছের তিন চারি হাত তকাতে পশ্চিম দক্ষিণ কোণে মন্দিরটি উঠিতেছে। মন্দিরের বুনেদ্ খুঁড়িতে সিজির স্থানে হুইটি মৃদলমানের কবর বাহির হুইয়া পড়িল।

ঠাকুর বলিলেন—"কিছুকাল পূর্বেও গেণ্ডারিয়া মুসলমান ফকিরদের সাধনস্থান ছিল। গেণ্ডারিয়া জঙ্গলে অনেক স্থানেই মুসলমানদের কবর আছে। ভাল ভাল ফকিকেরা প্রায় অনেকেই চ'লে গেছেন। জঙ্গলে এখনও যে ত্'চারজন আছেন, তাঁরাও শীঘ্রই চ'লে যাবেন।"

আমি জিজাসা করিলাম—"যোগিনীমাইর কথা শুনিয়াছিলাম। তিনি কি আছেন ? তাঁর আসন কোথায় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"কিছু দিন হ'ল তিনি মণিপুরের জঙ্গলে চ'লে গেছেন। আনন্দ বাবুর বাগানের দিকে যেখানে আমি বস্তাম, যোগিনীমাই সেখানেই প্রায় থাক্তেন। আসন তাঁর নিদ্দিষ্ট একটা স্থানে ছিল না। সর্বাদা তিনি গাছে গাছে থাক্তেন।"

আমি জিজাদা করিলাম -"স্ক্লা দেহে বে দকল ফকির মহাত্মা আছেন, তাঁরাও কি গেডারিয়া ছেড়ে চলে খাবেন ?" গৈকুর বলিলেন—"যে সকল বৃক্ষ অবলম্বন ক'রে তাঁরা রয়েছেন, সব কেটে ফেল্লে আর থাক্বেন কেন ? আনন্দ বাবুর বাগানের ধারে নবকান্ত বাবুর বাড়ীর সীমাতে একটি বড় গাছ ছিল, তা কেটে ফেলাতে ছটি মহাত্ম। গেণ্ডারিয়া ছেড়ে চ'লে গেছেন। গেণ্ডারিয়াতে বেশী লোকের বাস হ'লে, সকলকেই বোধ হয় স'রে পড়তে হবে।"

গেওাবিয়াব ভূমি বহুকাল হইতে মহাত্মাদের সাধনক্ষেত্র শুনিয়া বড় আনন্দ হইল।

## গুরুম্য্যাদালজ্বনে দিদ্ধপুরুদের পুনরাবৃত্তি।

শ্রিমতী শান্তিস্থার ছেলে দাউদ্ধীর কথা অনেক সময়ে ঠাকুর বলিয়া থাকেন। দাউদ্ধী ঠাকুরের নিকট আদিলেই ঠাকুর কত প্রকারে দাউদ্ধীর আদর করেন। দাউদ্ধীর মাথায় ফুল দিয়া নমস্বার করেন; 'জয় দাউদ্ধী। জয় বলদেব মহারাজ!' বলিয়া আনন্দ করেন। দাউদ্ধীর এখনও কথা ফুটে নাই। কিন্তু উহার হাবভাব দেখিয়া অনেক সময় অবাক হইতেছি। সন্ধীর্ত্তনের সময়ে দাউদ্ধী গোল করতালের শব্দ শুনিলেই দ্বিরভাবে একদিকে তাকাইয়া থাকে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সাজাশ্ত হইয়া পড়ে। কানের ধারে 'হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ' বলিতে থাকিলেই ধীরে ধীরে দাউদ্ধীর চৈত্তালাভ হয়।

ঠাকুর বলিলেন—"পূর্বজন্মের সমস্ত কথা দাউজীর শ্বরণ আছে। চৌরাশি প্রকার আসন উহার অভ্যস্ত ছিল, কিছুই ভুলেন নাই। দাউজী একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে দানোদর পূজারির কৃঞ্জে বলরামমূর্ত্তি দাউজী ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই দাউজী দেই ঠাকুরেরই সেবা পূজা কর্তেন, একাস্ত ভাবে উপাসনা ক'রে দাউজী সেই বিগ্রহেরই রূপ লাভ করেছেন।"

ঠাকুবের কথায় এখন বুঝিলাম—যথার্থই দাউজীর আকৃতি ঠিক দেই বিগ্রহের অফরুপ। অনেক সময়ে ভাবিতাম ছেলের চেহারার সহিত পিতামাতার চেহারার সাদৃশু নাই, অথচ এই চেহারা খুব পরিচিত মনে হয়, কোথায় যেন দেখিয়াছি। ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা কবিলাম — "দাউজী চিরকালই কি জাতিশার থাকিবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা কি আর থাকে? কথা বল্তে যেমন শিথ্বে, স্মৃতিও তেমনই নষ্ট হ'য়ে ঘাবে।"

আমি জিজ্ঞানা কবিলাম—"দাউজী এত বড় সিদ্ধপুরুষ হ'য়েও আবার এলেন কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন — "এক ক্ষেত্রে গুরুর মর্য্যাদা লজ্মন করাতেই এবারে দাউজীকে সংসারে আস্তে হয়েছে। দাউজা পূর্বজন্মে একজন নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন। গুরুর সঙ্গেই

সর্ববদা থাক্তেন। গুরু একজন মহাপুরুষ ছিলেন। স্ত্রীলোক পুরুষ সর্ববদাই তাঁকে দর্শন কর্তে আস্তেন। এক দিন কয়েকটি স্ত্রীলোক এই মহাপুরুষের নিকট আস্তেই, মহাপুরুষ তাঁদের আদর যত্ন ক'রে বসালেন। একটি ব্রজমায়ী কভক্ষণ থেকে হাসি গল্প আনন্দ ক'রে চ'লে গেলেন। গুরুর নিকটে জ্রীলোক যায় আসে, বসে কথা বার্তা হাসি গল্প করে—দাউজী একেবারে পছন্দ কর্তেন না; অনেক সময়ে খুব বিরক্তিই প্রকাশ কর্তেন। ঐ দিন স্ত্রীলোকেরা চ'লে যেতেই দাউজী গুরুকে খুব ধমক্ দিয়ে ছ'চার কথা বলতে লাগলেন। দাউজী গুরুর নিকটে এ সময়ে একটি মহাপুরুষ ব'সে ছিলেন। তিনি দাউজীকে বল্লেন, 'আরে বাচ্চা! গুরুজীকো এয়্সা মৎ বোল্না। চুপ রহো।' দাউজী বল্লেন, 'কাহে? ওয়াজিব্ কাহে নেহি কহেজে ?' মহাআ বল্লেন, 'আরে হাতী কেত্না খাতা হায়, কেত্না হজম কর্তা হায়, তু ক্যায়্সে জানোগে। তু ভো বিল্লি হায়।' দাউজীর ক্রোধ হ'লো, অমনি ভিনি ব'লে ফেল্লেন—'হাঁ জী, হা। বহুত বহুত ঐরাবত দেখা হাায়।' মহাপুরুষ শুনে বল্লেন— 'হাঁ, এয়্সা! আচ্ছা, ফের আউর একদফে দেখ্নে হোগা, লোট্নে পড়েগা।' দাউজীর গুরু অমনই মহাপুরুষের পায়ে প'ড়ে বল্লেন, 'ও ছেলে মাসুষ, আপনি ওর অপরাধ দয়া ক'রে ক্ষমা করুন ' মহাপুরুষ বল্লেন, 'আর একবার ওর আসাতে বিশেষ কল্যাণই হ'বে, কোন অনিষ্টই হবে না। এই জন্মই দাউজীর আসা। পরলোকে থেকে, দাউজী পঁচিন্ বংসর প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলেন যাতে আর না আস্তে হয়। কিন্তু মহাপুরুষের বাক্য কিছুতেই অন্যথা হ'লো না। মৰ্য্যাদা লভ্যন বিষম অপরাধ। দণ্ড ভোগ না ক'রে এই অপরাধ হ'তে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ করা যায় না।"

## স্বপ্নে লালের সহিত প্রতিযোগিতা।

একটি স্বপ্ন দেখিয়া মনে বড় উদ্বেগ আদিয়াছে। মধ্যাহে ঠাকুরকে নির্জ্জনে পাইয়া স্বপ্ন বৃত্তাস্তটি বিলাম—"লাল ও আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া উদ্ধিদিকে আকাশ পথে উড়িয়া ঘাইতেছি। লাল আমার ছ'তিন হাত আগে আগে ঘাইতে লাগিল। লালের উপরে উঠিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুতেই পারিলাম না। মনে অভিশন্ন ছঃখ হইল; অমনই আপনার নিকট আদিয়া বলিলাম, 'লাল আমার অনেক পরে দীক্ষা পাইয়াছে, বিশেষতঃ দে জাতিতে শৃদ্ধ। আমি বান্ধাৰ হইয়াও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া লালের উপরে উঠিতে পারিলাম না কেন ? লাল কোন চেষ্টা না করিয়া স্বাভাবিক গতিতেই ঘাইতেছে দেখিতে পাইলাম; তথাপি আমা অপেক্ষা তুই তিন হাত আগে

আগে চলিল।' ইহা কেন হইল আপনাকে জিক্সাসা করায় আপনি বলিলেন—"লালের বৈষণ্বভাব, আর তোমার শাক্তভাব।" আর কিছুই বলিলেন না। অমনই জাগিয়া পড়িলাম। এই কথা বলিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শাক্তভাব ও বৈষ্ণবভাবে পার্থক্য কি গু"

ঠাকুর বলিলেন—"শাক্ত ও বৈশুবের চরমে একই অবস্থা লাভ হয়। তবে পথে উপাসনার ভাবের পার্থক্য দিখা যায় মাত্র। যাঁরা বৈশ্ববপ্রকৃতির লোক, তাঁরা ভগবন্তুক্তি ব্যতীত আর কিছুই চান না; ঐশ্বর্যা তাঁদের ভক্তির অন্তরায় মনে ক'রে, তাঁরা তা বিষবৎ ত্যাগ করেন। একান্তপ্রাণে তাঁরা দাসই হ'তে চান। ভগবন্তুক্তি লাভ ক'রে তাঁরা অভয় পদ প্রাপ্ত হন। সমস্ত ঐশ্বর্যা তাঁরা ইচ্ছা না কর্লেও দাস দাসীর ত্যায় সর্ব্বদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করে। আর শাক্তদের অন্ত প্রকার—শাক্তেরা প্রথমে ঐশ্বর্য্য আকাজ্যা ক'রেই কঠোর সাধন করেন; পরে ক্রেমে ক্রমে নানাপ্রকার অলোকিক ঐশ্বর্য্য লাভ ক'রে, পৃথিবীর অনেক কল্যাণ সাধন করেন; ঐ প্রকারে সর্বজীবের সেবা ক'রে ভগবহুপাসনাদ্বারা মোক্ষ লাভ করেন। শেষ অবস্থা সকলেরই এক।"

স্থাটি বোধ হয় আমার অলীক নয়, কারণ ঐখর্যোর দিকেই ত আমার ঝোঁক বেশী। উর্দ্ধরেতাঃ হওয়। আহার ত্যাগ করা ইত্যাদি সকলগুলিই ত ঐখয্যের ক্রিয়া। তবে এ সকল চেপ্তার লক্ষ্য যথন ভগবান্, তথন ভক্তির সাধন বিনা আর কি বলা যায়? তাঁকে লক্ষ্য রাখিয়া যাহ। কিছু করা যায়, সমস্ত ত তাঁরই সেবা!

# কালীর অপমানে উৎপাত—পূজায় শান্তি।

কয়েক দিন পূর্ব্বের একটি অতি বিচিত্র ঘটনা আমারই হাতের লেখা একথানা আল্গা কাগজে পাইলাম। ঘটনাটির ঠিক তারিধ বা মাস তাহাতে লেখা নাই এবং আমারও মনে নাই; স্তরাং যেমন লেখা আছে এই স্থলে তুলিয়া দিতেছি।

আমাদের গুরুত্রাতা প্রীযুক্ত কুল্প ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের একাস্ক অতুগত ও শ্রহ্মাবান সেবক।
বোষ মহাশয়ের দমস্ত পরিবারটিই শ্বতম রকমের। বৃদ্ধ প্রীলোকটি হইতে কচি থোকা খুকীটি পর্যান্ত
কথা-বার্ত্তীয় চাল চলনে আচার বাবহারে ঘেন ঠাকুরের ভাবে মাধা। দেখিলে মনে হয় ঠাকুর ভিদ্ধ
এই পরিবারের কাহারই জীবনে আর ষেন কিছুই লক্ষ্য নাই। সহজ ভাবে নিঃদফোচে ঠাকুরের সক্ষে
মিলামিশা এই পরিবারের ছেলে বুড়োর ষেমনটি দেখিতেছি এমন অল্পই দেখা যায়। কিন্তু হায়
অদৃষ্ট! ঠাকুরগতপ্রাণ এই পরিবারের ভিতরেও বিষম উৎপাত আরম্ভ হইল।

একদিন প্রত্যুয়ে উঠিয়া দকলেই দেখিলাম, ঘোষ মহাশয়ের বাড়ীতে রক্তবৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ঘোষ মহাশয়ের বাড়ী আশ্রমসংলয়—ঠিক পূর্বাদিকে। আর কোথাও একবিন্দু রক্তের চিহ্ন নাই; কিন্তু ঐ বাজীর উঠানে ঘাদের উপরে ও গাছের পাতায় ফোঁটা ফোঁটা রক্ত প্রায় সর্পত্রই পড়িয়া রহিহাছে। কুল বাবুর স্বী ও ছেলে প্রভৃতি করেক জনের সকাল বেলা হইতে জব আরম্ভ হইল। এই জরের মাত্রা জ্বনাংই বৃদ্ধি পাইয়া একশত চার পাঁচ ভিগ্রী পর্যান্ত চড়িল। রোগীরা সকলেই শ্যাগত, মৃচ্ছিতপ্রায়। যোষ মহাশ্রের বৃদ্ধা শাশুড়ী একবার ঠাকুরের নিকটে আর একবার নিজ বাড়ীতে ছুটাছুটি কবিতে লাগিলেন। অবসব পাইয়া বৃদ্ধা ঠাকুরকে সমন্ত বিপদের কথা পরিষ্কাররূপে জানাইলেন। গুনিলাম, ঠাকুর নাকি বৃদ্ধাকে খুব ধমকাইয়া বলিয়াছেন যে, তাঁরই অপরাধে এ সকল উংপাত ঘটিতেছে। বৃদ্ধাকে ঠাকুর অপরাধের হেতু নিজ হইতে বলিবার পূর্কেই, বৃদ্ধা বলিলেন—"ক্রমিন থেকে নাম কর্বার সময়ে কালীমৃত্তি আমার নিকটে প্রকাশ পাইতেছিলেন। যতই নাম করি ততই কালী আমার আরপ্ত নিকট হইতে থাকেন। আমি অনেকবার কালীকে সরিয়া যাইতে বলিয়াছি কিন্তু তিনি যান নাই। পরে ঘর ঝাঁট দিয়া হাতে ঝাড়ু নিয়া বিসয়া, দরজার ধারে নাম করিতেছি দেখিলাম কালী সাম্নে দাঁড়ান। বারংবার সরিয়া যাইতে বলিলাম, গেলেন না; তথন আমার রাগ হ'লো, হাতে ঝাড়ু ছিল উহাই ছুঁড়িয়া মারিলাম। তার পর থেকে আয় কালীকে দেথি নাই।"

ঠাকুর সমস্ত শুনিয়া থ্ব ধমক দিয়া বলিলেন—"ক'রেছ কি ? কালী কাঁচা-খেকো দেবী, তাঁকে তুমি ঝাঁটা মার্লে ? লোকে কত সাধ্য সাধনা ক'রে একবার যাঁরা দর্শন পায় না, দ্য়া ক'রে তিনি তোমাকে দর্শন দিয়েছিলেন, আর তুমি তাঁকে ঝাঁটা মার্লে ?"

বৃদ্ধ। বলিলেন—"আমি ভগবানের নাম করি, তাঁকেই ডাকি; কালী আমার কাছে আদেন কেন ? আমি মনে করেছিলাম, কালী আমার দাধনপথের প্রলোভন।"

ঠাকুর বলিলেন—"সে কি ? কালী কি ভগবান্ নন্ ?"
বৃদ্ধা বলিলেন—" শ্রীকৃঞ্ইতো ভগবান্। নাম ত তাঁরই করি !"

ঠাকুর বলিলেন—"দীক্ষাকালে ভগবানের কি কোন নির্দিষ্ট একটি রূপের কথা বলা গিয়েছিল ? সমস্ত বিশ্বব্র্যাণ্ডে যিনি র'য়েছেন, অখিল বিশ্বব্র্যাণ্ড যাঁরই ভিতরে র'য়েছে তিনিই ভগবান্। তিনি কি দ্বিভূজ মুরলীধর, না চতুর্ভ্জা, তা ত কিছুই বলা হয় নাই! তিনি কোন্ রূপে তোমার নিকট প্রকাশ পাবেন, তা তিনিই জানেন। আগে থেকে এ সব কল্পনা কেন ?"

वृक्षा विलित--"ভবে এখন कि कद्र्व १"

ঠাক্র বলিলেন—"মানসিক ক'রে, গিয়ে কালীপূজা কর। কালীপ্রতিমা এনে ব্যবস্থামত পূজা কর্তে হবে।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া বৃদ্ধা আর কিছু না বলিয়া নিজ বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। ঠাকুর তথন কুঞ্জ

গোষ মহাশয়কে ডাকাইয়া বলিলেন—"তোমার শাশুড়ী ত শুন্বে না। তুমি শীঘ কালীপূজা কর, নচেৎ অকল্যাণ হবে।"

ইংার পরই কুঞ বাব্র বাড়ীতে কালীম্র্ভি আসিল। ব্যবস্থামত, যথাশান্ত বেশ সমারোহের সহিত কালীপূজা হইল। এই পূজার দিনে কি কারণে জানি না, বৃদ্ধার প্রতিনিধিরপেই হউক, অথবা একটি ব্রান্ধণের উপবাস করা ব্যবস্থা বলিয়াই হউক, ঠাক্র আমাকে নির্দ্ধ উপবাস করিতে ব্রিলেন। আমিও সারাদিন উপবাস করিয়া বহিলাম।

রাত্রিতে কালীপূজা আরম্ভ হইলে ঠাকুর যাইয়া সমূথে দাঁড়াইয়া করযোড়ে দর্শন করিতে লাগিলেন। এই অপূর্ব্ব দর্শন বিষয়ে ঠাকুর পরে এক সময়ে যাহা লিখিয়া জানাইয়াছিলেন, এ ভলে তাহা উদ্ধৃত হইল—

ঠাকুরের সহতে লেখা—"প্রেণম দেখিলাম, মা কালী নৈবেছের আমটি মাথায় লইয়া বিদ্যা আছেন। পরে দেখিলাম, মহাবীর জীরামচন্দ্রকে স্বন্দে লইয়া দণ্ডায়মান! তদনস্তর দেখিলাম, গরুড়ের স্বন্ধে বিফু রহিয়াছেন। পরে দেখি, মহাদেবের উপরে কালীমৃত্তি। তাহার পরে দেখিলাম, বলরামের বুকের উপর রাধাক্ষ্ণ দণ্ডায়মান। অনস্ত ভাব, কে ব্যাবি

এই পূজায় ঠাকুরের আজ্ঞান্তসারে কুমাণ্ড ও ইক্ষ্ বলিদান হইল। বহ গুরু গাডাভগ্নী পূজার প্রদিন প্রম্ প্রিভোষে প্রসাদ পাইলেন।

কালীপূজা হইয়া গেল, পরে অবদর মত ঠাকুরকে জিজাদা করিলাম—"আপনার অজ্ঞাতদারেই কি কালী এরূপ একটা উৎপাত ঘটাইলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তাকি কখনও হবার যো আছে! কালীকে ঝাঁটা মার্তেই কালী এসে আমতলায় বল্লেন—'দেখ, আমাকে আহ্বান ক'রে অপমান করেছে; আমি ওকে একটু শিক্ষা দিতে চাই।'—তার পরেই এই সব।"

আমি বলিলাম—"বৃদ্ধার আর এতে কি শিকা হ'লো ?"

ঠাকুর বলিলেন—"যা হয়েছে, তাই যথেষ্ট।"

আমি বলিলাম—"কেন কালী ঐ বুড়ীকে কিছু কর্তে পার্লেন না ?"

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিতে লাগিলেন--- "ও বুড়ি যে বড় সহজ বুড়ী নয়। সাধারণ আহ্বাস্বাস্থালের একটি ভদ্রলোকের বাড়ীতে বহুকাল থেকে একটি কালীমৃত্তি প্রভিষ্টিত আছেন। ঐ ভদ্রলোকের মাঠাক্রণ খুব শ্রুদ্ধাভক্তির সহিত প্রভাহ ভাঁর সেবাকার্য্য করেন। আহ্বা ভদ্রলোকটি বাড়ী গেলেই, কালীর প্রতিমা ফেলে দিতে চাইতেন, আর

মন্দিরের বারেন্দায় নানাপ্রকার অনাচার কর্তেন। কালী এক দিন বৃদ্ধাকে স্বপ্নে বল্লেন, 'গুগো! সাবধান থাকিস্। তোর ছোট ছেলে যে বড় বিষম অত্যাচার আরম্ভ করেছে। নিষেধ ক'রে দিস্। আবার এরূপ কর্লে, আমি তোর বড় ছেলের ঘাড় মট্কাব!' বৃদ্ধা বল্লেন, 'কেন মা, বড় ছেলের ঘাড় মট্কাবে কেন? বড় ছেলে ত কোন অপরাধ করে নাই। ঘাড় মট্কাতে হয় ত ছোট ছেলেরই ঘাড় মট্কাও না কেন?' কালী বল্লেন, "গুগো, সে যে আমাকে একেবারেই মানে না, কিছুই গ্রাহ্যি করে না! তাকে আমি পার্বো না।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—"একই স্থানে দীক্ষালাভ ক'রে একই নাম জপ ক'রে, কেহ কালী দেখেন, কেহ বা কৃষ্ণ দেখেন, আবার কেহ কেহ অন্ত দেবদেবীও দেখেন, এরপ হয় কেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"যিনি যে বংশের, তাঁর নিকটে প্রথম প্রথম সেই বংশের কুলদেবতাই প্রায় প্রকাশ হন্। পরে ক্রমে ক্রমে সবই হ'য়ে থাকে।"

আমি জিজাদা করিলাম—"নাম কর্তে কর্তে যাহা কিছু প্রকাশ হয়, কি প্রকার ব্যবহার কর্লে তাঁহার মর্যাদা রকা হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন — "নাম কর্তে কর্তে যা কিছু প্রকাশ পাবে, থুব শ্রাদ্ধা ভক্তি ক'রে নমস্কার ক'রে, দেখানেই আশীর্কাদ ভিক্ষা কর্তে হয়। ওরূপ কর্লেই কল্যাণ হয়।"

আমি আবার জিজ্ঞানা করিলাম—"কি আশীর্কাদ চাইতে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন — "ভগবানের চরণে মতি গতি হউক, তাঁর চরণে ভক্তি হউক, এই মাত্র আশীর্কাদ চাইলে তাঁরাও সন্তুষ্ট হন।"

### গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা।

১৮ই—৩১**শে** 

কিছুদিন হইল ঠাকুর ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাই গ্রামে গুরুহাতা শ্রীযুক্ত শ্রামাকান্ত \* পণ্ডিত মহাশয় ও শ্রীযুক্ত মন্নথনাথ

ঠাকুরের নিকট ইনিই নাকি সর্বপ্রথমে দীক্ষালাভ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি আর ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়া প্রায় হন নাই। পণ্ডিত মহাশ্রের দীর্ঘকালব্যাপী একটানা অসাধারণ সাধনচেষ্টা এবং পণ্ডিত অধীবনের বিম্মরকর দুর্রাভ অবস্থা প্রত্যাক্ষ করিয়া আমরা কৃতার্থ হইরাছি। ঠাকুরের অন্তর্জানের পরে, ইনি ঠাকুরের সমাধি আমনেই শেষাদন পর্যান্ত বাস করিয়াছিলেন।
১০১৮ সালের ২০শে ফান্তুন তারিখে দোলপূর্ণিমার দিনে ইনি দেহত্যাগ করেন।

<sup>\*</sup> পণ্ডিত ৺শ্বামানাত চটোপাধার। — ঢাকা, বিক্রমপুরে, 'তেজপুর রন্ডনিয়া' আমে ইঁহার নিবাস ছিল। সংস্কৃতে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিয়া ইনি কিছুকাল অধ্যাপনা কার্য্য, করিয়াছিলেন। পণ্ডিত মহাশর, আমুঠানিক ব্রাক্ষ ছিলেন। ব্রাক্ষধর্মে ইঁহার অসামাশ্ব অনুরাগ ছিল। ইঁহার উংসাহপূর্ণ জীবনে স্ত্যনিষ্ঠা ও সাধনশীলতা দেখিয়া পূর্ববঙ্গের অনেক শিক্ষিত অস্ত্রসভান ব্রাক্ষধর্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। প্রতিমাপুলা মহা অপরাধ বধন মনে হইল, সেইয়িন হইতে পূজার স্মরে পাছে ঢাকের শব্দ কালে যায়, এই ভয়ে তিনি সে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া বাইতেন।

ম্পোপ ব্যায় ন প্রভৃতিকে লইয়া একটি প্রদিদ্ধ দিদ্ধ ফকির সাহেবকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন।
এই ফকির সাহেবকে সকলেই শা সাহেব বলেন। শা সাহেবের একটি যুবক শিশু আছেন তিনিও
ম্দল্যান। এই শিশুটির অভ্ত অবস্থা ও অসামাল্য গুকভজ্জির কথা ঠাকুর সময়ে সময়ে বলিয়া
আনন্দ করেন। এ দিনের ঘটনাটি যেমন শুনিলাম লিখিয়া রাখিতেছি—বৃদ্ধ শা সাহেবের এক-পাণে শিলটি নাডুগোপালের মত উপবিষ্ট থাকিয়া কর্যোড়ে গুকর দিকে অনিমেষে চাছিয়া
আছেন; যেন কোন হুকুম পাইলেই তাহা তামিল করিবেন, এই ভাবে বাস্ততার সহিত প্রতীক্ষা
করিতেছেন। কথনও কথনও ময়দানের দিকে তাকাইয়া চম্কিয়া উঠিয়া, অমনি হাতে ঠেলা
লইয়া বিভূত মাঠে ছুটাছুটি করেন, শৃল্য স্থানেই হু'হাতে ঠেলা চালাইয়া চীৎকার করিয়া
বলেন, 'আরে, উপার যা হট; এগার কাহে আয়া? কিষণ জীত ওগার গিয়া।' কথনও বা
শ্লু মাতির উপরে লাঠি মারিয়া বলেন, "আরে শালা! বলাইজীকা বাত নেই মান্তা?
মারেকে ডাগুন, তো মালুম্ হোই!" এই শিল্পটির নিকট অনেক সময়ই ভগবান্ গ্রিক্তফের গোচারণ
লীলা প্রকাশিত হয় এবং ইনিও তাহাতে যোগ দেন। গক বাছ্রদের বেচাল দেখিলে, সময়ে
সময়ে ঠেলা হাতে লইয়া ইনিও গিয়া শাদন করিয়া থাকেন।

এদিন শা সাহেব একটু চিন্তাযুক্ত ভাবে বসিয়া আছেন, কি যেন ভাবিতেছেন; দেখিয়া শিখটি অতিশয় বাস্ত ১ইয়া বলিলেন—"শা জী! আপ জুংখী কাহে ভায়া?"

শ। সাহেব বলিলেন—"আবে, গুরুজীকা হকুম হয়।, শাদি কর্নেকো।" শিশ্য বলিলেন—"বাং, আচ্চা তো। গুরুজীকা হকুম, ও তো কর্নেই হোগা। আপ্ শাদি কীজিয়ে।" শা সাহেব বলিলেন—"আবে তুতো কহতে হো, আব লেড় কী হাম্কো কোন্ দেয়েগা? মই তো বৃচ্ ঢা হো গ্যয়ি।" শিশ্য বলিলেন—"কাহে গুরুজী, হাম দে দেতে। হামারা জরুকো আপ্ শাদি কীজিয়ে।" শা সাহেব বলিলেন—"সো ক্যায় দে হোগা, তুতো জিলা হায়। থসম্ মর্ণেদে জরুকো নিকা হো সেক্তা হায়।" শিশুটি একটু সময় চুপ করিয়া বিসিয়া থাকিয়া একেবারে লাফাইয়া উঠিলেন, হাতে তালি দিয়া বলিলেন—"আচ্চা তো গুরুজী! আচ্চা তো! উদ্যে মৃশ কিল ক্যা ? আভি হাম্ মর্ যাই, হামারা জরুকো আপ নিকা কীজিয়ে।" শা সাহেব শিশুটিকে অনেক করিয়া থামাইলেন, শিশুটি

<sup>† ৺</sup>মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, B. L. নিবাস দমদমার নিকট কেনেটি গ্রাম। ইনি একজন আমুঠানিক রাজ ছিলেন। ব্রাজ্ঞাপ্ত অবলম্বন করিয়া কিছুকাল পরেই, ইনি ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ঠাকুর পূর্ববন্ধ ব্রাজ্ঞানাকের সংপ্রব ভ্যাপ করার পর, মন্মথবাব উপাচার্যোর কার্য্য করিতেন। পূর্বেও করিয়াছিলেন)। তথন ইংরি উৎসাহপূর্ণ বকুতা শুনিয়া অনেকে মনে করিতেন, বুঝি এই ব্যক্তির ছারা ৺কেশবচক্র দেন মহাশরের অভাব পূর্ণ হইবে। ইংরি বকুভাকালে প্রভ্যেকটি কণার সঙ্গে এফন একটা শক্তি স্বার্থারিত হইত যে, প্রোতাগণ মন্ত্রমূজের মত অভিভূত হইয়া থাকিতেন। কিছুকাল পরে ভাঁহার মনেরও অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়, তিনি ব্রাক্ষধর্মপ্রচার কার্য্য পরিভাগি করিলেন; পরে কানপুরে ওকালতি কার্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠালান্ত করিয়া অবশিষ্ট জীবন তথায়ই অতিবাহিত করিলেন।

এক একবার চম্কিয়া উঠিয়া শা সাহেবকে কেবলই বলিতে লাগিলেন, "গুরুজীকা হকুম, ও তো কর্নেই হোগা।" শা সাহেব বোধ হয় শিয়ের গুরুভক্তি দেখাইতেই উপস্থিত ভদ্রলোকদের নিকট এই খেলা খেলিলেন। অভূত শিষ্য। অভূত দৃষ্টান্ত!!

শা সাহেবের দাধন ও আমাদের দাধনে পার্থক্য কি, একটি গুরুল্লাতা ঠাকুরকে এই প্রশ্ন করিলে ঠাকুর বলিলেন—"এঁদের সাধনে নিজেদের পুরুষকারই প্রধান, গুরুক্পাও চাই। আমাদের সম্পূর্ণ গুরুক্পা, পুরুষকারের কিছুই অপেক্ষা করে না। এই মাত্র।"

#### শ্রীধরের উপহাস ও শিক্ষাদান।

কিছুকালযাবং শ্রীধর পীড়িতাবস্থায় আছেন। সময়ে সময়ে সটকজরে অভিশয় কাতর হইয়া পড়েন। উপস্থিত শ্রীধরের উপস্থের অগ্রভাগে একটি ফোড়া হইয়া বিষম যন্ত্রণা দিভেছে। অনভিজ্ঞ একটি গুরুত্রাতাকে যন্ত্রণা উপশ্যের ব্যবস্থা জিজ্ঞানা করাতে তিনি বলিলেন—"বেশ করিয়া কষ্টিক লাগাইয়া দেও, কোড়া নারিয়া যাইবে।" শ্রীধর আর দ্বিধা না করিয়া আছ্রা করিয়া তাহাতে কষ্টিক লাগাইয়া ভয়ানক ঘায়ের স্বষ্টি করিয়া বিদিয়াছেন। এখন শ্রীধর দিনরাত চীৎকার ও যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিতেছেন। মহেন্দ্র দাদা শ্রীধরকে যাইয়া জিজ্ঞানা করিলেন—"কি ভাই শ্রীধর! কি হয়েছে?" শ্রীধর ক্ষণকাল বিলম্ব না করিয়া অমনই সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত জ্বাব দিলেন—"আরে ভাই! আর কি হবে? তুক্তির ভোগ! সে দিন ঐ কুকুরটা এখানে এদেছিল।—আর কী বল্ব—বেগ সামলাতে পার্লাম না, তাই কুকর্মের ফল। হায় কপাল!"

মহেন্দ্র দাদা পাগ্লা ঞীধরের প্রকৃতি জানেন, মাথা গরম হইলে শ্রীধর দবই বলিতে পারেন, দবই করিতে পারেন, তাই আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আদিলেন, এবং অবদর মত শ্রীধরের কথা ঠাকুরকে বলিলেন।

ঠাকুর শুনিয়া থ্ব হাদিয়া বলিলেন—"রাম! বাম! ওসব কিছু নয়, কিছু নয়। শ্রীধরের মাথা গরম হ'লে ওরূপ ঢের মিথ্যা কথা বলে। ঔষধ দিয়ে ঘা ক'রেছে।"

মহেন্দ্র দাদা ভাবিলেন—মাথা পাগ্লা শ্রীধর দারা দব কাজই ত দন্তব। শ্রীধর নিজেই ত তাঁর হৃত্বতির কথা বলিলেন, শ্রীধরের তৃত্বার্থ্য গোপন করিবার জন্মই ঠাকুর, শ্রীধরের কথা একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিলেন। ইহার কিছুকাল পরে মহেন্দ্র দাদা একদিন শ্রীধরকে কথায় কথায় বলিলেন—"শ্রীধর! তোমার বোগের কথা দমন্ত গোঁদাইকে ঘাইয়া বলিয়াছিলাম; তিনি 'ওদব কিছু নয়, শ্রীধর মিথ্যা কথা ব'লেছে, শুষধ দিয়ে ঘা করেছে' বলিয়া, তোমার দব কথা ঢাকিয়া দিলেন।" শ্রীধর ভনিয়া মহেন্দ্র দাদার দিকে একটু চাহিয়াই ধল্ধল্ করিয়া হাদিয়া বলিলেন—"মিক্রি! এবার

তুমি ঠ'কে গেলে। আমার কথায় তুমি বিশাস কর্লে, আর গোঁসাইয়ের কথায় বিশাস কর্তে পার্লে না!" মিত্রি দাদার তথন ত্ঁস্ হইল, তিনি একটু লজ্জিত হইলেন। অনেক সময় গুরুলাতাদের নিকটে এই বিষয় বলিয়া মিত্রি দাদা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। মহেক্রবাব্র মত ঠাকুরের একাস্ত নিষ্ঠাবান্ ভক্তেরও ধথন এই প্রকার মৃতিভ্রম হয়, তখন আমি আর কোথায় আছি!

### শ্রীধরের অবস্থা ও প্রকৃতি।

শ্রীধর ঠাকুরের আশ্রয় গ্রহণের পর, ঠাকুরের সঙ্গছাড়। কথনও হ'ন নাই বলিলেই হয়; বিশেষ প্রয়োজনেও প্রীধর ঠাকুরের সঙ্গত্যাগে নারাজ, উহা যেন ষম্যাতনা মনে করেন। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে শ্রীধরকে একাস্ত ভজনপরায়ণ, শাস্ত, সরল, নিষ্ঠাবান্, বিশাসী এবং অতি মধুর প্রকৃতির একজন ভাবেমগ্র মহাপুরুষ ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না। আবার মাথা গরমের অবস্থায় তাঁহাকে দেখিলে, কাণ্ডজ্ঞানশৃত্য বিষম পাগল বলিয়া মনে হয়। চল্লের উদয়ের সময় হইতে জীধরের মাথা গ্রমের ফ্চনা হয়, আব চন্দ্রবৃদ্ধির সঙ্গে সংখ উহা ক্রমশঃ চড়িতে থাকে। একাদশী হইতে প্রিমা পর্যান্ত শ্রীধর কোথায় কি অবস্থায়, কোন্ রূপ ধরিবেন, কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। এই সময়ে আশ্রমস্থ সকলেই সশঙ্কিত থাকেন, কথন শ্রীধর কার ঘাড়ে চাপেন। কিন্ত এই উন্নাদ অবস্থায়ও শ্রীধর কোন না কোন প্রকারে ধর্মেরই একটা অমুষ্ঠান না করিয়। থাকিতে পারেন না। গৃহস্থদের বাড়ী বাড়ী হইতে তাহাদের জ্ঞাতদারে ঝগড়া করিয়া বা অজ্ঞাতদারে, প্রয়োজনীয় কাঠ-কুটা দংগ্রহ করিয়া প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জালেন এবং দিনরাত একভাবে বদিয়া ধূনি তাণিতে থাকেন। কথনও একতারা বাজাইয়া মধুর স্ববে গান করিতে করিতে ভাবে মগ্ন হইয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করেন। আবার কখনও বা অত্যে পছন্দ না করিলেও, নিজ হইতেই ঘাড়ে পড়িয়া কাহাকেও ধর্ম উপদেশ করিতে করিতে অস্থির করিয়া তুলেন। এ সময়ে শ্রীধর কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মবৃদ্ধিতেই লোকাচার-বিফদ্ধ কার্য্যেরও অন্তর্গান করিয়া থুব নিভাঁক ও সরলভাবে দশ জনের নিকট তাহা বলিয়া ম্পর্দ্ধা করিতে থাকেন। মধুরপ্রকৃতি শ্রীধরকে মাথা গরমের অবস্থায়ও প্রায় সকলেরই মধুর লাগে। যথনই এীধর যেখানে থাকুন না কেন, সকল অবস্থায়ই এীধর আনলে ডগমগ। নিতান্ত বিমধ ব্যক্তিও শীধরের সঙ্গলাভে হর্ষ লাভ করেন। তবে মাথা গরমের অবস্থায় যথন শীধর যাহার রাশিতে ভার হ'ন, তথনই ভাহার পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে হয়।

## গুরুতে অবজ্ঞা দর্শনে শ্রীধরের মাথা গরম।

সম্প্রতি হাই স্কুলের জনৈক প্রদিদ্ধ হেড্মাষ্টার দ্বীবিয়োগ শোকে অত্যস্ত কাতর হইয়া আখ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। ঠাকুরকে তাঁর সমস্ত শোক ত্বংথের কথা জানাইয়া বলিলেন— "মহাশয়! এথন আমার শাস্তি কিসে হয় বলিতে পারেন?" ঠাকুর তাঁহার ছংথে খুব ছংথ করিয়া বলিলেন—"শোক অতি বিষম জিনিদ; ইহার শান্তি, কিছুতেই হয় না। সময় যত যাবে, শোক ততই আপ না আপ নি ধীরে ধারে কমে আস্বে। এখন রামায়ণ মহাভারতাদি পাঠ, সংসঙ্গ ও যতটুকু পারেন ভগবানের নাম ক'বে সময় কাটাতে চেষ্টা করুন, এতে কতকটা শান্তি পাবেন।"

ভদ্রলাকটি ঠাকুরের উপদেশে বোধ হয় তেমন তৃপ্তিলাভ করিলেন না, ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিলেন এবং দক্ষিণের ঘরে প্রবেশ করিলেন। ঐ ঘরের এক কোণে প্রীধর নিজ আসনের সংখ্যে ধুনি জালিয়া, স্থিরভাবে একদৃষ্টে আগুনের দিকে চাহিয়া জপ করিতেছিলেন। কম্বলগোড়া লেংটিপরা প্রীধরকে একভাবে উপবিষ্ট দেখিয়া, ভদ্রলোকটির মনে একটা আশা হইল; তিনি কিছুক্ষণ প্রধরের কাছে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া বলিলেন, "বাবাজী! কিছুকাল হয় আয়ার স্থীর মৃত্যু হইয়াছে, আয়ার বড়ই ক্লেশ, একটু আরাম কিসে হয় বলিতে পারেন?" প্রধর তানিয়া ধীরভাবে বলিলেন—"হা, আরাম কিসে হবে বল্তে পারি। ঐ ঘরে মান, গোদাংশ্যের কাছে গিয়ে বস্থন, তাঁকে কণ্টের কথা দব খুলিয়া বল্ন, আরাম পাবেন।" ভদ্রলোকটি বলিলেন—"মহাশয়! এতক্ষণ ত গোদাইয়ের কাছেই ছিলাম। তিনি যা বল্লেন তাও ভন্লাম। ও সব ত তের ভনা আছে, আপনি দয়৷ ক'রে কিছু বলুন না?" 'ও সব ত তের ভনা আছে' ঠাকুরের কথায় এক্লপ অবজ্ঞাস্চক ভাব দেখিয়া, প্রীধরের মাথা একেবারে গরম হইয়া উঠিল; প্রীধর বলিলেন "বিয়ে কর্কেন ?"

মাইবিটি বলিলেন—"না মশায়, দে দব আব না। আপনি আমাকে এমন কিছু প্রক্রিয়ার উপদেশ বলুন, যাতে একটু আরাম পাই।" প্রীধর তথন খুব উত্তেজিত হইয়া হাত নাড়া দিয়া বলিলেন—"আমার কাছে প্রক্রিয়া শিথ বেন! আচ্ছা যান, এখন গিয়ে এই ক্রিয়া করুন, খুব আবাম পাবেন।" ভদ্রলোকটি প্রধরের হাত্মুখনাড়া দেখিয়া এবং প্রীন্থের বচন শুনিয়া চটিয়া আগুন হইলেন। অমনই গোঁদাইয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং প্রীধরের সমস্ত ব্যবহারের পরিচয় দিয়া বলিলেন—"একে কি আপনি শাদন কর্বেন না ?"

ঠাকুর এ সব কথা শুনিয়া অত্যস্ত বিরক্তি প্রকাশপূর্ব্যক শ্রীধরকে ডাকিয়া বলিলেন—"একি শ্রীধর ! তুমি ত অতি বিষম লোক দেখ্তে পাচ্ছি! এই ভদ্রলোকটিকে তুমি কি বলেছ ? এরপ পাগলামী কর্লে এখানে ভোমার থাকা হবে না। খুব সাবধান হ'য়ে চল, না হ'লে এখনই এখান থেকে চ'লে যাও।"

শ্রীধরের মাথা আগেই গরম হইয়াছিল, এখন আবার ঠাকুরের ধমক ধাইয়া তিনি আরও উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আপনার কাছে ধর্মের উপদেশ শুনে ইহার তৃপ্তি হয় নাই, আরাম হয় নাই। আমার কাছে গেছেন শান্তির উপদেশ নিতে! আমি কি আচার্যা ? আমার যথন স্থী মরেছিল, তথন আমি যা ক'রে আরাম পেতাম, তাই বলেছি। আমার যেমন অধিকার, আমি ত তেমনই বল্ব। এতে আমার দোষ হ'লো ?"—এই মাত্র বলিয়া শ্রীধর অমনই ক্তুপদে নিজ আদনে চলিয়া আদিলেন এবং চোথ মুখ রাজাইয়া বলিতে লাগিলেন—শালা! গোঁসাইয়ের কথা অগ্রাহ্ম ক'রে, আমার কাছে এদেছে আরামের উপদেশ নিতে!" সমস্ত দিন প্রধির রাগে গম্গম্ করিয়া কাটাইলেন। ঠাকুর ভদলোকটিকে শ্রীধরের মাথা গরমের অবস্থার পরিচয় দিয়া, ক্ষমা চাইলেন এবং খ্ব মিষ্ট ভাবে উপদেশ দিয়া ঠাণ্ডা কলিলেন। শ্রীধরের কার্যা মাথা গরম হইলে কখনও কখনও এই প্রকার স্পিছাড়া দেখা যায়।

ঠাকুর আমাদের মত একগুঁরে, অসংযত ও উন্নাদ প্রকৃতি শিশুদের বুকে রাখিয়া প্রশাস্ত মহাসাগরের তায় কি প্রকারে স্থির আছেন এবং সকলের বিষ হজম করিয়া কি ভাবে পরমানন্দে দিন কাটাইতেছেন, এইটুকুই দেখিবার বিষয়। প্রতিপদেই আমাদের অত্যাচার ও অবাধ্যতায় ঠাকুরের নৈর্ঘ্য, বিরোধ বিদংবাদে শান্তি, এবং সকল প্রকার ত্রবস্থায় ঠাকুরের অসাধারণ দ্য়া ও সহাত্তত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া বাইতেছি।

### শ্রীধরের জঠরানলে আহুতি।

শ্রীধরের আর একটি কার্যা এস্থলে লিখিয়া রাখিতেছি। শ্রীধরের অস্থখ হওয়ার কয়েক দিন পূর্পে একদিন আমাদের আশ্রমের ভাঙার নিংশেষ হইল। সকাল বেলা উঠিয়া ব্ডোঠাক্রণ (দিদিসা) ব্যুস্ত হইয়া পড়িলেন। তুই তিন বাড়ী ঘূরিয়া ধার করিয়া তুটি টাকা আনিলেন এবং শ্রীধরের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "শ্রীধর! এখন ধান ধারণায় চল্বে না, আসন থেকে ওঠ, ভাঙার একেবারে শ্রু, একবার বাজারে যাও, বাজার হ'তে এলে রায়া চড়বে।"

শ্রীধর বৃড়োঠাক্রণের কথায় কোন জবাব না দিয়া চোথ বৃজিলেন। বৃড়োঠাক্রণ পুনঃ পুনঃ
শ্রীধরকে ডাকিতে আরম্ভ করায় শ্রীধর চীৎকার করিয়া বলিলেন, "বাজার কি অমনই হয় ? টাকা
ফেলুন; টাকা কই ?" বৃড়োঠাক্রণ টাকা দিতেই শ্রীধর টাকা হাতে লইয়া আদন হইতে লাফাইয়া
উঠিলেন এবং বাজারে যাইতে ক্রতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। বৃড়োঠাক্রণ শ্রীধরকে
ডাকিয়া বলিলেন, "শ্রীধর! কি কি জিনিস আন্বে, তা একবার শুন্লে না ?" শ্রীধর বলিলেন,
"আমি কি ভাত থাই না ? কি আন্বো তা আর জানি না ? ডাইল আন্বো, চাউল আন্বো,
আবার কি ?" বৃড়োঠাক্রণ আর বেশী কথা না বলিয়া যে সকল জিনিস আনিতে হইবে বলিয়া
দিলেন। শ্রীধর বলিলেন, "আপনি যান, গিয়ে উত্বন্ধরান, আমি ত যাব আর আস্ব।" এই বলিয়া
শ্রীধর ঝোলা কাঁথে লইয়া বাজারে চলিলেন। ক্রমে বেলা হইতে লাগিল; শ্রীধর আদিতেছেন না

থিয়া বুড়োঠাক্ষণ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বেলা দশটা পর্যাস্ত অপেক্ষা করিয়া শ্রীধরের কোন াজ খবর না পাইয়া, এবাড়ী ওবাড়ী হইতে চাউল ডাইল ধার করিয়া আনিয়া রালা চাপাইলেন। **ন্না হইয়া গেল, তথাপি এীধর আদিলেন না। সকলে ডাল ভাত মাত্র আহার করিয়া বিশ্রাম করিতে** সিলেন। বেলা সাবে বারটা, ঠাকুরের ধুনি আমতলায় জলিল। ঠাকুর আহারান্তে আমতলায় যাইয়: দিলেন। মহাভারত পাঠ হইতে লাগিল, বেলা প্রায় হুইটা ; শ্রীধর একটা বড় পুঁটুলি ঘাড়ে লইয়। তপদে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঠাকুরের দক্ষিণ দিকে আমতলায়, ধনি সম্মুখে রাখিয়া আসন রিয়া বিষয়া পড়িলেন। পাচ ছয় মিনিট অস্তব অস্তব এক একবাব শ্রীধর পুটুলি হইতে ধুপ ধুনা, দন, গুগুপুলাদি মুঠেমুঠে তুলিয়া, 'অগ্নয়ে স্বাহা,' 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া প্ৰজ্ঞলিত অগ্নিতে আছতি তে লাগিলেন। ঠাকুর উহা দেখিয়া কোন কথাই না বলিয়া খুব আনন্দের সহিত মৃত্ব মৃত্ব হাসিতে গিলেন। কিছুক্ষণ পরে বুড়োঠাকৃষ্ণণ, শ্রীধবের কথাই ঠাকুরকে বলিতে আমতলায় আদিয়া উপস্থিত লেন। ঐ সময় শ্রীধরকে স্থিরভাবে বিদিয়া ধুনির দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া, কিছুক্ষণ অবাক য়ো দাঁড়াইয়া বহিলেন। ঠাকুর বুড়োঠাক্রুণকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। বুড়োঠাক্রুণ শ্রীধরকে লিলেন, "কি শ্রীধর! তুমি বাজারে যাও নাই?" শ্রীধর দে কথার কোন জবাব না দিয়া, থুব নাঘোগের নহিত পুঁটুলি হইতে ধ্না চন্দনাদি মুঠেমুঠে তুলিয়া 'অগ্নয়ে স্বাহা,' 'অগ্নয়ে স্বাহা' বলিয়া গুনে আহতি দিতে লাগিলেন। বুড়োঠাক্ফণ বলিলেন, "পাগল! এ কি কাণ্ড। এতে কি দিন বে ?" শ্রীধর খুব তেজের সহিত বলিলেন, "আবার কি বল্ছেন আপনি ? জঠরানল ত অনল ? াগুনে আহতি দিলে কখনও আবার কুধা থাকে ? শাস্ত্র জানেন ?"

শ্রীধরের কথা শুনিয়া ঠাকুর খুব হাসিয়া উঠিলেন এবং বুড়োঠাক্ষণকে বলিলেন—"আপনি জার কর্তে শ্রীধরকে টাকা দিয়েছেন। শ্রীধর ঐ টাকা দিয়ে ধুপ্ধূনা এনে জঠরানলে মাহুতি দিচ্ছেন।"

সকলেই শ্রীধরের কাণ্ড দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন। শ্রীধরের তথন বাক্যটি নাই, বুড়োঠাক্রণ বি করিয়া বাজারের টাকা দিয়েছিলেন, স্বতরাং 'টাকা কি করিলে' বলিয়া গালাগালি দিতে গাগিলেন। শ্রীধর আর আসনে না থাকিয়া লাফাইয়া উঠিলেন এবং বুড়োঠাক্রুণের নিকটে যাইয়া লিলেন, "হয়েছে, হয়েছে! এখন চলুন, এত বেলা হয়েছে, আমার ক্ষ্ধা পায় না ? থাবার দিন, গালিতে পেট ভরে না।"

বুড়োঠাক্রণ শ্রীধরের মাথা গরম বুঝিয়া ভাড়াতাড়ি সঙ্গে লইয়া গিয়া খাবার দিলেন। শ্রীধরের ই প্রকার পাগ্লামী প্রায় সর্ক্ষাই দেখিতেছি। বুড়োঠাক্র্বণের ঘাড়েই এ সকল উৎপাত উপদ্রব নেক সময় পড়িয়া থাকে। শ্রীধরের মাথাগরমের পাল্লায় দিদিমার সহিষ্কৃতা ও দয়া দেখিয়া অবাক্ ইতেছি।

### আখিন মাস।

### মাঠাক্রুণের সমাধিমন্দির।

অথিন মাসের প্রথম ভাগে মাতাঠাকুরাণীর দর্শন আকাজ্রায় বাড়ী গেলাম। বাড়ী হইতে আশ্রমে আসিতে দশ বার দিন বিলম্ব হইল। এদিকে দেখিতে দেখিতে শারদীয়া পূজা আদিয়া পড়িল। আফিস আদালত স্থল প্রভৃতির ছুটি ইইল। দলে দলে গুরুল্রাভানিনীগণ গেণ্ডারিয়ায় আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া সকলেরই প্রাণে কত আনন্দ! মহাইমীর দিনে মহামায়ার পূজা বহুকাল আমরা দেখি নাই। এবার ঠাকুরের রূপায় তাঁরই ইচ্ছায় ঐ তিথিতে ভগবতী যোগমায়ার অস্থি নৃতন মন্দিরে প্রভিষ্ঠিত হইবে। মাঠাক্রণের নিত্য দেবা পূজা ঐ তিথিতে আরম্ভ হইবে। ঐ দিনের কল্পনা করিয়া এখন হইতেই আমাদের মনে কত আনন্দ! গুরুল্রাতাদের দন্মিলনে ঠাকুরের আশ্রমে একমাত্র ঠাকুরকে লইয়াই আমাদের নিত্য আনন্দ ও মহোৎসব। এবার মহাইমীতে দেশব্যাপী মহাআনন্দের দিনে, ঠাকুর আমাদের স্বেহ্ময়ী মাতা যোগমায়ার স্মৃতি জাগাইয়া তাঁর শীতল বিমল আনন্দপ্রদ শ্রীচরণে সাইাঙ্গে পড়িয়া থাকিবার অবসর দিবেন। এবার হইতে আমাদেরও প্রতি বংসর মহাইমী তিথিতে মহামায়া ভগবতী যোগমায়ার মহাপুজা হইবে মনে করিয়া গুরুল্রাভাভগীদের কতই আনন্দ, কতই উৎসাহ।

মাঠাক্রণের অন্তর্জানের কিছুকাল পূর্বে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে একদিন ঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন, 'দেখিবে এবার গেণ্ডারিয়াতে অবিলম্বেই শব্ধ, ঘণ্টা, কাঁসর বাজিবে।' তথন একবার কল্পনাও করি নাই যে ইহা মাঠাক্রণেরই সমাধিমন্দিরে ঘটিবে।

মন্দিরটি প্রস্তুত হইয়া গিয়াছে; ঠিক নহার অন্থরপ হয় নাই। ঠাকুর মন্দির দেখিয়া বলিলেন—"ভগবানের ইচ্ছায় যা হবে, তাতে কি মাকুষের আর কোনও হাত আছে? নক্সামত প্রস্তুত কর্তে রাজেরা ত যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল কিন্তু আর এক প্রকার হ'য়ে গেল। মন্দিরটি অনেকটা বিফুমন্দিরের মত হ'য়েচে।"

### মন্দিরপ্রতিষ্ঠাপ্রণালী।

পঞ্চমী তিথিতে সকালে নয়টার সময়ে ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"মহান্তমীর দিনে প্রতিষ্ঠার কার্য্যটি তুমি কর্বে। ঐ দিনে তোমার নিত্যকর্ম মন্দিরে ব'সে ক'রো। চণ্ডীপাঠ ক'রে হোম ক'রো, তা হলেই হবে।"

আমি বলিলাম—"সমস্ত চণ্ডীধানি পাঠ করিয়া কি হোম করিব ? হোম কি যেমন করিয়া থাকি, তেমনই করিব ?" ঠাকুর বলিলেন—"সমস্ত চণ্ডী পাঠ না ক'রেও হয়। যে হোম ক'রে থাক, তাই ক'রো, একশত আটটি আহুতি দিও।"

পাছে চণ্ডীপাঠের সময়ে প্রতিষ্ঠাকার্য্যে চণ্ডীপাঠ ভূল হয়, এই আশস্কায় চণ্ডী আবৃত্তি আবস্ত করিলাম। ভাল দেখিয়া শুক বিলকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। এই প্রতিষ্ঠা কান্যে দেখিতেছি, আমার প্রতি ঠাকুরের বিশেষ রূপা! জয় গুরুদেব!

সপ্তমী তিথিতে শ্রীমন্দিরের জমির মধ্যস্থলে পাকা চতুদোন 'দিমেন্ট' করা কুণ্ডের ভিতরে যোগজীবন প্রভৃতি গুরুস্থাতার। একটি কোটায় ভরিয়া মাঠাক্রণের অস্থি স্থাপন করিলেন এবং তাঁহার নামান্ধিত সাদা 'মার্বেল' প্রস্তরে আবৃত করিয়া, দিমেন্ট দিয়া পাকা করিয়া আঁটিয়া দিলেন। পরে উহার উপর একথানি জলচৌকি রাথিয়া, ততুপরি মাঠাক্রণের ব্যবস্থত আসন, বালিশ, বস্থাদি, গদি আকারে পরিপাটীরূপে সাজাইয়া গৈরিক বসন দারা আচ্ছাদন করিয়া রাথিলেন। তাঁহার একথানি 'ফটো' এবং ঠাকুরের লেখা "নামপ্রক্ষের" পট কল্য উহার উপর স্থাপন করা হইবে।

নানা শ্রেণীর পত্রপুষ্পে মালা গাঁথিয়া মন্দিরের চতুর্দিন্ বেইন করা হইয়াছে। মন্দিরের সিঁড়ির ছই পার্থে ছইটি কদলি বৃক্ষ রোপণ করিয়া ভাষার মৃলদেশে ছইটি পূর্ণ কুস্ত স্থাপন করা হইয়াছে। কল্য আমুপল্লব, নারিকেল ও পুপ্পালো উহা যথারীতি সাজান হইবে। সন্ধ্যার সময়ে আমতলায় সন্ধীর্ত্তন আরম্ভ হইল। এই কীর্ত্তনামন্দে রাত্তি নম্মটা পর্যন্ত কাটাইয়া আপন আপন আসনে ঘাইয়া আমরা বিশ্রাম করিলাম।

### মাঠাক্রণের সমাধি-প্রতিষ্ঠা।

মহাইমীর দিনে অফুদয়ে বুড়ীগন্ধায় স্থান তর্পণাদি করিয়া আদিলাম। মালা তিলক ধারণ করিয়া, ঠাকুরের জীচরণে সাইান্ধ প্রণাম করিয়া, সমাধি-প্রতিষ্ঠার অনুমতি লইয়া মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। কুতুর্ড়ী ও মন্ধলী প্রতিষ্ঠা কার্য্যের যাবভীয় বস্ত সংগ্রহ করিয়া দিতে লাগিল। দক্ষিণে মাঠাক্রণের আদন রাথিয়া পূর্ব্বাভিম্থে নিজ্ আদন পাতিয়া বদিলাম। মাঠাক্রণের 'ফটোকে' পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া গদির উপরে উত্তরম্থ করিয়া স্থাপন করিলাম। "নামব্রদ্দের" পটথানিকেও প্র প্রকার নমস্কার করিয়া মাঠাক্রণের গদির উপরেই রাখা হইল। মন্দিরের মেজেতে বালি সাজাইয়া হোমের জন্ত বিন্ন ও উদ্ভুম্বর কান্ত ঠিক করিয়া রাথিলাম। আতপ তণ্ডুল, রস্তা, শর্করা প্রভৃতি দারা স্থন্দররূপে প্রস্তুত করা নৈবেছ কয়েকথানি আনা হইলে, হোমকুণ্ডের ধারে উহা ধরিয়া রাথিলাম। পরে আচমনান্তে কয়েকবার প্রাণায়াম ও কুন্তক করিয়া স্থিরভাবে মাঠাকুরাণীর সেই সেহপূর্ণা রূপামেয়ী মূর্ত্তিকে ধ্যানে রাথিয়াইইনাম জপ করিতে লাগিলাম। তৎপরে নির্দিষ্ট সংখ্যক গায়ত্রী জপাত্তে, ফুল, তুলসী, বিল্পতাদি



প্রীযুক্তেশ্বরী মাঠাক্রণ শ্রীলিযোগমায়া দেবা



ঘারা মাঠাকুরাণীর পূজা করিয়া, ফটো ও নামত্রন্ধের পট পরিপাটীরূপে মালা, তুলদী, পুষ্প ও চন্দনাদি দিয়া সাজাইলাম। অনন্তর মহাইমী পূজার লগে শভা, ঘণ্টাধ্বনি করিয়া চণ্ডীপাঠ আরম্ভ করিলাম। মন্দিরের প্রাক্ষণে শঙ্খ, ঘন্টা, কাঁসর বাজিয়া উঠিল; এই সময়ে ঠাকুর ধীরে ধীরে মন্দিরের ঘারে আদিয়া দাঁড়াইলেন। অনিমেষ নয়নে ঠাকুর, মাঠাকুরাণীর ফটোর দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া, কয়েক শ্লোক চণ্ডীপাঠ শুনিয়াই মন্দির হইতে নামিয়া পড়িলেন এবং ভাবাবেশে দক্ষিণে বামে হেলিয়া ত্লিয়া মন্দির পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। গুরুতাইভগ্নীরা আনন্ধনি করিয়া শভা, ঘণ্টা, কাঁসর বাজাইতে বাজাইতে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ মন্দির প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। মেয়েরা মুভ্রু ছিঃ হুলুধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল। অল্প সময়ের মধ্যেই আমার চণ্ডীপাঠ শেষ হইয়া গেল। মাঠাকুরাণীর প্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান কবিয়া হেমাগ্নি প্রব্জলিত কবিলাম। বিশুদ্ধ গব্যয়ত সংযোগে অথণ্ডিত বিল্পত্র দারা হোম আরস্ত করিলাম। এই সময়ে গুরুদেবের অদ্ভুত রুপা প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। হোমাগ্নি প্রজ্ঞলিত হওয়া মাত্রই উহা দক্ষিণাবর্ত্ত হইয়া নানাবর্ণের শিধা বিস্তার করিয়া মাঠাকুরাণীর ফটোর অভিমুথে ধাবিত হইল। উজ্জল তাত্রবর্ণ নধপরিমিত এক জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি অতিশয় চঞ্চলভাবে সমন্ত অগ্নিতে ইতন্ততঃ নৃত্য করিয়া ক্ষণে অন্তর্ধান, ক্ষণে প্রকাশ হইতে লাগিলেন। মৃত্তির দিকে দৃষ্টি কিছুতেই স্থির রাথিতে পারিলাম না। অপচ অগ্নির যে দিকে দৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তথায়ই বিত্নাতের মত অত্যুজ্জন চঞ্চনমূর্ত্তি নৃত্যু করিতে করিতে ক্ষণে প্রকাশ, ক্ষণে অস্তর্হিত হইতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলাম। সে মূর্তিটি আমার বিশেষ পরিচিত বলিয়া আমার আনন্দের আর পরিদীমা রহিল না; আমি একেবারে মুধ্ব হইয়া পড়িলাম। হোমকার্য্যে ১০৮টি আছতিদান সম্পন্ন হইল। নৈবেত্য মাঠাকুরাণীকে নিবেদন করিয়া দিয়া আরতি করিকাম। পরে বারান্দায় সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে নামিয়া পড়িলাম। জ্বয় ঠাকুর, তোমারই জ্ব! তোমারই জ্ব!! তোমারই জ্ব!!!

মধ্যাহ্নে বছবিধ সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া পকার দ্বারা মাঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া ইইল। প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা সময় শ্রীমন্দিরের দরজা বন্ধ রহিল। ভোগ সরিলে সকলে প্রসাদ পাইয়া পরম পরিভোষ লাভ করিলেন।

সন্ধ্যার সময়ে কুতৃর্জী মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। তৎপরে মন্দিরের প্রাঙ্গণে সন্ধীর্ত্তন আরম্ভ হইল। সকলে ঠাকুরকে লইয়া কীর্ত্তনানন্দে মাতিলেন। কীর্ত্তনের পর ঠাকুর স্বহস্তে 'হরির লুট' বিলাইয়া আপন আসনে যাইয়া বসিলেন। আমরাও স্ব স্থানে গিয়া বিশ্রাম করিলাম।

হোম করিতে করিতে শেষকালে অকমাৎ এক বিষম উৎপাত উপস্থিত হইয়াছিল। কাঁচা সিমেন্টের উপর হোমাগ্নি প্রজ্ঞলিত হওয়ায়, সিমেন্ট ফাটিয়া চটাচট শব্দে চটা উঠিয়া, জ্ঞলম্ভ কয়লার সহিত চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, সমস্ত ঘরে ও বারান্দায় জ্ঞলম্ভ কয়লা গিয়া পড়িলেও, এক টুক্রা সিমেন্ট বা কয়লা মাঠাকুরাণীর অর্জহস্ত তফাৎ আসনে বা আমার শরীরে আসিয়া পড়ে নাই।

### শক্তিপূজা ও ভগবানের নরলীলা।

নবমীর দিনে প্রত্যুষে স্থান তর্পণ করিয়া আদিয়া ঠাকুরকে প্রণাম ২৬শে আমিন, সোমবার। করিতে পেলাম।

ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"তোমার নিত্যক্রিয়া মন্দিরে ব'সেই ক'রো, চণ্ডীপাঠ ক'রে হোম ক'রো।"

গত কল্য মন্দিরের মেজের চটা উঠিয়া গিয়াছে বলাতে ঠাকুর বলিলেন—"মন্দিরের মেজেতে হোম না ক'রে পিতলের যে একখানি বড় ধুকুচি আছে তাতে হোম ক'রো।"

আমি বুড়োঠাক্রণের কাছে চাহিয়া ঐ ধুষ্টি আনাইয়া লইলাম। নাম, প্রাণায়াম ও গায়ত্রী জপ করিয়া, গীতা ও চণ্ডী পাঠের পর হোম করিয়া, মাঠাকুরাণীর পূজা করিলাম। তৎপরে দান্তাল প্রণাম করিয়া মন্দির হইতে বাহির হইলাম। বেলা ১২টার সময়ে মাঠাকুরাণীর ভোগ দেওয়া হইল। 'ভোগ দিয়া অর্দ্বণটা মন্দিরের দরজা বন্ধ রাধা আবশুক,' ঠাকুর এইরূপ বলিয়া দিয়াছেন।

শন্ত্যার সময়ে পঞ্জদীপ, ধ্না, শচ্ম, বস্ত্রাদি দারা কুতৃর্ড়ী মাঠাকুরাণীর আরতি করিলেন। শুখা, ঘণ্টা, কাঁদরের ধ্বনিতে আশ্রম যেন নৃত্য করিতে লাগিল। সন্ধ্যা আরতির পর দকলে মিলিয়া আমতলায় সন্ধীর্ত্তন করিলেন। ঠাকুর 'হরির লুট' দিলেন।

( দশমীর দিনে ) মাঠাকুরাণীর পূজা নিতাই এক নিয়মে চলিল। আজ সভীশ, প্রীধর প্রভৃতি ঠাকুরের নিকট শক্তিপূজা, ঘুর্গাপূজা, মুর্গ্তিপূজা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করিলেন।

আমি বলিলাম—"খ্রীরামচক্র কি দুর্গাপূজা করেছিলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে বাল্মীকি রামায়ণে কোনও উল্লেখ নাই, কালিকাপুরাণ প্রভৃতি অন্যান্য স্থানে এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।"

আমি বলিলাম—"শ্রীরামচন্দ্র ত শ্বয়ং ভগবান্। তিনি ত সবই জানিতেন, সবই পারিতেন, তিনি আবার তুর্গাপুজা করিলেন কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"এ যে নরলীলা! এখানে জানা টানার, পারা না পারার কোন কথা নাই। তিনি যদি পূর্ণব্রহ্মের স্থায়ই সব কর্বেন, তা হ'লে আর অবতীর্ণ হ'লেন কেন ? সেখানে থেকেই ত সব কর্তে পার্তেন। তাঁর আর অসাধ্য কি আছে! যাঁর ইচ্ছাতে স্ষ্টি স্থিতি প্রেলয় হচ্ছে, তিনি মুহুর্ত্তে কি না কর্তে পারেন! যখন তিনি যে উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি ঠিক সেইরূপই আচরণ করেন। লীলাসময়ে তাঁর আপন মায়ান্দিক্তি দ্বারাই তিনি আপনাকে আপনি আচ্ছন্ন রাখেন, যেমন গুটিপোকা আপন স্তায় আপনি আবদ্ধ হয়। তাঁর লীলা কি বুঝ্বার সাধ্য আছে! শুধু তাঁর কৃপা।"

আমি জিজ্ঞাস। করিলাম—"শ্রীরামচন্দ্র যে বালিবধ করেছিলেন, সে সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকমের কথা বলেন।"

ঠাকুর বলিলেন — "তাঁদের কথায় কর্ণপাতও কর্তে নাই, অনিষ্ঠ হয়। যাঁরা সমস্ত শাস্ত্র আগাগোড়া পড়েন না, বুঝেন না, তাঁরাই ওরূপ বলেন। যাঁরা শাস্ত্রের কতক অংশ গ্রহণ করেন, কতক অংশ ত্যাগ করেন, তাঁরা শাস্ত্র বিশ্বাস করেন না, নিজের মনোমত কথাই বিছে নেন মাত্র। তাঁদের আবার শাস্ত্রালোচনা, শাস্ত্রচর্চা কেন ? শাস্ত্র বিশ্বাস কর্লে, আগাগোড়া সমস্ত শাস্ত্রই বিশ্বাস কর্তে হয়। একটু ক'রে, একটু না কর্লে চল্বে কেন ? শাস্ত্রকর্তারা কোন কথাই ত গোপন ক'রে যান নাই, সমস্ত বিষয়েরই পরিষ্ণার মিমাংসা ক'রে গেছেন। তুর্দিশাগ্রস্ত, বিপন্ন, একান্ত শরণাগত ভক্ত স্থ্রাবকে রক্ষা কর্বার জন্মই যে প্রীরামচন্দ্র, ভাত্নারাপহারী বালিকে বধ করেছিলেন, তাহা ত পরিষ্ণাররূপে রামায়ণে লেখা আছে। কোনও শাস্ত্রগ্রেই আগাগোড়া সমস্ত বিষয় বিশ্বাস ক'রে না পড়লে, একটা অর্থবাধ হয় না। শ্রদ্ধার সহিত যাঁরা শাস্ত্র পাঠ না করেন, তাঁরা শাস্ত্র না পণ্ড, লে, ক্রুরের গল্প পড়লেই ত পারেন। শ্রদ্ধার সহিত বিশ্বাস ক'রে না পড়, লে, শাস্ত্র পড়া আর না পড়া সমান।

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম---"ব্রজ্বোপীরা যে ভগবতীর পূজা করেছিলেন, তাহা কি কোনও মৃর্তি গ'ড়ে ? গোপীরা আবার শক্তিপূজা কর্লেন কেন ?"

ঠাক্র বলিলেন—"শক্তিপূজা না ক'রে কারও কি পার পাবার যো আছে ? শক্তির কৃপা না হ'লে কিছুই যে হয় না । ব্রজগোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ কর্বার জন্মই কাত্যায়নী পূজা করেছিলেন । এখনও সেই প্রণালীমত ব্রজমায়ীরা প্রতি বংসর কার্ত্তিক মাসে প্রতিঃখান ক'রে যমুনার কুলে বালি দিয়ে বেদি প্রস্তুত করেন এবং তাতে কাত্যায়নী পূজা করেন । এই পদ্ধতিতে কোন প্রকার মূর্ত্তি স্থাপন হয় না । মূর্ত্তিপূজার বহু প্রণালী আছে । বেদীতে পূজা করা বা যন্ত্র এঁকে পূজা করা এই মূর্ত্তিপূজারই প্রকারভেদ মাত্র।"

আমি দ্বিজ্ঞাদা করিলাম—"হুর্গা ও কালী একই ত শক্তি; কারও পূজা রাত্রিতে, আবার কারও পূজা দিনে কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"শক্তিপূজা তন্ত্রমতেও হয়, আবার বৈদিকমতেও হয়। কালীপূজা তন্ত্রমতে রাত্রিতে হয়, আর তুর্গাপূজা বৈদিকমতে দিনে হয়। হিমালয়ের ঘরে প্রথমে শ্যামবর্ণা দ্বিভূজা কালী জন্ম গ্রহণ করেন, তার পরে পার্বেতী।"

#### ব্রহ্মজান ও অবতারতত্ত্ব।

আজ একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন—"নিগুল পরব্রদ্ধই কি আবার সাকার হ'য়ে লীলা করেন ? মহাপ্রলয়ে এই সমগুই কি সেই পরব্রদ্ধে লীন হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, মহাপ্রলয়ে কিছুই আর থাকে না। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরং, ব্যোম, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, মহুয়া, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ যা কিছু সমস্তই অষয় ব্রুফোরই পরিণাম। ব্রহ্মছাড়া আর কিছুই নাই। শ্রুভিতে বলেছেন — 'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদেব ব্রহ্ম হং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাদতে ॥' 'যাহা হইতে সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে' ইহাই বলিয়াছেন, কিন্তু 'যাহা কর্ত্ত্বক হইয়াছে,' এইরূপ বলেন নাই। পঞ্চমীতে রেখে গিয়েছেন; করণার্থে তৃতীয়া করেন নাই। 'যাহা হইতে' যেমন মৃত্তিকা হ'তে ঘট, স্বর্ণ হ'তে কুগুল, সমুদ্র হ'তে তরজ ইত্যাদি। মৃত্তিকা এবং ঘট একই বস্তু, মৃত্তিকারই এক প্রকার পরিণাম ঘট, স্বর্ণেরই এক প্রকার পরিণাম কুণ্ডল, এবং সমুদ্রেরই এক প্রকার পরিণাম তরঙ্গ। তা হ'লেও ঘটকে মৃত্তিকা এবং তরঙ্গকে সমুদ্র বল্লে হবে না; ঘটই বল্তে হবে, তরঙ্গই বল্তে হবে। সেইরূপ ব্রহ্ম অদয়, আর চরাচর অনস্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁরই পরিণাম। তাই এই প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্ঝিয়েছেন; 'কুম্ভকার এবং ঘট' এই প্রকার দৃষ্টান্ত তাঁরা দেন নাই। যত কিছু সমস্তই ব্ৰহ্ম। পৃথিবী, চন্দ্ৰ, স্থ্য, গ্ৰহ, নক্ষত্ৰ, পশু, পক্ষী, কীট, পভঙ্গ, বৃক্ষ, লঙা আর এই লাঠিখানি, মালাটি, এই অস্থি, মাংস, আমি, সবই ব্রহ্ম ইহাকেই বলে ব্রহ্মজ্ঞান। এই অদ্বয় ব্রহ্মজ্ঞান হ'লেই সগুণ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝ্তে পারে। নিগুণ অদ্য়তত্ব ফূর্তি না হ'লে, সগুণ সাকারতত্ব বুঝ্বার কি সাধ্য আছে! সাকার কি এমনই সোজা কথা! শ্রীমন্তাগবতে বলেছেন—

> "বদস্তি ততত্ত্ববিদ স্তত্ত্বং যজ্জানমন্বয়ন্। ব্ৰহ্মেতি প্ৰমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"

এই নিগুণ পরব্রহ্মই আবার সাকার হ'য়ে লীলা কর্ছেন। কাক ভূগুণ্ডীর পর্য্যন্ত সংশয় জন্মেছিল। 'সেই নিগুণ পরব্রহ্মই কি এই দশর্থতনয় শ্রীরামচন্দ্র ? তিনিই কি এই অযোধ্যায় দশর্থের ঘরে ?' এক দিন শ্রীরামচন্দ্র আঙ্গিনায় হাতে ক'রে খাবার খাছেন; কণিকা মাটিতে পড়্ছে, আবার তা কুড়িয়ে নিচ্ছেন। কাক ভূগুণ্ডীকে দেখে শ্রীরামচন্দ্র একটু হেসে ধর্বার জন্ম শ্রীহস্ত বাড়ালেন, ভূগুণ্ডী ভয়ে পলাল। কিল্ত হাত তার

পেছনে পেছনে চল্ল। কাকভুগুণী সমস্ত ব্ল্লাণ্ড ঘূর্তে লাগ্লেন, প্রীহন্ত তার পেছনে পেছনে। অবশেষে আর কোথাও স্থান না পেয়ে, পুনরায় দশরথের আঙ্গিনার দেই স্থানেই এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে রামচন্দ্র একটু হাস্লেন। তখন ভুগুণী প্রীরামচন্দ্রের মুখের ভিতরে প্রবেশ কর্লেন। দেখ্লেন—অনন্ত ব্ল্লাণ্ড, লোক, লোকান্তর, চতুর্দ্দশ ভুবন, সমস্ত রামচন্দ্রের প্রীমুখের ভিতরে বর্ত্তমান। কত ব্ল্লাণ্ডে, এইরূপ কতশত রাম লালা কর্ছেন। নিজেকেও ভুগুণী প্ররূপ একস্থানে দেখ্লেন। এ সকল দেখে ভুগুণা ত অবাক্! প্রীরামচন্দ্র তখন আবার একটু হাস্লেন, ভুগুণী অমনি মুখ হ'তে বা'র হ'য়ে পড়্লেন। প্রত্যক্ষ এ সমস্ত দেখ্লেন, তথাপি সন্দেহ দূর হ'লো না। তখন প্রীরামচন্দ্র তাঁকে রূপা কর্লেন; অদ্য ব্ল্লাভত্ত ও সগুণ সাকার লীলাভত্ত তাঁর কাছে প্রকাশ হ'ল। তখন ভুগুণী সমস্তই বুর্লেন। খণ্ডপ্রলয়ে একটি ব্ল্লাণ্ডের লয় হ'লেও অসংখ্য ব্ল্লাণ্ড থেকে যায়; কিন্ত মহাপ্রলয়ে আর কিছুই থাকে না, একনাত্র ব্ল্লাই থাকেন। ব্ল্লা ব্যুতীত আর দ্বিতীয় বস্তুই যথন নাই, তখন কিছু আর থাকে না, এরূপও বলা যায় না, থাকে এরূপও বলা যায় না। ব্ল্ নিত্য, স্ত্রাং সমস্তই নিত্য।"

এ সকল উপদেশের পর নানাপ্রকার গন্ধ আরম্ভ হইল। পাগ্লা শ্রীধর হাসিতে হাসিতে ব্লিলেন—"ব্রহ্মকে জানিয়াছি তাহাও নহে, ব্রহ্মকে জানি নাই তাহাও নহে; এই কথার অর্থ যিনি জানিয়াছেন তিনিই ব্রহ্মকে ষথার্থ জানিয়াছেন। উপনিষ্দের এই কথা শ্রীধর এ সময়ে বলাতে সকলে ছাসিয়া উঠিলেন।

### ভগবানের নরলীলা।

জিজ্ঞাসা করিলাম — "পরমেশ্বরকে ত সকলেই বিশাস করে; তবে তিনি সংসারে যখন অবতীর্ণ হন, তাঁকে ধরা যায় না কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"অনাদি অনন্ত চৈতন্যস্বরূপ পরমেশ্বর সর্বব্রই রয়েছেন, এইরূপ বিশ্বজ্ঞানের তাঁর উপাসনা করা, ধ্যান করা সহজ। সাধকেরা প্রথম এই ব্রহ্মজ্ঞানেই উপাসনা করেন। অবতারতত্ত্বে, লীলাতত্ত্বে বিশ্বাস অনেক পরে। যিনি ঠিক আমাদেরই মত খাচ্ছেন, দাচ্ছেন, বেড়াচ্ছেন, রোগের যন্ত্রণায় 'আহা উহু, গেলাম্রে, ম'লাম্রে', চীৎকার ক'রে ছট্ফট কর্ছেন, শোকেতে অন্থির হ'য়ে 'কোথা গেলরে কোথা গেলে পাবরে' ব'লে, কেঁদে কেঁদে দেশ দেশান্তরে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কখনও ক্ষুধায় কাতর হচ্ছেন, কখনও বা পিপাসায় অন্থির হচ্ছেন, ইনিই সেই সর্ব্বশক্তিমান, সর্বব্যাপী,

আনন্দময়, চৈত্যুস্থরূপ প্রমেশ্বর, ইহা মনে করা, বিশ্বাস করা কি তামাসার কথা! তিনি যাঁকে দয়া করেন, সেই মহা ভাগ্যবান্ই মাত্র তাঁকে বুঝ্তে পারেন, না হ'লে কারোই সাধ্য নাই। স্বয়ং ব্রহ্মার পর্যান্ত এতে সংশয় হয়েছিল। ব্রহ্মা ভাব লেন - এ कि कथन अञ्चत ! यिनि मार्कि मार्कि देश देश क'रत गर्क हताराष्ट्रन, रतोर् का जत श'रा গাছতলায় যাচ্ছেন, বৃষ্টিতে পাহাড়ের আড়ালে দাঁড়াচ্ছেন, খেলায় হেরে গিয়ে রাখাল-বালকদের কাঁধে নিচ্ছেন, তাদের সঙ্গে লাফালাফি ছুটোছুটি কর্ছেন, কখনও কাদায় পড়ছেন, আছাড় খাচ্ছেন, আবার চুরি ক'রে ভয়ে জড়সড় হ'য়ে পালাচ্ছেন, ইনিই কি সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন গোলকবিহারী একিষ্ণ, এই গোকুলে ? আচ্ছা, দেখা যাক্।' এই ভেবে তিনি অকস্মাৎ গোবৎস, রাখালগণ, বেণু, যষ্টি ইত্যাদি সমস্ত হরণ ক'রে, পর্বতের এক গুহায় লুকায়ে রাখ্লেন, দরজায় একখানি পাথর চাপা দিয়ে চ'লে গেলেন। জীকৃষ্ণ ব্রহ্মার কর্মা বুঝে, তৎক্ষণাৎ মুহূর্ত্তমধ্যে নিজেই গোবৎস, রাখালবালক, বেণু, যষ্টি, শিঙ্গা, সিকা, হাঁড়ি, লাঠি সমস্তই হ'লেন ; কেহই বিন্দুমাত্র জান্তে পার্লেন না। বলরাম দেদিন গোষ্ঠে যান নাই; বৎসগণের প্রতি গাভীগণের, সন্তানদিগের প্রতি গোপীগণের পূর্কাপেক্ষা অধিকতর স্নেহ ভালবাসা দেখে বলরাম ভাব্লেন, 'এ কি! এমনটি ত পূর্বের্ব আর কখনও দেখি নাই ? এ যে সমস্তই অন্তুত দেখ্ছি।' তিনি কিছু স্থির কর্তে না পেরে ধ্যানে বস্লেন; সমস্ত তথন জান্তে পার্লেন। একটি বংসর এই ভাবে চ'লে গেল; পরে বন্ধা এসে দেখ্লেন, জ্রীকৃষ্ণ সমস্ত নিয়ে পুর্বেরই মত লীলা কর ছেন। তখন ব্রহ্মা পর্বভগুহায় যেয়ে দেখ লেন, তিনি যে ভাবে ঐ সব রেখে গিয়েছিলেন, ঠিক সেই ভাবেই সমস্ত রয়েছে। ত্রহ্মা একবার পর্বতগুহায়, আর একবার গোষ্ঠে ছুটোছুটি কর্তে লাগ্লেন; পরে একেবারে অবাক্ হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের চরণে এসে পড়লেন ও তাব কর্তে লাগ্লেন— প্রভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমি অবোধ। সন্তান জননীর কোলে থেকে কত অত্যাচার করে, লাথি মারে, ভাতে কি জননী ক্রোধ করেন ? তুমিই ধন্য ! ধন্য ব্রজবাসিগণ ! এই ব্রজের বৃক্ষ লতাও ধন্য ! কারণ তাঁরা তোমার ও ব্রজবাদীদের চরণধূলি স্পর্শ পায়। দয়া ক'রে আমাকে তোমার ব্রজের বৃক্ষ লতা ক'রে রাখ।' গ্রন্থাদিতে যেমনটি লেখা আছে, শ্রীবৃন্দাবনে নিয়মিত বাস কর্লে ক্রমে ক্রমে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। ভগবানের নরলীলা, তাঁর কৃপা না হ'লে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবেরও বুঝ্বার যো নাই; মালুষের আর কথা কি ?"

#### সংশয়সম্বন্ধে উপদেশ।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সঙ্গে থাকিয়া ত দেখি, সন্দেহ পদে পদে। এর উপায় কি ? বিখাস না হ'লে ত নিস্তার নাই।"

ঠাকুর বলিলেন—"সংশয়ও হয় আবার বিশাসও হয়; সবই তাঁর ইচ্ছায়। শাক্যসিংহ যথন সংসারে এলেন, একদিন বাড়ীর বাহির হ'য়েই জরা, মৃত্যু, পীড়ার দৃশ্য দেখে অকস্মাৎ বিষম বৈরাগ্য হ'ল। তিনি গৃহ ত্যাগ কর্লেন। ছয় বৎসর কাল একটানা কঠোর তপস্তা ক'রে একেবারে স্থাণুর মত হ'য়ে গেলেন। কিন্তু যা চান, তা লাভ হ'ল না। তিনি নিরাশ হ'য়ে আসন হ'তে উঠে পড়্লেন; একটি শবের বস্ত্র পেয়ে তা পর্তে উল্লভ হ'লেন। দেবতারা ঐ বস্ত্রখানা ধুয়ে এনে দিলেন। বৃদ্ধদেব ক্ষুধিত ছিলেন, আহার কর্তে ইচ্ছা কর্লেন। সেই সময়ে অভুক্ত অতিথিকে ভোজন করাবার জন্ম সুজাতা লোক পাঠালেন; দে খুঁজে কোথাও লোক পেল না, একমাত্র বুদ্ধদেবকে দেখ্তে পেল। সুজাতা শাক্যসিংহকে একটি সুবর্ণ বাটিতে মিষ্টান্ন ভোজন কর্তে দিলেন। নিরঞ্জনা নদীতে দাঁড়ায়ে শাক্যসিংহ মিষ্ঠার থেতে লাগ্লেন। দেবতারা তখন তাঁর চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালেন, কিন্তু শাক্যসিংহের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ত যে পাঁচজন শিয়্য ছিলেন, তাঁরা শাক্যসিংহকে মিষ্টার ভোজন কর্তে দেখে, পরস্পর বালাবলি কর্তে লাগ্লেন—'দেখেছ ভাই, এ বেটা বিষম ভণ্ড! এইরূপে মিপ্তান্নই খায়, কিন্তু আমাদের জানিয়ে খায় না। চল, এই ভণ্ডবেটার সঙ্গে থেকে আর কিছুই লাভ নেই।' এই ব'লে সামান্য কারণে খট্কা লাগাতে তাঁরা সকলে চ'লে গেলেন। শাক্যসিংহ ভেজনান্তে সুজাতাকে বল্লেন, 'ভগ্নি, মিষ্টান্ন খেয়েছি, এই বাটি কি কর্ব ?' সুজাতা বল্লেন— 'মিষ্টান্নের সহিত বাটিও তোমাকে দিয়েছি।' শাক্যসিংহ তথন সেই বাটি নদীমধ্যে নিক্ষেপ কর্লেন। দেবগণ তথন উহা হইতে প্রসাদ পেতে লাগ্লেন। ভেজনাস্তে শাক্যদিংহ অভীষ্টলাভের নিমিত্ত দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ক'রে বোধিদ্দেমতলে বস্লেন। অন্তরের সমস্ত রিপুকুল পরাস্ত হ'ল, বাসনা কামনা একেবারে লয় পেল, বোধিসভ্ তাঁর মধ্যে প্রবেশ কর্লেন, তিনি বুদ্ধ হ'লেন। বুদ্ধদেব অবতার, কিন্তু আত্মবিস্মৃত ছিলেন। তিনি বোধিসত্ব লাভ ক'রে ভাবলেন, 'এ বস্তু কাকে দেই ;' তখন সেই পাঁচটি শিয়োর কথা মনে হ'ল। তাদেরই এ বস্তু দিবার জন্ম তিনি চল্লেন। পথে ঘাট মাঝিকে নদীপার করিতে বলায়, সে প্রদা চাইল। প্রদা নাই, তথন সঙ্কল্লমাত্রেই দেখ্লেন অপর পারে পৌছেছেন।

কাশী যেয়ে দেই পাঁচজন শিস্তুকে দেখ্তে পেলেন; তাঁরাও দূর হ'তে বুদ্ধদেবকে দেখ্তে পেয়ে, পরস্পর বল্তে লাগ্লেন, 'আরে ভাই, ঐ দেখ, দেই ভণ্ড বেটা! আবার সেই বেটা এদিকে আস্ছে! ওর সঙ্গে আমরা কোনও আলাপই কর্ব না।' কিন্তু বুদ্ধদেব যখন তাঁদের কাছে উপস্থিত হ'লেন, তখন তাঁরা খুব সমন্ত্রমে ভক্তির সহিত আদর অভ্যর্থনা কর্লেন। তাঁর প্রভাবকে ত আর কারও অগ্রাহ্য কর্বার সাধ্য নাই। বুদ্ধদেব তখন তাঁদের কুপা কর্লেন এবং বল্লেন—'ভোমরা এই বস্তু প্রচার কর।' তাঁরাও ঐ আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে সকলকে সন্ন্যাসী কর্লেন। ভগবান্ যখন যা কর্তে আসেন, তা না ক'রে যান না। তিনি যাদের ধরেন কখনও তাদের ছাড়েন না। তিনি না ধর্লে মানুষের কি সাধ্য যে তাঁকে ধ'রে থাকে! মানুষের কিছুই ক্ষমতা নাই, তাঁর কুপাই সার।"

#### শ্রাদ্ধান্ন ও উচ্ছিফের অপকারিতা।

আমাদের একটি গুরুলাতা ( পার্কতী বাবু ) ঠাকুরকে আমতলায় জিজ্ঞাদা করিলেন — "প্রাণেজর নিমন্ত্রণ থাইলে কি কোনও অনিষ্ট হয় ? আমাদের ত প্রায়ই প্রাণেজ নিমন্ত্রণ হ'য়ে থাকে।"

ঠাকুর বলিলেন—"প্রাদ্ধে আহার কর্লে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে, ভক্তিভাব একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়। প্রাদ্ধায় ভোজন কর্লে সকল প্রকার হৃদার্য্যই তাহা দারা সম্ভব হ'তে পারে।"

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুকাল পূর্ব্বের একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। ঘটনাটি ঢাকা হইতে কয়েক ঘটার পথ তফাৎ, মুন্সিগঞ্জে ঘটনাছিল। বেশী দিনের কথা নয়।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"কিছু দিন হ'লো, একটি ভাল সন্যাসী এই পথে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন। এক দিন সন্ধ্যার সময়ে মুন্সিগঞ্জে পোঁছিয়া, একটি ব্রাহ্মণের বাড়ীতে আগ্রয় নেন। ব্রাহ্মণ খুব ভক্তি শ্রদ্ধা ক'রে নিজের ঠাকুর ঘরের বারান্দায় তাঁর থাক্বার স্থান ক'রে দিলেন। সন্যাসা নিজেই রানা ক'রে ভোজনান্তে বিশ্রাম কর্লেন। ব্রাহ্মণের বাড়িতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি সেই ঠাকুরকে খুব ভক্তি কর্তেন, অনেক সোনার গহনা দিয়ে সাজিয়ে রাখ্তেন। সন্যাসী সন্ধ্যা-আরতির সময়ে সে সকল দেখে, খুব আনন্দ প্রকাশ কর্লেন। শেষ রাত্তিতে তিনি সেই সকল গহনা ঠাকুরের অঙ্গ হ'তে খুলে নিয়ে চম্পট দিলেন। সকালে ব্রাহ্মণ উঠে দেখ্লেন, সন্ম্যাসী নাই। ভাব্লেন 'উদাসীন সন্ম্যাসী, ওঁদের ত কোন লোক লৌকিকতা নাই,

ইচ্ছে হয়েছে, চলে গিয়েছেন।' বাহ্মণ স্নানন্তে ঠাকুর পূজা কর্তে ঠাকুর ঘরে যেমন প্রবেশ কর্লেন, দেখ্লেন, ঠাকুরের গায়ে দোনার গহনা নাই। দেখে ত একেবারে অবাক্। তখন সন্ন্যাসীরই এই কর্ম্ম বুঝে, গ্রামের সকলকে খবর দিলেন; সকলে চারিদিকে চোরের অনুসন্ধানে লোক পাঠালেন। এদিকে সন্ন্যাসী গহনা নিয়ে, শেষ রাত্রি থেকে উর্দ্ধখাসে দৌড়িতে দৌড়িতে, বেলা অপরাফে একটি স্থানে বৃক্ষতলে বিশ্রামার্থে বস্লেন। একটু পরে, স্থির হ'তেই, হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল, 'ভাল! এ কি কর্লাম ?' তখন মাথা কপাল চাপ্ডে় হাহাকার কর্তে লাগ্লেন। তৎক্ষণাৎ আর বিলম্ব না ক'রে, আবার সেই ব্রাহ্মণের বাড়ীর দিকে দৌড়িতে লাগ্লেন। সন্যাসী তথায় পোঁছিবামাত্রই, সকলে নানা প্রকার গালিগালাজ কর্তে লাগ্লেন। সন্যাসী গহনার পুঁট্লি সম্মুখে রেখে বল্লেন, 'আপনারা একটু আমাকে স্থির হ'তে দিন; আপনাদের সমস্ত গহনাই আমার কাছে পাবেন। পাড়ার দশটি ভদ্রলোককে এখানে ডেকে নিয়ে আমুন, আমার কিছু বল্বার আছে; সকলের সাক্ষাতেই গহনা দিব।' ত্রাহ্মণ তাই কর্লেন। প্রামের দশটি ভদ্রলোক এলে, সন্ন্যাসী সকলকে বল্লেন, 'দেথুন, আপনাদের সকলের সাক্ষাতে এই ব্রাহ্মণকে আমি কয়টি কথা জিজ্ঞাসা কর্ছি, ইনি আমার কথাগুলির যথার্থ উত্তর দিবেন। ছেলে বয়দে স্র্যাস গ্রহণ ক'রে, এই বুদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আমি দেশে দেশে পর্য্যটন ক'রে কাটাচ্ছি, এরূপ হুর্মতি ত আমার কখনও হয় নাই। এত কাল ভজন সাধন ক'রে যা কিছু আমি লাভ করেছিলাম, আপনার গৃহে একবেলা মাত্র অন্ন গ্রহণ ক'রে, আমার সে সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে। আমি জীবনে কখনও কারও এক কপদ্দক চুরি করি নাই। আপনার অন গ্রহণের পর, অকস্মাৎ আমার এই ছ্র্মতি হ'ল কেন १ ভাল, জিজ্ঞাসা করি, আপনি আমাকে যা রাল্লা কর্তে দিয়েছিলেন, তাতে কি চোরের কোন প্রকার সংস্রব আছে ? একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখুন দেখি।' ব্রাহ্মণ গৃহে প্রবেশ ক'রে অমুসন্ধানে জান্লেন—চাল, ডাল, ঘৃতাদি যা তিনি যজগানের বাড়ী হ'তে পেয়েছিলেন, তাই সন্ন্যাদীর সেবাতে দিয়েছিলেন। সন্ন্যাদীকে ব্রাহ্মণ এরাপ বলাতে, সন্যাসী জিজ্ঞাসা কর্লেন—'আপনি যজমানের বাড়ী কি কার্য্য ক'রে ঐ সকল জিনিস পেয়েছিলেন ?' ব্রাহ্মণ বল্লেন, 'কেন ? আদ্ধ করিয়ে পেয়েছিলাম। তাই আপনাকে দেওয়া হ'য়েছিল।' সয়্যাসী চম্কে উঠে বল্লেন—'প্রান্ধান্ন দিয়েছিলেন ? আচ্ছা, যার শ্রাদ্ধ করেছিলেন সে কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল ?' তখন গ্রামের সকল ভদ্রলোকই

বল্লেন—'বাবাজী, তার কথা আর জিজ্ঞাসা কর্বেন না। অমন ভয়ানক চোর আর এদেশে জন্মেছে ব'লে আমরা কথনও শুনি নাই। এদেশের লোক তার নামে কাঁপ্ত, দে কয়েকবার জেলও খেটেছিল।'

সাধু বলিলেন—"দেখুন, সেই চোরের শ্রাদ্ধের অন্নগ্রহণেই আমার এই সর্ব্রনাশ। এই আপনাদের গহনা নিন, এখন আমার আর চন্দ্রনাথ যাওয়া হবে না। আমার সমস্ত নষ্ট হ'য়ে গেছে। এক মাস কাল আমাকে চান্দ্রায়ণ ক'রে প্রায়শ্চিন্ত কর্তে হবে। গ্রামের সকলে তখন তাঁকে যতু ক'রে রেখে, চান্দ্রায়ণের জোগাড় ক'রে দিলেন। সাধু এক মাস মৃত্যিগঞ্জে থেকে চান্দ্রায়ণ ক'রে চ'লে গেলেন। শ্রাদ্ধান্ধ অতি বিষম জিনিস। খেলে আর রক্ষা নাই; ভক্তির দিক একেবারে নষ্ট হ'য়ে যায়।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আশ্রহণ্য বোধ হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'শ্রান্ধান্ধ ত শ্রান্ধের সময়ে যাহা কিছু প্রেতকে দেওয়া হয়, এই জানি। ঐ শ্রান্ধবাড়ীর চাল, ডাল দ্যিত হয় কেন?'

ঠাকুর বলিলেন—"গ্রাদ্ধসময়ে প্রেতকে আহ্বান করা হয়। ঐ প্রেতের দৃষ্টি যে সকল বস্তুতে পড়ে, সে সমস্তই প্রেতের উচ্ছিষ্ট হ'য়ে যায়। এই জন্ম প্রাদ্ধবাড়ীর কোন বস্তুই থেতে নাই, খেলে ঐ প্রেতের উচ্ছিষ্ট খাওয়া হয়।"

পার্বতী বাবু বলিলেন 'তা হ'লে আমরা যজমানের বাড়ী শ্রাদ্ধ করাইয়া আর কিছু কি নিব না ? শ্রাদ্ধের ভোজা গ্রহণ, এই নিয়ম ত চিরকালই পুরোহিতদের ভিতরে চলিয়া আসিতেছে।'

ঠাকুর বলিলেন—"ভোজ্য নিবেন না কেন ? তবে উহার ব্যবহার নিজেদের কর্তে নাই, বিক্রয় ক'রে ফেল্তে হয়।"

আমি বলিলাম—'যিনি থরিদ ক'রে নিবেন, তাঁকে ত উচ্ছিষ্ট বস্তুই গ্রহণ করতে হবে।'

ঠাকুর বলিলেন—"না, যিনি মূল্য দিয়ে নিবেন, তিনি পবিত্র বস্তুই নিবেন। 'দ্রব্যং মূল্যেন শুদ্ধতি।' মূল্য দিয়ে নিলে ওসব জিনিস পবিত্র হয়, কোন দোষই থাকে না। মিনি বিক্রেয় করেন, এবং যিনি ক্রেয় করেন, কারও ক্ষতি হয় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'শ্রাদ্ধে ব্রাহ্ধণ ভোজন করাইবার ব্যবস্থাত সকল সমাজেই আছে। শাজেরও ইহাই বিধি বলিয়া শুনিয়াছি। শ্রাদ্ধবাড়ীতে সকলেই ত নিমন্ত্রণ খায়।'

ঠাহুর বলিলেন—"প্রান্ধের নিমন্ত্রণ খাবে না কেন ? প্রান্ধিনি প্রান্ধবাড়ীতে কিছুই থেতে নাই। ব্রাহ্মণভোজনাদি ঐদিনে ত হয় না।"

শ্রাদ্ধদিনে প্রেতকে আহ্বান করাতে প্রেতের দৃষ্টিতে ঐ বাড়ীর যাবতীয় বস্তুই উচ্ছিষ্ট

হয় বলিয়া, প্রান্ধবাড়ীতে ভোজন নিষেধ। প্রেতের কল্যাণার্থে বাহ্মণাদি ভোজন যে সময়ান্তরে হয়, তাহাতে প্রেতের আহ্বান নাই, উচ্ছিষ্ট সম্ভাবনাও নাই।

ঠাকুর এই প্রকারের আরও অনেক কথা বলিলেন।

### অপঘাতে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মার উৎপীড়ন।

বরিশাল জেলার অন্তর্গত কোনও ভদ্রপল্লীর কায়স্থবংশোদ্ভব একটি বালক কিছুকাল হয় ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। দীক্ষা গ্রহণের পরই ইহার ভব্তননিষ্ঠা, ঠাকুরের প্রতি স্বাভাবিক টান এবং সরলতা দেখিয়া অনেক সময়ে বিস্মিত হইয়াছি। এক দিন ঠাকুরের নিকট আসিয়া সেবলিল—"গোঁসাই, সত্যই তুমি আমাদের উদ্ধার কর্বে ত ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তোমাদের উদ্ধার না হ'লে আমার ত নিছ্তি নাই। দেখ না, রাখাল সমস্ত গরু নদীর পাড়ে একত্রিত ক'রে, একটি একটি ক'রে সকলগুলিকে পার ক'রে দেয়; পরে শেষ যেটি থাকে, তার লেজ ধ'রে নিজে পার হয়। আমিও তোমরা সকলে পার হ'লে, শেষটিকে ধ'রে নিজে পার হব।"

শুনতেছি কিছুদিন যাবং নানাপ্রকার অলোকিক কার্যা ও অস্বাভাবিক ব্যবহার আমাদের এই গুরুতাইটির দারা অমুষ্ঠিত হইতেছে। মন্তিক্ষ বিকৃত হইয়াছে বলিয়া, অভিভাবকেরা তাহাকে নাকি দোতালা ঘরে বন্ধ করিয়া রাথেন । সে তথা হইতেই রান্তায় লাকাইয়া পড়িয়া, বিদ্যুমাত্র আঘাত না পাইয়া, অনাগ্রাসে একদিকে ছুটিয়া পলাইয়া যায়। আবার কথনও বা কোঠা ঘরে বন্ধ করিয়া বাহিরে শিকল দিয়া আসিবার পর দেখা গিয়াছে, সে রান্তায় আসিয়া বেড়াইভেছে, শিকল খোলা রহিয়াছে। সাধনপ্রভাবে সে অন্তুত শক্তি লাভ করিয়াছে বলিয়াই এতদিন আমাদের সংস্কার ছিল। কিন্তু এখন দেখিতেছি অন্ত প্রকার। গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আসিয়া এখন সে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে। উপস্থিত তার অসীম তৃঃসাহস, অনাচার ও অত্যাচার দেখিয়া সকলেই অন্থির। ক্ষেকদিন যাবং তার মাছ্য খুন করিবার ঝোঁক চাপিয়াছে। আশ্রমে এখন কাহারও স্থির হইয়া চোখ বৃজিয়া নিশ্চিস্তভাবে বসিবার উপায় নাই; সকলেই তার ভয়ে সশঙ্ক। ঠাকুরের নিকটে সেকখনও যায় না। দ্র হইতে সে ঠাকুরকে দেখিতে পাইলে কখনও বা ভয়ে কালিগালি করিয়া, ইটকাদি ছুঁড়িয়া তাঁহাকে মারিবারও চেষ্টা করে। নিয়তই উহাকে চোথে চোথে বা খতে হয়, এ এক বিষম উৎপাত। নির্জন পাইয়া ঠাকুরকে জিজাদা করিলাম—"অক্ষাং এ ছেলেটির এই দশা ঘটল কেন ? কিছুকাল পূর্ব্বে ত এ ভালমায়্য ছিল ?"

ঠাকুর বলিলেন—"একটি প্রেত ওকে আশ্রয় করেছে। এখন এর সমস্ত কার্যাই ঐ প্রেতদারা হ'চ্ছে।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—'প্রেত উহাকে ধর্ল কেন ?'

ঠাকুর বলিলেন - "ওর পূর্ব্বপুরুষ কোনও ব্যক্তি, একটি ধনী ভদ্রলোকের সঙ্গে চন্দ্রনাথ যাইতেছিলেন। ঐ ভদ্রলোকটির সঙ্গে বিস্তর টাকা ছিল। টাকার লোভ সংবরণ কর্তে না পেরে, তিনি নির্জন পথে সেই ভদ্রলোকটিকে অতি নিষ্ঠুরভাবে বধ করেন। অপঘাতে মৃত্যু ঘটাতে সেই প্রেতের বিষম আক্রোশ জন্মে। ইনি যতকাল জীবিত ছিলেন. এই প্রেতদ্বারা নানা প্রকার অত্যাচার ভোগ করেছেন। দেহত্যাগের পরেও, বংশধর দ্বারা উহার কোন প্রকার সদ্গতি লাভ না হয় এই অভিপ্রায়ে, সে ওর বংশলোপ কর্বার চেষ্টায় আছে। এই ছেলেটির দ্বারা তার পূর্ব্পুরুষের সদ্গতি লাভ হবে জেনেই, একে আশ্রয় ক'রে, নানা প্রকারে বিপন্ন কর্বার চেষ্টায় আছে। তোমরা এর সঙ্গে ব্যবহারে সর্বদা সাবধানে থেকো।"

আমি জিজ্ঞান। করিলাম — 'সময়ে সময়ে এমন বিষম কাণ্ড কর্তে চেষ্টা করে বে, তাহা দেখিয়া শহ্ম করা যায় না, কথন কাকে খুন করে দর্বদ। এই ভয় হয়। সহা কর্তে না পার্লে কি কর্ব ?'

ঠাকুর বলিলেন—"মনে মনে প্রেভকে লক্ষ্য ক'রে, খুব ভেজের সঙ্গে নাম কর্তে কর্তে ওকে কিল চাপড় মেরো, তাতে প্রেভকেই মারা হবে; ছেলেকে স্পর্শ কর্বে না.। এরপ কর্লে প্রেভ ছুটেও যেতে পারে।"

ইহার পর আমরা ছেলেটির অত্যাচার দেখিলেই, কিল চাপড় মারিতে লাগিলাম। ২।৪ দিনের প্রহারের চোটেই ছেলেটির ঘাড়ের ভূত ছুটিয়া গেল এবং দে প্রকৃতিস্থ হুইল। কিন্তু জানি না কেন, দে বেশী দিন আশ্রমে টি কিতে পারিল না; দিন তুই হয়, কোথায় চলিয়া গিয়াছে।

অর্থ হইতে কতপ্রকার অনর্থ ঘটে, তাহা ব্যাইতে ঠাকুর বলিলেন—"টাকার জন্মই ত অপঘাত মৃত্যু এবং পরলোকে প্রেতত্ব লাভ হ'লো। আর এক জন, টাকার লোভেই নরহত্যা ক'রে পরলোকে অসলগতি লাভ ও বংশধরদের পর্যান্ত বিপন্ন কর্লে। টাকা বিষম কালকূট, কথনও পুষে রাখতে নাই। টাকা উপার্জ্জন ক'রে, প্রয়োজনমত খরচ কর্তে হয়। অবশিষ্ঠ যা কিছু থাক্বে, ভগবানের গচ্ছিত ধন মনে ক'রে যার অভাব অকাতরে তাকেই দিতে হয়। বিপদে প'ড়ে কেউ কিছু চাইলে, অমনই দিয়ে দিতে হয়, কোনও দ্বিধা কর্তে নাই। ধর্ম্ম যাঁরা চান, তাঁদের এভাবেই চল্তে হয়; দিন কোনও প্রকারে কেটে গেলেই হ'লো।"

## প্রেতাত্মার মুক্তির উপায়।

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—অপঘাত মৃত্যু প্রভৃতিতে যাহাদের পরলোকে অসদাতি ঘটে, বংশধরদের কিরূপ কার্য্য ধারা তাহাদের সদাতি লাভ হয় ?

ঠাকুর বলিলেন—"শাস্ত্রে আছে গয়াতে যথামত পিওদান কর্লেই তাদের সদগতি হ'য়ে থাকে।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম – গয়াতে পিণ্ড দিলে সত্যই কি প্রেত তাহা গ্রহণ করে ?

ঠাকুর বলিলেন — "হাঁ, ব্যবস্থামত দিলে প্রলোকগত আত্মা তা গ্রহণ করে। আমি যখন গ্যায় ব্রাহ্মধন্ম প্রচার কর্তে গিয়েছিলাম, তখন আকাশগঙ্গা পাহাড়ে অনেক সময় থাক্তাম। ঐ সময়ে একবার একটি আশ্চর্যা ঘটনা ঘটেছিল। আমার একটি বাহ্মবন্ধু, বিলাতফেরত ডাক্তার সেই সময়ে গয়ায় গিয়েছিলেন। তাঁর পরলোকগত পিতা, তাঁকে একদিন স্বপ্নে বল্লেন—'বাপু, যদি গয়ায় এদেছ, আমাকে একটি পিণ্ড দাও; আমি বড়ই কণ্ট পাচ্ছি।' তিনি ব্রাহ্ম, ওসব কিছুই বিশ্বাস করেন না, তাই উড়িয়ে দিলেন। প্রদিন রাত্রিতে আবার স্বপ্নে দেখ্লেন, পিতা অত্যন্ত কাতরভাবে বল্ছেন,--"বাবা, তোমার কল্যাণ হবে, আমাকে একটি পিণ্ড দিয়ে যাও।" ছ'বার র্মপ্প দেখেও তিনি তা গ্রাহ্য কর্লেন না। আমাকে এ বিষয়ে এসে বল্লেন। আমি তাঁকে বল্লাম - "পুনঃ পুনঃ যখন এরাপ দেখ্ছেন তখন পিণ্ড দেওয়াই উচিত।" তিনি আমার উপর বিরক্ত হ'রে বল্লেন, 'আপনি ত্রাহ্মধর্ম প্রচারক হ'রে, এরূপ কুসংস্কারে বিশ্বাস করেন ?' আমি তাঁকে বল্লাম, 'আপনি ত আর আপনার বিখাসমত দিবেন না, আপনার পিতার বিখাসমত দিবেন, তাতে বাধা কি ?' তিনি তাতেও সম্মত হলেন না। পরে আর একদিন শুয়ে আছেন, সামাভা একটু তন্দ্রা এসেছে, দেখ্লেন, পিতা জোড় হাত ক'রে বল্ছেন—'বাপু আমাকে একটি পিণ্ড দিলে না ?' বন্ধুটি তখন আমাকে এসে বল্লেন, 'মশায়, আজ আবার পিতাকে স্বপ্নে দেখ্লাম, তিনি কর্যোড়ে কাতর হ'য়ে বল্ছেন—বাপু, আমাকে একটি পিণ্ড দিলে না? আমি বড়ই কষ্ট পাচ্ছি। ওনে আমার কারা এল। আমি তখন বল্লাম, 'আপনি নিজে না দেন, প্রতিনিধি দারাও ত দেওয়াইতে পারেন।' তিনি চুপ ক'রে রইলেন। আমি ছটি টাকা নিয়ে, একটি পাণ্ডাকে ওঁর প্রতিনিধি হ'য়ে পিণ্ড দিতে ব্যবস্থা ক'রে দিলাম। এই পিগুদানের দিন বন্ধুটিকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে বিফুপাদপাে উপস্থিত হ'লাম। প্রতিনিধি পাণ্ডা যখন পিণ্ডদান কর্লেন, তখন দেখ্লাম বন্ধুটির চোখ দিয়ে দরদর ধারে জল পড়্ছে। তিনি কাঁদ্তে কাঁদ্তে অস্থির হ'য়ে পড়্লেন; পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করায় বল্লেন, 'মশায়, যখন পিও দেওয়া হয়, তখন আমি পরিষ্কার দেখ্লাম আমার পিতা খুব আগ্রহের সহিত তুই হাত পেতে পিও গ্রহণ কর্লেন, এবং হাত তুলে আমাকে আশীক্রাদ ক'রে বল্লেন—'বাপু, অ'মার যথার্থ উপকার কর্লে, তুমি সুথে থাক, ঠাকুর তোমার কল্যাণ করুন।' আহা আগে যদি আমি জান্তাম পিতা এভাবে এসে পিও গ্রহণ কর্বেন, তা হ'লে আমি নিজেই খুব যত্ন ক'রে পিও দিতাম।' এ সকল ব্যাপার কি যুক্তি তর্কে বুঝান যায় ?"

#### ধর্মারূপে অধর্ম।

আজ ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম—'দকল ধর্মশাম্মেই ত দয়া, দরলত। প্রভৃতিকে ধর্ম বলিয়াছেন; কিন্তু অনেক স্থলে দেখা যায়, দয়া ক'রে লোকের ক্ষতি করা হয়, আবার দরল হ'য়ে এবং বিশ্বাদ ক'রেও অমৃতাপ ভোগ কর্তে হয়। স্কৃতরাং যথার্থ ধর্ম ও অধর্ম কিদে ব্রাব ?'

ঠাকুর বলিলেন—"অধর্মা, অধর্মা-রাপে মাহুষের নিকট উপস্থিত হ'লে, লোকে তা সহজেই বুঝাতে পারে এবং তাহার আক্রমণ হ'তে রক্ষা পাওয়ারও একটা চেষ্টা কর্তে পারে; কিন্তু অধর্মা, ধর্মের আকারে এসে পড়লে, তা বুঝে নেওয়া বড়ই শক্ত। সিদ্ধ পুরুষেরাও সে স্থলে ঠ'কে যান, স্বয়ং ভক্তরাজ মহাবীরেরও মতিভ্রম ঘটেছিল, মানুষের আরু কথা কি!"

এই বলিয়া ঠাকুর ভক্তরাজ মহাবীরের কথা বলিতে লাগিলেন—"নিজের ইপ্টদেবতা রামলক্ষাণকে পাপরূপী মহীরাবণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্ম, নিজ লেজের কৃণ্ডলী দারা
গড় প্রস্তুত করিয়া তাহার মধ্যে রামলক্ষ্মণকে রাখিলেন এবং দরজায় খুব সতর্ক হইয়া
রহিলেন, যেন কোন ছলে মায়ারূপী পাপ মহীরাবণ ভিতরে প্রবেশ করিয়া রামলক্ষ্মণকে
অপহরণ না করে। মহীরাবণ কখন কোশল্যার, কখনও দশরখের, কখনও বা জনকের,
কখনও বা ভরতের আকারে আসিয়া, ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহিলেন কিন্তু ভক্তরাজ
সকলকেই কর্যোড়ে বলিলেন, 'একটুকু অপেক্ষা করুন, বিভীষণ এখনি আসিবেন,
তিনি বলিলেই দরজা ছাড়িয়া দিব।' মহীরাবণ যখন কোনও প্রকারে হলুমানকে
ভূলাইতে পারিলেন না, তখন বিভীষণেরই রূপ ধরিয়া উপস্থিত হইলেন এবং
বলিলেন—'মহাবীর, শীঘ্র দরজা ছাড়িয়া দাও, আমি একবার রামলক্ষণকে দে'খে

আসি।' হমুমানের একবার সংশয় হইল বটে, কিন্তু তিনি তাহাতে আর মনোযোগ দিবার অবসর পাইলেন না। বিভীষণরূপী মহীরাবণ অমনই বলিলেন, 'মহামায়াবী মহীরাবণ নিয়ত ঘুরিতেছে, জানি না কখন কোন্ ছলে ভিতরে প্রবেশ করে। তুমি পুব সাবধানে থাক, আমি একবার রামলক্ষ্মণের শিরে রক্ষা বেঁধে আসি।' তখন হমুমান দ্বার ছাড়িয়া দিলেন। মহীরাবণও অনায়াসে ভিতরে প্রবেশ করিয়া নিজিত রামলক্ষ্মণকে লইয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন।"

এই ঘটনাটি উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"অধর্মা, যে কোনও রূপে ভক্তের নিকট আসুক না কেন, ধর্মোর দিকে দৃষ্টি স্থির থাক্লে কিছুতেই তাকে বিচলিত কর্তে পারে না। কিন্তু ধর্মোর আকারে অধর্মা এসে উপস্থিত হ'লে, মহা-সিদ্ধপুরুষকেও মুগ্ধ ক'রে ফেলে। গয়ার আকাশগঙ্গার বাবাজী, দয়া কর্তে গিয়ে, কি বিষম ছন্দিশাগ্রস্তই না হ'লেন!"

# রঘুবর বাবাজীর ঐশর্য্যের কথা।

আকাশগদার বাবাদ্ধীর কথা জিল্লাসা করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন "গয়ায় বাবাদ্ধীর অন্তুত শক্তি আমি স্বচন্দে দেখেছি! রাত্রে বড় বড় বাঘ এসে বাবাদ্ধীর পায়ের কাছে মাথা হেঁট ক'রে প'ড়ে থাক্তো; বাবাদ্ধী আটার টিকর প্রস্তুত ক'রে রাখ্তেন, রাত্রিতে বাঘ এলে হাতে ক'রে তিনি তাই বাঘকে খাওয়াতেন। গোখরো সাপগুলো বাবাদ্ধীর চারিদিকে ঘুরে বেড়াতো। বাবাদ্ধী নিশ্চল হ'য়ে নাম জপে ময় থাক্তেন। আকাশের দিকে তাকায়ে কথনও পাঝীদের বল্তেন, "আরে তু ভি রামদ্ধীকা দ্ধীব হো, মৈঁ ভি উন্হিকা দাস; ইহা আয়কে মেরা কাণ সাফা কর্ দে।" বাবাদ্ধী এই কথা বল্বামাত্র পাঝীরা উড়ে এসে বাবাদ্ধীর আশ্রমে এসে উপস্থিত হ'লেও, বাবাদ্ধী আসন হ'তে না উঠে তাঁদের শুচি মগু প্রভৃতি দিয়ে ভোজন করাতেন। পাহাড়ে জলাভাবে অনেক সময়ে বিষম ক্লেশ হ'ত। বাবাদ্ধী মহাবীরের কাছে তিন দিন ধলা দিয়ে প'ড়ে রইলেন; পরে মহাবীরের কৃপা হ'ল; পাহাড়ের পশ্চিম দিকে একটা প্রকাণ্ড প্রস্তুর দেখায়ে মহাবীর বল্লেন—"একখানা লাঠি দিয়ে এই পাথরের উপর সামাস্ত আঘাত কর পাথরের নীচ হ'তে ঝরণা বেড়িয়ে পড়্বে।" বাবাদ্ধী তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে একখানা লাঠি নিয়ে যেমনই ঐ প্রস্তুরের

উপর আঘাত কর্লেন, অমনি প্রকাণ্ড একটা পাথরের চটান, লক্ষ মণেরও অধিক, ক্রম ক'রে ভেঙ্গে প'ড়ে গেল। আর সেই স্থান হ'তে কল্কল্রবে জল ছুট্ল। বাবাজী ঐ বারণার নাম যমুনা রেখেছিলেন। এখনও সেই ঝারণা সেই রকমই আছে। কখনও ওখানে জলাভাব হয় না।"

#### দয়াতে পতন।

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই আবার জিজ্ঞাস! করিলাম, শুনিতে পাই বাবাজী নাকি খুব ভক্তও ছিলেন, সকলেরই প্রতি নাকি তাঁর খুব দয়া ছিল ?

ঠাকুর বলিলেন—দয়া তাঁর অসাধারণ ছিল; কিন্তু এই দয়াই তাঁর পতনের কারণ হ'ল। আমি জিজ্ঞানা করিলাম—দয়া করিলে আবার পতন হয় নাকি ?

ঠাকুর বলিলেন—তা আর হয় না ?

এই বলিয়া ঠাকুর আকাশগন্ধার রঘুবর বাবাজীর সম্বন্ধে এইরূপ বলিতে লাগিলেন-- বাবাজীর একটি গুরুভাই ছিলেন, তিনি ফল্কর অপর পারে রামগ্যা পাহাড়ের নীচে একটি গ্রামে বাদ করিতেন। তাঁর স্থী এবং হুইটি নাবালক ছেলে ছিল। গুরুভাই পীড়িতাবস্থায় শ্যাগত হুইলে, বাবাজী প্রত্যহ ষাইয়া তাঁহার সেবা করিতেন। মৃত্যুসময়ে তিনি নাবালক হ'টি সম্ভান এবং স্বীকে বাবাজীর হাতে সমূর্পণ করিয়া গেলেন। বাবাজী প্রতাহ তু'বেলা নিজে রানা করিয়া, তাহাদের জন্ম তুই ক্রোশ পথ খাবার বহিয়া লইয়া যাইতেন; কিছু দিন এইরূপ সেবা করিয়া বৃদ্ধ বাবাজী হয়রান হইয়া পড়িলেন। তথন ভাবিলেন, অসহায়া বিধবা স্থীলোক ও নাবালক ছেলে ছু'টিকে নিকটেই আনিয়া রাধি না কেন? ইহাতে আমার ভজনের প্রচুর সময় পাইব, যাতায়াতেও হয়বান হইতে হইবে না; স্থীলোকটিকে সর্বাদা নজ্বে রাখিতে পারিব এবং ছেলে তু'টিও মাস্থুষ হইবে। এইরূপ স্থির করিয়া বাবাজী ছেলে তুইটির স্হিত স্ত্রীলোকটিকে আশ্রমে আনিলেন। পাহাড়ে আদিয়াই একটি ছেলের মৃত্যু হইল। অপর ছেলেটির প্রতি বাবান্ধীর ক্রমেই মায়। বুদ্ধি হইল। বাবান্ধী ছেলেটির ভবিয়ুৎ ভাবিতে লাগিলেন। বাবান্ধীর নিকট অনেক সময় বড় বড় লোক ঘাইতেন, শত শত টাকা প্রণামী পড়িত; বাবাজী একটি কপদ্দিক প্রাস্ত না রাখিয়া, সমস্তই দীনছ:খীদের দান করিয়া ও ভাগুরা দিয়া ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু যে সময়ে স্ত্রীলোকটি আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, পেই সময় হইতে দান ও ভাণ্ডারা কমিয়া গেল। লোকে অমুমান করিতে লাগিল, ঐ স্ত্রীলোকটির ও ছেলেটির মায়ায় পড়িয়া, বাবাজী অর্থদঞ্চয় আরম্ভ ক্ষরিয়াছেন। বাবাজীর একটি প্রিম্ন শিষ্ক পুন:পুন: বাবাজীকে বলিলেন, "মহারাজজী, লেড়কা আউর আউরত কো পাহাড়মে নেহি রাখ্না। আপ্কাবিপদ হোগা, সহরমে রাখ্ দিজিয়ে।" বাবাজী প্রথম তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "আমার গুরুভাই মৃত্যুশ্য্যায় পড়িয়া আমার নিকট যে প্রার্থনা ক্রিয়াছিলেন, আমি ভাহাতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; স্বৃতরাং যতটা নিরাপদে ইহাদিগকে রাখিতে পারি রাথিব। ইহারা আমার আঞ্রিত, ইহাদিগকে নিয়ত সঙ্গে রাথিয়া বিপন্ন হইলেও, আমি ইহাদের কিছুতেই ছাড়িতে পারিব না। ইহারা বড়ই ছঃগী।" এ শিশ্বটি বাবাজীকে আর এক দিন বলেন, "মহারাজ, পাহাড়ে স্ত্রীলোক থাকিলে আপনার বিষম ত্র্নাম হইবে। আর উহাদের জন্ম টাকা পয়সা স্ক্র করিতেছেন, সাধারণের এইরূপ একটা সংস্কারও জন্মিবে। এই নির্জ্জন পাহাড়ে গুণ্ডাদেরও উৎপাত হইবে।" বাবাজী তথন একটু বিব্বক্ত হইয়া বলিলেন, 'কোন্ শালা হামারা ক্যা কর্নে দেক্তা হায় ? আনে দেও।' শিশুটিও অত্যস্ত বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেলেন। শুনিতে পাই, ২।৪ দিন পরে ঐ শিষ্যটিই গুণ্ডাদের লোভ দেখাইয়া বাবান্ধীর আশ্রম লুট করিতে যুক্তি দেন। এক দিন গভীর রাত্রিতে সতর জন গুণ্ডা বাবাজীর আশ্রমে মার্ মার্রবে আসিয়া পড়িল। বাবাজী একখানা লাঠি হাতে লইয়া বাহির হইলেন; একাকী সতর জন গুণ্ডাকে পিটাইয়া ভাগাইলেন। দ্বিতীয় বাবে গুণ্ডারা বাবাজীকে আবার যথন আক্রমণ করিল, বাবাজী পূর্বের মত এবারও হাতের লাঠিখানা ঘুরাইতে ঘুরাইতে দকলকে তাড়াইয়া লইয়া চলিলেন। হঠাৎ লাঠিখানি একথানা পাথরে লাগিয়া ভালিয়া গেল, অমনই গুণ্ডারা বাবাজীকে ধরিয়া ফেলিল, তৎপরে লাঠির উপর লাঠি মারিয়া বাবাজীকে একেবারে জ্ঞানশৃত্য করিল। বাবাজী সংজ্ঞাশৃত্য হইলেও গুণারা নিরন্ত হইল না, পাথরের দারা ঠুকিয়া ঠুকিয়া বাবাজীর মাথার, পাঁজরার ও হাতের হাজগুলি ভালিয়া থও থও করিল। অতঃপর পায়ে গামছা বাঁধিয়া ৪।৫ জনে টানিয়া ছেঁচড়িয়া পাহাড়ের উপর তুলিল, এবং একটা স্থানে বাবাঞীকে ফেলিয়া বড় একখণ্ড প্রস্তর বাবাজীর বুকের উপর চাপাইয়া চলিয়া গেল। নিত্য প্রত্যুয়ে গাহার। পাহাড়ে যাইতেন, ঐ দিন ভোর হইতেই তাঁহারা ঘাইয়া দেখিলেন আশ্রম শৃত্ত, বাবাজী নাই। যেখানে দেখানে থণ্ড থণ্ড বক্ত পড়িয়া বহিয়াছে। বাবাজী কোথায় আছেন অস্কুদন্ধান করিতে করিতে, পাহাড়ের উপরে সকলে যাইয়া দেখিলেন, বাবাজী প্রকাণ্ড একখানা পাথর চাপায় পড়িয়া আছেন, রক্তে সমস্ত স্থানটি ভাসিয়া গিয়াছে। তথন বছলোক একত্র হইয়া, অনেক চেটায় পাথরখানা স্বাইয়া ফেলিল, বাবাজীর দেহটি আশ্রমে আনিয়া মহাবীবের নিকট ফেলিয়া রাখিল, এবং প্লিদে ধবর দিল; পুলিদ স্থপারিন্টেণ্ডেন্ট দাহেব আদিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবাজীর সর্ব্যাঞ্চ কত বিক্ষত এবং শাস ক্লম দেথিয়া সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল। অক্সাৎ বাবাজী গা নাড়া দিয়া মহাবীরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, মাথা ঠুকিতে ঠুকিতে বলিতে লাগিলেন, "জয় মহাবীরজী, তেরা জয়, ধল্ল তেরা দয়া! হাম্য্যায়্না কন্ত্র কিয়া ত্যায়্নাই দণ্ড দিয়া। তুবড়া দয়াল, তুবড়া দ্যাল।" পুলিদ নাহেব বাবাজীকে জিজ্ঞাদা করিলেন, "যাহারা আপনার উপর অত্যাচার করিয়াছে, ভাহাদের কাহাকেও আপনি চিনেন ?" বাবাজী বলিলেন, আমি সকলকেই চিনি; কিন্তু ভাদের একজনেরও নাম বলিব না। তাহারা ভগবানের দিক হইতেই গুরুতর দণ্ড পাইবে, আপনারা আবার তাহাদের শান্তি দিবেন কেন ? পুলিস সাহেব অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু বাবাজী কিছুতেই তাহাদের নাম বলিলেন না। এই ঘটনার পর বাবাজীর জব হয়, তিনি পাহাড় ত্যাগ করিলেন; এখন আর বাত্রিতে তিনি পাহাড়ে থাকেন না, "চান-চউরাতে" থাকেন।

এইরপ বলিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"আকাশগঙ্গার বাবাজীর বর্ত্তমান অবস্থা দেখ্লে, তাঁর অতীত অবস্থা স্বপ্ন ব'লে মনে হয়। আকাশের নক্ষত্র যেনন ছুটে পড়ে, একটু অহন্ধার জন্মালেই মহা মহা যোগীদেরও সেই প্রকার পতন হয়। অহন্ধারের হাত হ'তে রক্ষা পাবার উপায়, সর্বজীবে সেবা। মনুষ্যু, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ লভারও সেবা কর্তে হয়। গুয়ের পোকাকেও ঘৃণা কর্তে নাই। সকলকেই নিজ হ'তে বড় মনে কর্তে হয়। প্রাণের সহিত সকলের পায়ে মাথা নায়ায়ে রাখ্লেই রক্ষা। মাথা ছুল্লে আর নিস্তার নাই। পরমহংসজী যথন আমাকে কৃপা কর্লেন, বাবাজীকে আমি সমস্ত বল্লাম, বাবাজীর শুনে অভিমান হ'ল, তিনি বল্লেন, "আরে এক জঙ্গলমে দো সের নেহি রহনে সেক্তা হায়, ইহা আউর কোই নেহি হায়; তোমারা যো কুচ্ হয়া, হাম্ই কিয়া। দেখো হিঁয়া য়মুনা হাম্ই লে আয়া, দোস্রা কোই নেহি।" আমার তখনই মনে হ'ল, বাবাজীর এরপে অভিমানেই অচিরে সর্ব্রাশ ঘট্রে। এমন শক্তিশালী পুরুষকেও পতিত হ'তে হ'ল! পরে তাঁর কি ছ্র্ণশা না ঘট্ল! এখন তিনি মৃষ্টিভিক্ষার জন্ম দারে দ্বেরে বেড়াচ্ছেন।"

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—বাবাজী কি আর পূর্ববিষ্ণা লাভ কর্তে পার্বেন না ?

ঠাকুর বলিলেন—"তিনি খুব কঠোর সাধক, স্থির হ'য়ে বস্লে, অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত শুধ্রে নেবেন, পূর্ববিস্থা লাভ কর্বেন।"

রঘুবর বাবাজীর কথা শুনিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইলাম, এত বড় মহাত্মারও এরপ তুর্দশা ঘটে! জিজাদা করিলাম—কামিনী কাঞ্চনে আকর্ষণ কত দিন থাকে ?

ঠাকুর বলিলেন—"যত দিন মন থাকে, তত দিন স্ত্রী-পুরুষে এবং বিষয়-বিষয়ীর আকর্ষণ থাকে। মন লয় হ'লেও কর্ম্মেন্সিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্য্য হ'য়ে থাকে বটে, কিন্তু তাহা অন্য প্রকার।"

## অভিমান কিদে হয় ?

আমি জিজাদা করিলাম—রঘ্বর বাবাজী ত খুব বিনীত দাধু ছিলেন, তাঁর আবার অভিমান কিনে হইল ?

ঠাকুর বলিলেন—"অভিমান ত আর এক প্রকার নয় ? অভিমানও নানা রকমের আছে। অনেক টাকা থাক্লে অভিমান হয়, অনেক বিভাতে অভিমান হয়। এরূপ যে অভিমান, তা সহজেই নষ্ট করা যায়। কিন্তু আর এক রকমের অভিমান আছে, ঠিক এর বিপরীত। তার হাত এড়ান বড়ই কঠিন। নির্ধন ব্যক্তি মনে করে, ধনী তাকে ঘৃণা করেন; সুতরাং ধনীর উপরে তার অভিমান হয়। মূর্থ মনে করে বিদ্বান্ তাকে অগ্রাহ্য করেন, এ ভাবে বিদ্বানের উপরও মূর্থের অভিমান হয়। পাপী সংসারাসক্ত ব্যক্তিও ধার্ম্মিক উদাসীন সন্ম্যাসীর উপর অভিমান করে। এইপ্রকারের অভিমান সত্য যুগ হ'তে চ'লে আস্ছে। রাজ্মধি জনকের নিকট, আনেক ঋষি তপস্বীও যেয়ে, এই প্রকার অভিমান প্রকাশ করতেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—সদ্গুরুর নিকট যাঁরা সাধন লাভ করেন, তাঁদেরও কি ভগবান্ দয়া করবেন না ?

ঠাকুর বলিলেন—"তাঁরা উপযুক্ত সাধন লাভ করেছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু দীন হীন কাঙ্গাল ব'লে নিজেকে না বুঝা পর্যান্ত কিছুই ত হবে না! কাঞ্চালকেই দীননাথ দ্যা ক'রে থাকেন। অভিমানী ব্যক্তি দ্য়ার পাত্র নয়।"

একটি গুরুতাই জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাপুরুষেরা দয়া ক'রে মৃহর্ত্ত মধ্যে আমাদের সমস্ত কুম্বতাব দুর ক'রে ভাল ক'রে নিতে পারেন নাকি ?

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা পারেন; কিন্তু যিনি প্রণালী মত না ক'রে ঐ প্রকার দয়া করেন, তাঁকে ভুগ্তে হয়, পতিত হ'তে হয়। যেমন গয়ার বাবাজী পরের উপকার কর্তে গিয়ে বৃদ্ধ বয়সে আপনি পতিত হন। তাঁর সেই অসাধারণ প্রভাব একেবারেই নয়্ত হ'য়ে গেছে। এখন দেখ, তিনি ঢাকায় এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াছেলন। এ সকলের কি দরকার ছিল ? সুখ হুঃখ ভোগ মাত্র। ভগবান্ই ত সব করেন; আমার কি ক্ষমতা ? আমি আর কি কর্তে পারি ? কার কোন্ অবস্থায় প'ড়ে পতন হয়, তা বলা য়য় না। মৃত্যু না হওয়া পর্যাস্ত আর কিছুরই বিশ্বাস নাই। কারও হয় ত মৃত্যুর পূর্বর মৃহুর্তে একটা বাসনা জন্মে, তাই শেষ মৃহুর্ত্ত পর্যাস্তও কিছুই বিশ্বাস নাই।"

# কার্ত্তিক।

#### ওষধে বাবাজীর আপত্তি।

আখিন মাস শেষ হইতেই মাতাঠাকুরাণীকে দেখিতে আমার প্রাণ বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল। আমি ঠাকুরের অমুমতি লইয়া বাড়া গেলাম। গহনার ( থেয়ার ) নৌকায় কার্ত্তিক লো-১ণ্ট পর্যান্ত। ৪।৫ ঘণ্টা থাকিয়া দেৱাজদিঘা প্রছিতে হয়। গহনার নৌকায় দাতটার সময়ে চাপিয়া বেলাপ্রায় বারটা পর্যান্ত থাকিতে হয়। অর্দ্ধেক পথ আদিয়া আমার ভয়ানক শিরঃপীড়া হইল, আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। গহনায় প্রায় পটিশ জন লোক ছিল, সকলেই আমার অবস্থা দেখিয়া তুঃথ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এক জন কবিরাজ আমাকে একটি ঔষধের বড়ি দিয়া বলিলেন, "এক গণ্ডুষ জল সহিতে ইহা থাইয়া ফেলুন, বেদনা দারিয়া যাইবে।" ঐ দময়ে একজন বৈফব বাবাজী গল্ইয়ের উপর বদিয়া হবিনামের ঝুলি লইয়া জপ করিতেছিলেন, দকলে তাঁহাকে উপহাস করিতেছিল। আমি ধেমনই ঐ ঔষধের বড়িটি কবিবাজের নিকট হইতে থাইবার জন্ম হাতে লইলাম, অমন্ট দেই বৈষ্ণ্ৰ বাবাজী কট্মট্ করিয়া একবার কবিরাজের দিকে চাহিয়াই, আমার বেশভ্যা দেখিয়া আমাকেও নিজেবই দলের লোক ঠাওরাইয়া, নৌকার গুলুই হইতে লাফাইয়া উঠিলেন এবং হুই তিন লাফে আমার নিকটে আদিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "আজা গোঁদাই, वां भारत कान अवस थारान, के विष किका। कानिश्चिया कान धरनथतीय खरन ; अकवाद किहे कन, একবার কিষ্ট কন।" বাবাজীর রকম দেবিয়া আমি আর ঔষধ খাইতে সাহস পাইলাম না; কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, বাবাজীর ঐ কথা বলার মঙ্গে সঙ্গেই তৎক্ষণাৎ আমার বেদনার শান্তি হইল, নৌকার সকলেই তথন অবাক হইয়া গেলেন।

## আমাদের পাড়াগাঁ দম্বন্ধে ঠাকুরের নানা কথা।

বাড়ীতে সাত আট দিন থাকিয়া আবার গেণ্ডারিয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যখনই আমি বাড়ী হইতে আসি, ঠাকুর আমাকে দেশের খবর জিজ্ঞাদা করেন। এবার ঠাকুর বলিলেন—"তোমাদের গ্রাম হইতে জৈনসার যাবার পথে একটি বহুকালের প্রাচীন প্রকাণ্ড বট অখ্রথের জোড়া গাছ ছিল, সেই গাছটি এখন কি অবস্থায় আছে !"

আমি বলিলাম—'এ গাছের তলা দিয়াই চিরকাল সাধারণের যাতায়াতের পথ, ওখানে পছছিলেই শরীর ষেন শীতল হইয়া যায়। গাছতলায় একটু না বদিয়া পারা যায় না। গাছটি ছোট সময়ে যে প্রকার বড় ও ঝাপড়া দেখিয়াছি এখন আর সে প্রকার নাই, আপ না আপ নিই একটি একটি করিয়া বড় ভালগুলি ভকাইয়া যাইতেছে। ভানিয়াছি নিকটবর্ত্তী কোন কোন লোক ঐ গাছের ত্'একখানা ভালা কাটিতে গিয়া ম্থে বক্ত উঠিয়া অকমাৎ মারা পড়িয়াছে। গাছে যে কি আছে জানি না।'

ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"আহা! তোমাদের অঞ্চলের ঐ প্রাচীন বৃক্ষটি ধর্মের নিশান স্বরূপ। ঐ বৃক্ষের ক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, প্রাচীন ধর্ম্মভাবও তোমাদের দেশে লয় পাবে।"

আমি ভনিয়া চুপ করিয়া বহিলাম।

ঠাকুর জিজ্ঞান৷ করিলেন —"তোমাদের ওদিকে লোকের ধর্মভাব এখন কেমন ?"

আমি বলিলাম—কোজাগর পূর্ণিমার দিনে আমাদের দেশে ঘরে ঘরে বড়ই আনন্দ। এই পূর্ণিমাতে মেয়েরা ঢালের মত বড় লক্ষীর সরা থরিদ করিয়া আনাইয়া পূজা করেন। খুব বড় লোক হইতে নিতান্ত গরীব পর্যন্ত থাহারা এক সন্ধ্যা আধপেটা থেয়ে জীবন ধারণ করেন তাঁহারাও এই লক্ষীপূজা করেন, এবং প্রতি গৃহত্তের ঘরেই মথাসাধ্য এই লক্ষীপূজার আড়ম্বর হইয়া থাকে। পাড়ার প্রত্যেক বাড়ীর লোকেরাই প্রত্যেকের বাড়ী উপস্থিত হইয়া অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত রাত্রিতে প্রসাদ পাইয়া থাকেন। এই প্রসাদ ভোজন শেষ করিতে রাত্রি ভোর হইয়া যায়। সারাদিন মেয়েরা অনেকেই নিরম্ব উপবাস করিয়া থাকেন। এবার দেখাদেখি আমিও উপবাস করিয়াছিলাম, বড়ই ভাল লাগিল।

ঠাকুর বলিলেন-"পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা ব্রতাদি করে না ?"

আমি বলিলাম—আমাদের দেশে প্রায় সকল পাড়াগাঁয়েই এই কার্ত্তিক মাসে চার পাঁচ বংসরের কচি কচি মেয়েগুলি, ভোর বেলা উঠিয়া যমপুকুরের ব্রত করে। বাড়ীতে কোন ঘরের কোণে বা উঠানে, এক ফুট আন্দাজ স্থানে চতুকোণ গর্ত্ত করিয়া পুকুর কাটে; ঐ পুকুরের পাড়ে ডোট ছোট কলা গাছ, কচু গাছ এবং ধান গাছ পুতিয়া রাথে; ঐ গর্ত্তের চারিদিকে কাক, চিল, বাজ, কচ্ছপ, কুমীর, যম এবং যম্না প্রভৃতি ছোট ছোট মৃত্তিকার পুতুল স্থাপন করিয়া জল নাড়িতে নাড়িতে ব্রত্মন্ত্র পাড়েতে থাকে এবং ঐ গর্ত্ত হইতে গণ্ড্যে জল লইয়া মেয়েরা তাহাদের ভাবী শশুর শাশুড়ীর পরলোকে জল প্রাপ্তির জন্ম প্রার্থনা করিয়া ঐ সমন্ত পুত্লের মুথে জল ঢালিয়া দেয়। ছোট ছোট মেয়েরা এই প্রকার কোন না কোন ব্রত বংসরের অধিকাংশ সময়ই করিয়া থাকে।

ঠাকুর বলিলেন—"পূজা, ব্রত, উপবাস এ সকল যত করা যায় ততই ভাল। খেলার ছলে এ সকল ব্রত নিয়মাদিতে, শিশুকাল থেকে ছোট ছোট মেয়েদের অভ্যস্ত করান এদেশের প্রথা ছিল। এ সমস্ত ভবিষ্যুৎ জীবনের পক্ষে যে কত কল্যাণকর, তাহা এখন আর কেহ বুঝে না। দেখতে দেখতে বোধ হয় এ সমস্তই লোপ পেয়ে যাবে। মেয়েদের হইতেই দেশে ধর্মারক্ষা হয়। শিশুকাল থেকে এসব কর্লে বড়ই কল্যাণ হয়।

## গুরুর অপমান, ফল হাতে হাতে।

ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন — "তোমাদের দেশে সাধারণ লোকদের ভিতরে হরি সঙ্কীর্ত্তন ও মহাপ্রভুর মহোৎসবাদি পূর্কের প্রায় সকল গ্রামেই হইত, এখনও সেই প্রকার হয় ত ?"

ঠাকুরের প্রশ্ন ভ্রনিয়া আমি আমার একটি প্রত্যক্ষ ঘটনা বলিবার স্থযোগ পাইয়া বলিতে লাগিলাম—'আমাদের পাড়ার সংলগ্ন হজানগরে দত্ত পরিবারের একজন ধনী বৈঞ্ব কিছুদিন হয়, একটি বৃহৎ মহোৎসবের অমুষ্ঠান করেন; তাহাতে গ্রামের সমন্ত লোকেই খুব উৎসাহের সহিত যোগদান করিল। ধেনো জমির প্রায় ৫০।৬০ বিঘা লইয়া এই মহোৎসবের স্থান প্রস্তুত হইল; নির্দিট দিনে প্রায় শতাধিক উননে রাশি রাশি অর ও লাকরা ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করা হইল এবং দে সমন্ত অনারত মাঠে চাটাই ও হোগলা বিছাইয়া তাহার উপর ন্তুপীকৃত হইতে লাগিল। চারিদিক হইতে সহস্র সহস্র লোক দলে দলে আদিয়া উপস্থিত হইলেন; মুদদ, খোল, করতাল লইয়া বৈষ্ণবেরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে উচ্চ দক্ষীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গুরু পুরোহিত ক্রমে ক্রমে সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পূজা, ভোগ, আরতির কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কর্ম্মকর্ত্ত। তাহার গুরুদেবের নিকট যাইয়া, কার্য্যারত্তের অমুমতি প্রার্থনা করিলেন। গুরুদেব গরীব ছিলেন, তিনি কিছু অতিরিক্ত দক্ষিণা চাহিলেন। কর্মকর্ত্তা তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিলেন, 'আপনাকে যাহা দিতেছি, তাহাই লইয়া অমুমতি দেন; না হ'লে যথা ইচ্ছা চলিয়া যান। আপনি অমুমতি না দিলেও আমার এই কার্য্য এখন আর অসপেন থাকিবে না।' শিশুমুখে এই প্রকার অবজ্ঞাস্চক কথা শুনিয়া, গুরু অত্যস্ত মর্শান্তিক যাতনা পাইয়া অমনই উঠিয়া পড়িলেন, এবং যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, 'মহাপ্রভু জাগ্রত দেবতা, আমি তোমার গুরু, আমাকে যথন তুমি এভাবে অপমান কর্লে, তোমার এই কার্য্য কখনও তিনি স্থ্যপান হ'তে দিবেন না।' এদিকে সমন্ত আয়োজন প্রস্তুত। মহাপ্রভুর আসন সাজান হইতে লাগিল, এমন সময় হঠাং আকাশে কালমেঘ উঠিয়া পড়িল, এবং দেখিতে দেখিতে তাহা বৃহৎ আকার ধারণ করিয়া চারিদিক অন্ধকার করিয়া ফেলিল। দঙ্গে দঙ্গে প্রবলবেগে ঝড় উঠিয়া মুঘলধারে বুষ্টি আরম্ভ হইন। লোকসকন চতুর্দ্ধিকে উদ্ধিখাদে দৌড়িয়া পলাইতে লাগিল; বাশীকৃত অন্নব্যঞ্জনাদি সমস্ত উপকরণ সহিত অর্জ ঘণ্টার মধ্যেই জলপ্লাবনে নষ্ট হইয়া গেল। প্রায় ত্রিশ প্রত্রিশ হাজার টাকা বায়ে যে বিরাট্ ব্যাপার হইয়াছিল, কিছুক্ষণের মধ্যেই তাহা একেবারে পত হইয়া গেল। এ ঘটনা আমি বাড়ী থাকিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ঠাকুর বলিনেন—"গুরুর অপমান, এ যে গুরুতর অপরাধ; তাই ফল হাতে হাতে। অপরাধের দণ্ড অপরাধ বুঝিয়া কোথাও তিন দিনে, কোথাও তিন মাসে, কোথাও বা তিন বংসরের ভিতরে হয়। অনেক অপরাধের দণ্ড পরলোকে ভোগ কর্তে হয়।"

# নিজ পুত্রের জীবন লইয়া শিশ্বপুত্রের জীবন দান।

গুরুর প্রাণে ক্লেশ দিলে যেমন অকস্মাৎ বিপদের উৎপত্তি হয়, গুরুকে প্রদন্ধ করিলেও তেমন তাঁহার কুপায় মহাআপদ হইতে আশ্চর্য্য প্রকারে রক্ষা পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে আমাদের পরিবারের একটি যথার্থ ঘটনা, এবার মাঠাকুরাণীর মৃথে শুনিয়া আসিয়া ঠাকুরকে বলিলাম—

আমার বড় মামার উপযুগপরি কয়েকটি সস্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াই মারা পড়িতে লাগিল। ভূমিষ্ঠ হইবার পরই সন্তান চীৎকার করিতে থাকে এবং দক্ষে সঙ্গে তাহার শরীরের বর্ণ লাল, নীল, হলুদ ইত্যাদি নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন হয়, পরে শিশুটি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং অল্পফণের মধ্যেই মারা যায়। বার বার এইরূপ হওয়াতে আমার মাতৃল মহাশয় অতিশয় উদ্বিগ্ন ও হতাশ হইয়া পড়িলেন। একবার আমার মামীমাতার প্রদেব হওয়ার সময়েই দৈবক্রমে তাঁহার গুরুদেব ঐ গ্রামে অন্ত শিয়-বাড়ী উপস্থিত হইলেন। তিনি একজন তান্ত্ৰিক সিদ্ধপুরুষ ছিলেন; নরকপাল এবং স্থরা প্রভৃতি লইয়া অতি কঠোর দাধন করিতেন। পুত্রটি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরই অন্তান্ম বারের মতই চি চি করিয়া কাঁদিতে লাগিল এবং তাহার দর্বন শরীর নীল বর্ণ হইয়া গেল। আমার মাতৃল এবারও পুল্লটি মারা যায় দেখিয়া, যার পর নাই মন্মাহত ও হতাশ হইলেন। পরে হঠাৎ তাঁহার গুরুদেবের কথা স্মরণ হওয়ায়, দেই অন্ধকার রাত্রিতে দৌড়িয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেম, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণ হ'টি জড়াইয়া ধরিয়া, যাহাতে এবারে তাঁহার বংশ রক্ষা হয়, সেই জন্ম অত্যস্ত কাতর হইয়া পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার গুকদেব তথন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, 'একটি বিৰপত লইয়া আইস।' বিৰপত আনা হইলে তিনি তাহাতে সিন্ধের দারা এক প্রকার যন্ত্র একটি মূর্ত্তি আঁকিলেন, পরে সেই পত্রটি স্পর্শ করিয়া কিছুক্ষণ মন্ত্র জ্বপ করিতে লাগিলেন। অতঃপর আমার মাতৃলকে বলিলেন যে, "তুমি যদি এক দৌড়ে এই বিলপত্রটি লইয়া গিয়া তোমার নবজাত পুত্রটির বক্ষঃস্থলে রাখিতে পার, তাহা হইলে ঐ সভান দীর্ঘায়ু হইবে; কিন্তু যদি রাস্তায় কোন স্থানে এই বিৰপত্ৰ লইয়া দাঁড়াও, তাহা হইলে তোমার বিষম বিপদ্ ঘটিবে। আর এককথা, এই পুত্রটির নাম 'হরচরণ' বাখিও।" আমার মাতৃল সেই বিলপত্রটি লইয়া উদ্বশাসে এক क्रीए वाणि व्यामित्नन अवः উহা मिट निख्य वकः इत धवित्नन। व्याम्ध्या अहे त्य उरक्षार ছেলেটির সমস্ত উপদর্গ একেবারে শাস্ত হইয়া গেল, এবং দে ক্রমে ক্রমে বেশ স্বন্থ ইইয়া উঠিল। পরদিন আমার মাতুল তাঁহার গুরুদেরের নিকটে ষাইয়া শিশুটির স্বস্তার দংবাদ জানাইলেন এবং কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পুত্রটির নাম 'হরচরণ' রাখিতে তিনি আজ্ঞা করিয়াছেন কেন ? তাহাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার পুত্রের নাম 'হরচরণ' এবং তাহারই আয়ু লইয়া তিনি ঐ শিশুটির দেহে সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন। তিন দিন পরে সংবাদ আসিল যে, সত্য সত্যই তাঁহার পুত্র ঐ সময়ে কলেরা বোগে মার। গিয়াছেন।

ঘটনাটি শুনিয়া ঠাকুর বলিলেন—"তান্ত্রিকদের ভিতরে ভাল ভাল সিদ্ধ মহাপুরুষ এখনও আছেন i তোমার মাতাঠাকুরাণীর নিকট আর কি শুনিলে ?"

#### আশ্চর্য্য জন্ম বিবরণ।

আমি বলিলাম - মহাপ্রভুর কুপাতে আমার বড় দাদার (হরকান্ত বাব্র) যে ভাবে জন্ম হয়, সেই কথাও তিনি বলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন--সে কি রকম বল না ?"

আমি বলিলাম--গর্ভের একাদশ মাদ উত্তীর্ণ হইয়া গেল, অথচ সম্ভান প্রদাব হইতেছে না দেখিয়া, আখীয় স্বন্ধন সকলেই অভ্যন্ত ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। এমন সময়ে এক দিন প্রস্ব বেদনা আরম্ভ হইল। তিন দিন বেদনায় মাতাঠাকুরাণী জ্ঞানশূত্য হইয়া পড়িলেন। তৃতীয় দিন রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, কোন্ও জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—"তুমি মহাপ্রভুর মহোৎদ্র মান্দ্র কর, তবেই অচিরে তোমার স্ম্পান হইবে, নচেৎ কিছুতেই ইনি ভূমিষ্ঠ হইবেন না।" ঠিক সেই সময়ে বাড়ীর অপর ঘরে, পিসী ঠাকুরাণীও ঠিক এরূপ স্বপ্ন দেখিয়া, জয় মহাপ্রভু, জয় মহাপ্রভু' বলিতে বলিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তখন ঐ স্বপ্রের বিষয় আলোচনা হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে গ্রামের অপর প্রান্তের একটি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ (রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য) হাঁপাইতে হাঁপাইতে অত্যন্ত ব্যন্ততার সহিত আসিয়া উপস্থিত হুইলেন এবং বলিলেন—"এই মাত্র স্বপ্ন দেখিলাম, মহাপ্রভুর মহোৎদর মানদ না করিলে দস্তান ভূমিষ্ঠ হইবে না; ভোমরা মহাপ্রভুর মহোৎদর মান্স কর।" তিন জনে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়াও ঠিক একই স্বপ্ন একই সময়ে দেখিলেন, ইহাতে भकरलहे खरांक हहेशा रंगरलन, এवः खांखीय्रगंग खरंगीरन केन्नर मानम कन्निरलन । खांकर्षा এहे र्य, ইহার অল্পকণ পরেই দাদার জন্ম হইল। কিন্তু দাদা শৈশবে নানাপ্রকার রোগ্যস্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী ইহাতে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। দেই সময় এক দিন তিনি আবার স্বপ্ন দেখিলেন, কে যেন আদিয়া তাঁহাকে বলিলেন যে, "মানসমত মহোৎসব না করাতে, ছেলে এ সকল রোগ্যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।" আমরা শাক্ত পরিবার হইলেও, এই ঘটনাতে মহাপ্রভুর মহোৎসব খুব সমারোহের সহিত সম্পন্ন করিয়া দাদার অন্নপ্রাশন কার্য্য সমাধা হইয়াছিল।

ঠাকুর বলিলেন—"শ্রীবৃন্দাবনে যাবার সময়ে আমরা সকলে কিছুদিন ফয়জাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম; তাঁর অবস্থা দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। তিনি এ যুগের লোক নন, সত্য যুগের লোক; ওরকমটি প্রায় দেখা যায় না।"

এই বলিয়া ঠাকুর দাদার জীবনের আশ্চর্য্য কয়েকটি অবস্থার কথা উল্লেখ করিলেন ; ঠাকুর যথন ফয়জাবাদে ছিলেন, তখন সেথানে যে সকল আশ্চর্য্য ঘটনা হইশ্বাছিল, সে সকল বলিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত ঘটনা আমার সেই সময়ের ডায়েরীতে পরিস্কার লেখা বহিয়াছে বলিয়া এন্থলে আর লিখিলাম না।

#### অহিংদককে কেহ হিংদা করে না।

মহাভারতপাঠের পর ঠাকুরকে জিজাদা করিলাম—'হিংশ্র জম্ভ পরিপূর্ণ পাহাড় পর্কতে নিরাপদে কি উপায়ে থাকা যায় ?'

ঠাকুর বলিলেন—"মহাভারতে পুনঃপুনঃ পড়েছ ত! যাদের ভিতরে হিংসা নাই, তাদের কেহই হিংসা করে না; হিংস্র জন্ত সকলেও তাদের গাছ পাথরের মতই মনে করে।"

এই বলিয়া ঠাকুর একটি সভ্য ঘটনার উল্লেখ করিয়া এইরূপ বলিতে লাগিলেন—"কিছুদিন পূর্বে এখানকার হাতীথেদার এণ্ডারদন্ সাহেব হাতীতে চড়িয়া জয়দেবপুরের জললে শিকার করিতে গিয়াছিলেন। নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সাহেব বিপদে পড়িলেন। হাতীটি বাঘের গন্ধ পাইয়া সাহেবকে হাওদা হইতে ফেলিয়া দিয়া পলাইল। সাহেব বাঘটিকে লক্ষ্য কবিয়া হুই তিন বার বন্দুক ছুড়িলেন কিন্তু লক্ষ্য বার্থ হইল। প্রকাণ্ড বাঘটা সাহেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। সাহেব প্রাণপণে জঙ্গলের নানাদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। বাঘ যেন শিকার হাতে পাইয়াছে ব্ঝিয়াই থেলা করিতে করিতে ধীরে ধীরে সাহেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। সাহেব কিছুক্ষণ ছুটাছুটির পর হয়বান অবস্থায় জঙ্গলের ঝোপে একটি উলন্থ সন্মাদীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহারই নিকট পিয়া পড়িলেন। সন্ন্যাসী সাহেবকে স্থির হইয়া বসিতে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত ব্যস্ত হইয়াছ কেন?" সাহেব এন্ত হইয়া বলিলেন, "বাঘ যে আমাকে ধ'রে ফেল্বে।" তথন সন্নাদী বাঘটিকে হাত নাড়িয়া অগ্রসর হইতে নিবারণ করিয়া বলিলেন, "বৈঠ বাচ্ছা, আউর নগিজ মত্ আও।" বাঘ একটু বসিয়া থাকিয়া লেজ নাড়িয়া গোঁ গোঁ শব্দ করিতে লাগিল, পরে এক দিকে চলিয়া গেল। সন্ন্যাসী সাহেবকে জিজাসা করিলেন, বাঘের ভয়ে তুমি এত অন্থির হইলে কেন ?' সাহেব বলিলেন, 'আমি এই বাঘটিকে শিকার করিতে হুই তিন বার গুলি ছুড়িয়াছি, কিছ তাহা বার্থ হয়, অমনই বাঘ আমাকে আক্রমণ করিতে পেছন নেয়।' সন্মাসী জিজাসা করিলেন. "বাঘকে তুমি গুলি ছুড়িলে কেন? তুমি কি বাঘ খাও?" সাহেব বলিলেন, "না, বাঘ আমরা খাই না, আমোদের জন্ম শিকার করি। আপনার ইঞ্চিতে বাঘ শ্বির হুইল, পরে চলিয়া গেল; বনের বাঘকে কি উপায়ে আপনি বশ করিলেন, আমাকে দয়া করিয়া বলুন।" সল্ল্যাসী বলিলেন, "কোন মন্ত্র ভন্ত নাই, শুধু ভালবেদে। পশু পক্ষী, কীট পতক, মহুয় দকলকেই একমাত্র ভালবাদার ঘারা বশ করা যায়। তোমার ভিতরে হিংসা আছে বলিয়াই, অস্তেও তোমাকে হিংসা করে। হিংসাশৃস্ত হইলে, সাপে বাঘেও কিছু করে না।" সাহেব শুনিয়া অবাক্ হইলেন। ভিতরে তাঁর কি এক চমক্ লাগিল, তিনি খুব কাতর হইয়া সন্ন্যাসীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী সাহেবকে দীক্ষা দিলেন, এবং ঘরে ষাইয়া ভন্তন সাধন করিতে বলিলেন। সাহেব বাসাবাটীতে আসিয়া বাব্রচিকে বিদায়

করিলেন। তদবধি ব্রাহ্মণের পাকে নিরামিষ আহার করিতেছেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে খুব ভক্তি শ্রুদ্ধা করেন। ঢাকার অনেক ক্বতবিভ ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে ধান। সকলেই তাঁর অবস্থা দেখিয়া আশ্চর্যাধিত হন। উপস্থিত তিনি কোথায় আছেন জানি না।

ঠাকুর যে এগুারদন্ সাহেবের কথা বলিলেন, দীর্ঘাকৃতি এবং বলিষ্ঠ এই সাহেবকে আমি অনেকবার রম্নাব মাঠে ক্রিকেট্ থেলিতে দেখিয়াছি। শুনিলাম এখন তিনি চাট্গাঁর দিকে বদ্লি হইয়া গিয়াছেন। খুব সান্ধিক ভাবে বৈষ্ণব আচারে থাকেন। পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে রহিয়াছে।

এই ঘটনা বলার পর ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"যেখানে হিংসা নাই সেখানে সাপে বাঘেও হিংসা করে না। খাতখাদক সম্বন্ধে বধ পৃথক। তাকে ঘথার্থ হিংসা বলে না। কামাখ্যাতে একদিন অচলানন্দ স্বামী একটি জলাশয়ের কাছে ব'সে আছেন, ব্রাহ্মণেরা সেখানে পূজা আহ্নিক কর্ছেন; এমন সময়ে একটি বাঘ জল খেতে এসে উপস্থিত হ'ল। ব্রাহ্মণেরা বাঘের ভয়ে সন্ধ্যা আহ্নিক ছেড়ে পালাতে ব্যস্ত হ'লেন। অচলানন্দ স্বামী সকলকে স্থির হ'য়ে থাক্তে বলে, বল্লেন—'আপনারাই তো ব'লে থাকেন কামাখ্যায় হিংসা নাই, তবে এত ভীত হচ্ছেন কেন ? আপনাদের কোনও ভয় নাই। নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিজেদের কার্য্য করুন্।' স্বামিজীর কথা শুনে ব্রাহ্মণেরা সশঙ্ক হ'য়ে আপন আপন সন্ধ্যা আহ্নিকাদি কর্তে লার্গ্লেন; বাঘটিও জল খেয়ে চ'লে গেল।"

## ঠাকুরের শান্তিপুর যাইতে ব্যস্ততা।

প্রায় এক মাস হইল নানাস্থানের গুরুজাতাদিগের সন্মিলনে, ঠাকুরের সঙ্গে গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে
পরমানন্দে কাটাইলাম। জানি না, আজ কেন ঠাকুর অকস্মাৎ শান্তিপুরে
১৮ই কার্ডিক, মললবার।
যাইবার জন্ম ব্যন্ত হইয়া পড়িলেন। আজ সকালে চা-সেবার কিছুক্ষণ
পরে ঠাকুর বলিলেন—"মাকে দেখ্তে কাল ভোরেই আমি শান্তিপুর যাব।"

আমরা অহমান কারলাম ঠাকুরমা অতিশন্ত পীজিতা, তাই ঠাকুর বোধ হয় তাঁহার শেষ সময় বৃঝিয়া, বৃদ্ধা মাতাকে দেখিতে ব্যস্ত হইয়াছেন। ঠাকুরের দঙ্গে কে কে শান্তিপুরে যাইবেন জিজ্ঞাসা করাতে ঠাকুর বলিলেন—"যার যার ইচ্ছা হয় যেতে পার।"

আমরা আট নয়টি গুরুভাই ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে প্রস্তুত হইলাম। শ্রীধর বাতরোগে শ্যাগত, উঠিবার শক্তি নাই; ঠাকুরের সঙ্গে যাইতে পারিবেন না ভাবিয়া কান্দিয়া অন্থির হইলেন। শ্রীধর ঠাকুরের নিতাসঙ্গী; ঠাকুর কথনও তাঁহাকে সঙ্গছাড়া করিয়া রাখেন না; এ সময় শ্রীধরকে নিতান্ত অচল দেখিয়া ঠাকুর খুল মেহের দহিত বলিলেন—"শ্রীধর এই তোমার পাথেয় রইল, যখন সমর্থ হবে, তখনই আমার কাছে চ'লে যেতে পার্বে।"

শ্রীধর সারারাত্রি কান্দিয়া কাটাইলেন।

## শান্তিপুর যাতা।

ট্রেন যাইবার বহুপূর্ব্বেই শেষ রাত্রিতে ঠাকুর দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। গুরুজ্ঞাতারা অনেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যান্ত ঠাকুরকে স্থীমারে উঠাইয়া দিবার জন্ত সঙ্গে করা হইল। করায়ণগঞ্জ ষ্টেশনে পৌছিয়া আমরা গোয়ালন্দ স্থীমারে উঠিলাম। গুরুজ্ঞাতারা ঠাকুরের চরণে প্রণাম করিয়া কান্দিতে কান্দিতে বিদায় হইলেন। স্থীমারে উঠিলাম। গুরুজ্ঞাতারা ঠাকুরের আসন পাতিয়া আমরা কয়েকজন গুরুজ্ঞাতা ঠাকুরকে ঘেরিয়া বিদ্যাম। অনেক লোক আদিয়া ঠাকুরকে দেখিয়া যাইতে লাগিল। কেহ কেহ মাম্লা মোকদ্মার ফলাফল, কেহ বা সাংসারিক নানাপ্রকার অশান্তি উৎপাতের প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞানা করিতে আরম্ভ করিল; আবার কেহ কেহ বা খুব কাতর হইয়া পুনঃপুনঃ উৎকট রোগের ঔষধের জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল।

ঠাকুর ধীরভাবে সকলকেই বলিতে লাগিলেন—"আমি ওসব কিছুই জানি না, ভগবানের নাম করি মাত্র।"

কিন্তু ঠাকুরের কথা শুনিয়াও কেহই পুন: পুন: জেদ করিতে নিবৃত্ত হইল না। এরপ লোকের সংখ্যা ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল দেখিয়া, আমরা অতিশয় বিরক্ত হইয়া পড়িলাম। একটু অবসর পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম, "ইহারা এই ভাবে সমন্তটা দিনই জ্ঞালাতন করিবে। আপনি বলিলে, জ্ঞামি সহজে এক কথায়ই ইহাদিগকৈ নিবৃত্ত করিতে পারি। তাই করিব কি ?

ঠাকুর বলিলেন—"ভূমি কি ব'লে এদের নিবৃত্ত কর্বে?"

আমি বলিলাম—"ইনি হাজার টাকার কমে কিছুতেই ঔষধ দেন না; মোকদ্দমার ফলাফলের কথাও বলেন না। ইহা বলিলে, টাকার কথা শুনিয়াই সকলের শ্রন্ধা উড়িয়া যাইবে, আর কখনও কেহ এদিকে ঘেঁসিবে না।"

ঠাকুর বলিলেন—"যদি কেহ হাজার টাকা দিতে রাজি হয়, তখন কি কর্বে ? এমন লোকও ত থাক্তে পারে।"

আমি আর একথার কোনও উত্তর দিতে পারিলাম না।

ঠাকুর তথন বলিলেন—"ওরূপ বল্তে নাই, যথার্থ কথাই বল্তে হবে। যে বিশ্বাস

করে করুক, না করে তাতেই বা ক্ষতি কি ? লোকে আশা ক'রে আর্ম, একটু বিরক্ত ও কর্বে না ? এতে অস্থির হ'লে চলবে কেন ?"

আমি লজ্জিত হইয়া চূপ করিয়া বহিলাম। আমরা প্রায় সন্ধার সময়ে পোয়ালন্দে নামিয়া ট্রেনে
চাপিলাম, এবং শেষ বাতে রাণাঘাটে পৌছিয়া-তথায়ই ভোরবেলা পর্যন্ত অপে কা করিতে লাগিলাম।
প্রত্যুমে ঘোড়ার গাড়ীতে রওয়ানা হইয়া প্রায় লাড়ে আটটার সময় শান্তিপুরে পৌছিলাম।
ঠাকুরের বাড়ীর ঘারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ঠাকুরমা সেখানে যেন
ঠাকুরেরই জন্ত অপেকা করিতেছেন। ঠাকুর সাইাল হইয়া ঠাকুরমার
চরণে প্রণাম করিলেন। ঠাকুরের চক্ষে জল আদিল। ঠাকুরমা বলিলেন, "তুই এখন এলি যে?"

ঠাকুর বলিলেন—"মা, তুমি যে আমাকে 'বিজয়,' 'বিজয়' ব'লে ডেকেছিলে, তা আমি শুনেছিলাম।"

ঠাকুরমার শরীরে প্রহারের চিহ্ন দেখিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। কিন্তু তিনি বিদ্যাত্র কাহারও বিশ্বদে ঠাকুরমার প্রকে একটি কথাও বলিলেন না। ক্রমে আমরা ঠাকুরমার সঙ্গে আলাপে জানিতে পারিলাম যে, উন্মাদের অবস্থায় বাহাদের উপরে ঠাকুরমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল, তাঁহাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি উহাকে দামলাইতে না পারিয়া, এমন দাক্রণ প্রহার করিয়াছিলেন যে, ঠাকুরমা তুই তিনবার "বিজয়", "বিজয়" রবে চীৎকার করিয়া মূচ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ঠাকুরমার ঐ চীৎকার শুনিয়াই, ঠাকুর শান্তিপুরে আদিবার জন্ম অস্থির হইয়াছিলেন,ইহা পরিস্কার জানিতে পারিয়া আমরা অবাক্ হইলাম। ঠাকুর বাড়ীতে পৌছিয়া নীচের ঘরেই আদন করিয়া বদিলেন। অবিলম্থেই আমরা উপরের ঘর পরিস্কার করিয়া ঠাকুরের সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। এতকাল আমি স্বপাকে আহার করিয়াছি,আজ সকলের সঙ্গেই প্রসাদ পাইতে ঠাকুর আমাকে আদেশ করিলেন, উপরে একটি মাত্র ঘর, তাহাতেই আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে রহিলাম।

# পাণ্ডব বিজয় যাত্রাভিনয়—সত্যনিষ্ঠার উপদেশ।

আহারাস্তে অপরাত্নে আমরা সকলে ঠাকুরের সঙ্গে বাহির হইলাম। গৃহদেবতা খ্রামন্ত্রনর করে প্রণাম করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে শান্তিপুরে বহু দেবালয়ে লইয়া গেলেন। সর্ব্বত্রই সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলাম। সন্ধ্যার একটু পরে, আমরা যাত্রা শুনিবার জন্ম কোন এক গোস্বামীর বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। গৃহস্বামী যাত্রাস্থলে ঠাকুরকে বসিতে আহ্বান করাতে, ঠাকুর আমাকে মাত্র সঙ্গে লইয়া সভায় গিয়া বসিলেন। অপরাপর সকলকে লারের সন্মুখে দাঁড়াইয়া যাত্রা শুনিতে ইন্ধিত করিলেন। আন্ধাদের সভায় অপর জ্বাতি একাসনে বসেন না বলিয়াই, ঠাকুর সকলকে লইয়া সভাস্থলে গেলেন না, এ কথা পরে জানাইলেন।

अधिरभाषामी टाज्न भाषिश्यत् नांगि (वर्जमान व्यवस्।) >00 º

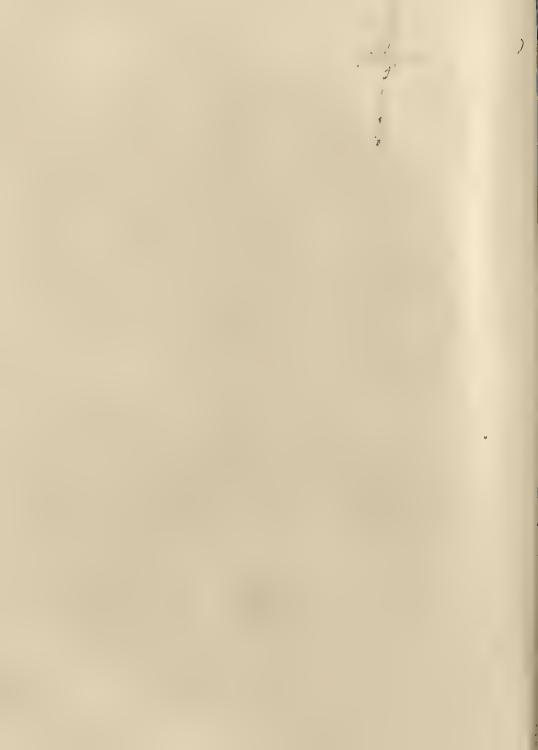

যাত্রা শুনিয়া বড়ই ব্রানন্দ ইহল। শ্রীক্লফের দহিত যুদ্ধে পরান্ত হইয়া প্রাণ্ডয়ে দণ্ডী রাজা পাণ্ডবদিনের শরণাগত ইইলেন। ভীমদেন দণ্ডী রাজাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিলেন। শ্রীক্লফ উহা জানিতে পারিয়া পাণ্ডইদের নিকটে আদিয়া দণ্ডী রাজাকে চাহিলেন। পাণ্ডবেরা বলিলেন, 'ইনি প্রাণ্ডয়ে আমাদের শর্ম লইয়াছেন। আমরাও ইহাকে অভয় দিয়া আশ্রয় দিয়াছি। স্কতরাং কিছুতেই ইহাকে ত্যাগ করিতে পারিব না।' শ্রীক্লফ বলিলেন, 'তাহা হইলে তোমাদের সঙ্গে আমার বিষম বিরোধ ঘটিল দেবিতেছি।' ভীমদেন বলিলেন, 'হে কৃষ্ণ, আমাদের একমাত্র বল তুমি। তোমার আত্মীয়তার গর্কেই আমরা। ইন্দ্রচন্দ্রকেও তৃণতুল্য জ্ঞান করি না। কিন্তু শরণাগতকে রক্ষা করিতে যত্তপি আমাদের জীবন দিতে হয়, এমন কি যদি তোমার বিক্লজেও অপ্রধারণ করিতে হয়, অনায়াদে করিব। ধর্ম কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিব না।' শ্রীক্লফ তথন একা, বিয়ু, শিব, কান্তিক, গণেশ প্রভৃতি দেবগণকে লইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পাণ্ডবেরাও ভীয়, লোণ প্রভৃতি কৌরবগণের সহিত মিলিত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। সমস্তুত্র দেবগণের সহিত কৃষ্ণ পাণ্ডবগণের মহাযুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধের পরিণাম কুরু পাণ্ডবের জয় ও শ্রীক্রফের পরাজয়। এই যাত্রা শুনিয়া আদিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম—"শ্রীক্রফ যদি দাক্ষাৎ ভগবান, তা হ'লে তিনি সমস্তু দেবগণের সহিত মিলিত হইয়াও সামাত্র কুরু পাণ্ডবেদের নিকট পরান্ত হইলেন কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"এই দেখালেন যে, নিজ কর্তব্যেযদি দৃঢ়তা থাকে, সত্যেও ধর্মে যদি একান্ত নিষ্ঠা এবং চেষ্টা থাকে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচাদির সহিত মিলিত হ'য়েও স্বয়ং ভগবান্ ভাঁর বিরুদ্ধে দাঁড়ায়ে কিছুই কর্তে পারেন না। সত্যের সর্বব্রেই জয় জান্বে। যাহা সত্য, যাহা ধর্মা, তাহাতেই স্থির থাক্বে। ভগবান্ও যদি নানাপ্রকার ঐশ্বর্যা দেখায়ে বিচলিত কর্তে চেষ্টা করেন, কখনই টল্বে না। তিনি যদি সমস্ত শক্তি প্রয়োগ ক'রে পরাস্ত কর্তে চেষ্টা করেন, পার্বেন না। দেব, দেবী, যক্ষ, রক্ষ, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মিলিত হ'য়েও পরাস্ত হবেন, তাঁর কুপায় সর্বত্র সত্যের জয় হয়, ইহা নিশ্চয়ই জেনো।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"গুরু যাকে যেটি নিয়ম করিয়া দেন, তাহাই ত তার কর্ত্তব্য ? আর তাঁর উপদেশই ত ধর্ম ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা বই আর কি ?"

আমি বলিলাম—"সকল নিয়মই কি আর যোল আনা সর্বত রক্ষা করা যায় ?"

ঠাকুর বলিলেন — "হাঁ, তা না কর্লে হবে কেন ? যার যেটি নিয়ম, তা সর্বতি ষোল আনা রক্ষা ক'রে চল্তে হবে, একটু বাদ পড়্লে চল্বে না; নিয়মের একটি ছাড়লে সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁচটিও ছাড়তে হয়। শত সহস্র বাধা বিল্লের মধ্যেও নিজের নিয়মে দৃঢ়তা রাখ্বে। এ বিষয়ে বজ্লের মত কঠিন হবে। "বজ্লাদপি কঠোরাণি মৃদ্ণি কুসুমাদপি। লোকোত্তরাণাম্ চেতাংসি কো কু বিজ্ঞাতুম্ অর্হতি॥" বজ্লের মত কঠোর ও পুপ্পের মত কোমল হ'তে ঋষিরা যে বলেছেন, তাহা এই নিয়ম রক্ষা বিষয়েই। আর এই নিয়মে প্রবেশ বিষয়েই আবার পুপ্পের মত কোমল হ'তে হবে। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সহিত, ধীর ও শাস্ত ভাবে, নিজের নিয়ম রক্ষা ক'রে যাবে।"

## চিত্তবিকৃতি ও শাসন।

ঠাকুর শান্তিপুরে পঁহুছিলেন, ঠাকুরের আত্মীয় স্বজনগণ, বহু ত্বীলোক ও পুরুষ আসিয়া ঠাকুরকে
দেখিয়া যাইতেছেন। একটি অল্পবয়স্কা ব্রাহ্মণ বিধবা, প্রায় সর্ব্বদাই আমাদের
২২শে কার্ত্তিক, শনিবার।
 এখানে আসেন। গতকলা হইতে আমাকে তিনি তাঁর বাড়ীতে লইয়া
যাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। পুনঃপুনঃ অফুরোধ করাতে আমি বলিলাম, "ঠাকুর না
বলিলে আমি কোথাও এক পা যাইতে পারি না। আপনি ঠাকুরকে বলুন না।" স্বীলোকটি ঠাকুরকে
যাইয়া বলিলেন, "তোমার ব্রহ্মচারী শিষ্যটিকে একবার আমার বাড়ী নিয়ে যেতে চাই।"

ঠাকুর বলিলেন—"ব্রহ্মচারীর ইচ্ছা হ'লে যাবে।"

ঠাকুরকে ছাড়িয়া পাঁচ মিনিটের জন্যও অন্যত্র যাইতে আমার ইচ্ছা হয় না। অথচ স্থালোকটির বিশেষ অগ্রহ ও অন্থরোধ দেখিয়া আমি বিষম সমস্তায় পিছিলাম। ঠাকুর আমাকে অন্থমতি দিয়াছেন, কোনও প্রকারে মনকে ব্রাইয়া উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। উহার বাড়ী পৌছিয়া দেখি, অন্য একটি লোকও ঐ বাড়ীতে নাই, মাত্র একটি ছোট ছেলে রহিয়াছে। বিধবাটি আমাকে বসিতে আসন দিয়া, জল থাবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, আমি নিষেধ করাতে নিবৃত্ত হইলেন। পরে সমুধে বিসন্থ নানাকথায় আমার পরিচয় লইতে লাগিলেন। স্থন্দরী যুবতীর রূপলাবণা ও হাবভাব দেখিয়া আমি যেন কেমন হইয়া পড়িলাম। আমার সমন্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। আমি থাকিব কি যাইব, ইহাই ভাবিতে লাগিলাম। অকস্মাৎ ভয়ে আমি অন্থির হইয়া পড়িলাম। আমি বিধবাটিকে বিলাম, "অনেকক্ষণ হয় আসিয়াছি, শীত্র আমাকে ঠাকুরের নিকট পৌছাইয়া দিন। আমার অস্থধ বোধ হইতেছে, বরং অন্তদিন আসিব।" স্ত্রীলোকটি যেন অভ্যন্ত তৃঃথিত হইলেন, কিন্তু কয়েকবার থাকিতে বলিয়া আর বিশেষ জেদ্ করিলেন না; রান্তা দেখাইয়া দিলেন। আমি বাড়ী গঁহছিয়া ঠাকুরের নিকটে নিজ আসনে যাইয়া বিদলাম।

ঠাকুর আমাকে দেখিয়াই বলিলেন—"কি ব্রহ্মচারী, বেড়িয়ে এলে, বেশ ভালো লাগ্ল ?" আমি বলিলাম—"বিষম ভাল লাগ্ল। আমি কি আর এমন জানি ?"



বাব্লায় শ্রীশ্রীষ্ঠতত প্রাভূর ও তাহার প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহের মূর্চি ১১০ পৃষ্ঠা



ঠাকুর বলিপেন— ভা জার জান না ? না জেনেই কি গিয়েছিলে ?"

আমি খুব লজ্জিত হইয়া বলিলাম—"কি কর্ব, উহার অহুরোধ এড়াতে পারলাম না। আমার তেমন একটা ইচ্ছা ছিল না।"

ঠাকুর একট্ তেজের সহিত বলিলেন—"তবে গেলে কেন ? ধর্ম্মলাভ কর্তে ইচ্ছা হ'লে, লোকের অনুরোধ উপরোধ ছাড়তে হবে। কিদে কার মনে কপ্ত হবে, কিদে কার মন রক্ষা হবে, এসব দিকে তাকালে কখনও ধর্ম্ম কর্ম্ম হয় না। ঠিক প্রাণের সরল আকর্ষণের দিকে তাকায়ে সমস্ত কার্য্য কর্তে হয়। কারও অনুরোধে কোথাও যাওয়া বা কোনও কার্য্য করা ঠিক নয়। এরূপ কর্লে উপকার না হ'য়ে বরং অনেক সময়ে বিষম ক্ষতিই হয়। সহজভাবে প্রোণের আকর্ষণমত কার্য্য ক'রে গেলে, কোনও ক্ষতিই হয় না। অবশ্য এমনও ঘটতে পারে যে, একজন লম্পটের উপর আকর্ষণ পড়ল, আবার একজন সাধুর উপরও হ'ল না। সে সব স্থলে বুঝে নেওয়া বড়ই কঠিন; তা হ'লেও সরল ভাবে প্রাণের সহজ টানে কোন কার্য্য কর্লে পরিণামে অমঙ্গল ঘটে না। যিনি যত উন্নত হউন না কেন, খ্রীলোক হ'তে সকলকেই সর্ব্রদা তফাৎ থাক্তে হবে। এমন কি উদ্ধরেতাঃ হ'লেও, স্থীলোক হ'তে বিষম অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।"

#### সৎসঙ্গ বিষয়ে উপদেশ।

ঠাকুরের এই সকল কথা শুনিয়া আমার বড়ই অভিমান হইল। ঠাকুরের উপরই একটু চাপ
দিয়া আমি বলিলাম, "নিয়ত সদ্গুক্তর সঙ্গলাভ করেও এ সকল কুপ্রবৃত্তি আমার কিছুতেই গেল না।"
ঠাকুর বলিলেন—"সদ্গুক্তর সঙ্গ। সে ত অনেক দূরের কথা, সংসঙ্গও তোমরা ঠিকমত
কর্ছনা। সংসঙ্গ হ'লে সমস্ত কুপ্রবৃত্তি নপ্ত হ'য়ে যায়।"

আমি বলিলাম--- "আবার সংসদ কিরুপে কর্তে হয় ? সংসদ কাকে বলে ?"

ঠাকুর বলিলেন — "সাধুর সঙ্গে দশটা ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলাই সংসঙ্গ নয়। সাধুর নিকটে থেকে তাঁর সমস্তগুলি কার্য্যকলাপ, আচার ব্যবহার, খুব ধৈর্য্যের সহিত ধীর ভাবে দেখে যেতে হয়। কখন তিনি কি করেন, কার সঙ্গে কোন্ অবস্থায় তিনি কিরূপে ব্যবহার করেন, তিনি কি প্রকারে সময় অতিবাহিত করেন, সাধুদের এ সমস্ত কার্য্যে নিয়ত মনোযোগ থাক্লে, চিত্ত তাতে আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে; ধীরে ধীরে, নিজের দিকে যাহা কিছু ক্রটি আছে ধরা পড়ে ও তাতে ধিকার জন্মে। সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির এ সমস্ত বিকৃত ভাবও নাই হ'য়ে যায়।"

## বাবলায় অপ্রাকৃত হরিদঙ্কীর্ত্তন।

ঠাকুর এখানে আছেন খবর পাইয়া কলিকাতা হইতে কয়েকটি গুরুত্রাতা গতকল্য শান্তিপুরে
আসিয়াছেন। প্রত্যুধে আমরা সকলেই গলালানে গেলাম; গলা বছদ্রে,
২৩শে কান্তিক, রবিবার।
চডাতে পাঁছছিয়াও প্রায় এক মাইল চলিতে হয়।

ঠাকুর বলিলেন—"বড় রাস্তার উপরে, যে স্থানে শীঞ্জীজগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত আছেন, কিছু কাল পূর্বেও গঙ্গা দেই স্থানে ছিলেন।"

আহারাস্থে, আমরা সকলে ঠাকুরের দক্ষে অধৈতপ্রভুর ভজন স্থান দেখিতে বাবলাতে চলিলাম। অনেক দূর চলিয়া আমরা একটি ধাল পাইলাম।

ঠাকুর বলিলেন---"এই থাল এক সময়ে গঙ্গা ছিল।"

দশ্ধার প্রায় এক ঘণ্টা পূর্ব্বে আমরা বাবলাতে পহছিলাম। একটি বৃদ্ধ হিন্দুখানী দগ্ধাদী অবৈত-প্রভূব মন্দিরে সেবক রহিয়াছেন। বাবাজীর বিনয়, ভক্তি ও দেবানিষ্ঠা দেখিয়া আমরা বড়ই আনন্দ-লাভ করিলাম। স্থানটি অতিশয় নির্জ্জন, গঙ্গা হইতে এখন বহুদ্রে। এক সময়ে গঙ্গা এই মন্দিরেরই ধার দিয়া প্রবাহিতা ছিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা দাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া মন্দিরপ্রাঙ্গণে বসিলে—

ঠাকুর আমাদিগকে বলিলেন—"স্থানের প্রভাব বড়ই চমংকার। একটু স্থির হ'যে ব'সে নাম কর্লেই বুঝ তে পার্বে।"

আমরা দকলেই স্থিরভাবে বিদিয়া নাম করিতে লাগিলাম। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরেই শুনিতে পাইলাম, বছদ্ব হইতে যেন থোল, করতাল, কাঁদর, ঘণ্টা ও মৃহ্মৃ হুং শঙ্খধনি সংযোগে একটি মহাদন্ধীর্জন ক্রমশং নিকটবর্জী হইতেছে। ভাবিলাম ঠাকুরকে এহানে আজ উপস্থিত জানিয়াই, বুঝি আশপাশের লোক দন্ধীর্জন শইয়া এহানে আদিতেছেন। আমরা খ্ব উৎসাহের দহিত নাম করিতে লাগিলাম। দন্ধীর্জনের ধ্বনিতে আমাদের চিন্ত নাচিয়া উঠিল। ছুই এক মিনিট অস্তরেই দন্ধীর্জন আদিয়া পড়িয়াছে স্থাপ্ট বোধ হওয়াতে, আমরা কেহ কেহ আদন ছাড়িয়া দন্ধীর্জনে যোগ দিতে মন্দিরের বাহির হইয়া পড়িলাম এবং অদ্রেই দন্ধীর্জন হইতেছে বুঝিয়া অগ্রদর হইতে লাগিলাম। অন্তুত ভগবানের থেলা, ঠাকুরকে ছাড়িয়া যতই আমরা দন্ধীর্জনে যোগ দিবার আকাজ্ঞায় চলিতে লাগিলাম, ততই দন্ধীর্জনের ধ্বনি ক্রমশং ব্রাদ পাইয়া, ছুই এক মিনিটের মধ্যে একেবারেই বিল্পু হুইয়া গেল। আমরা আদিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম, সন্ধীর্জনের মহা কোলাহল শুনিয়া তাহাতে যোগ দিবার আকাজ্ঞায় বেমন আমরা মন্দিরপ্রান্ধণ হুইতে বাহির হুইয়া ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম, জানি না অক্স্মাৎ কি প্রকারে সেই দন্ধীর্জন মুহুর্জমধ্যে কোন্ দিকে চলিয়া গেল।"

ঠাকুর বলিলেন—"ছেলেবেলা প্রায়ই আমি বাবলায় আস্তাম। এই সঙ্কীর্ত্তন শুন্তাম;



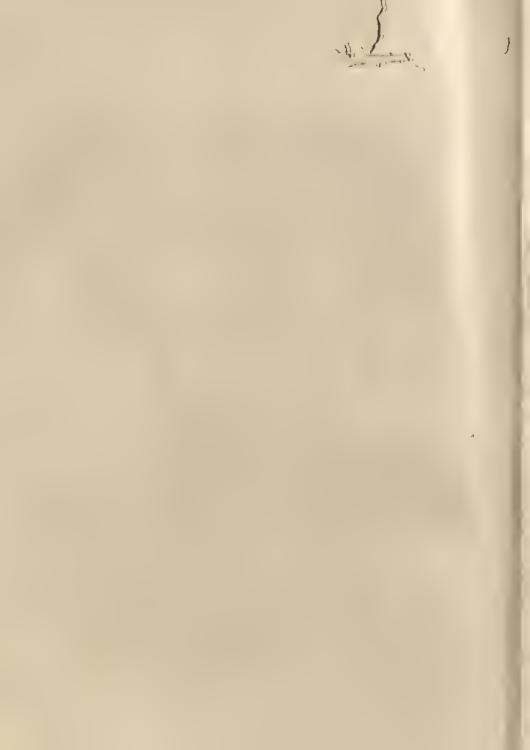



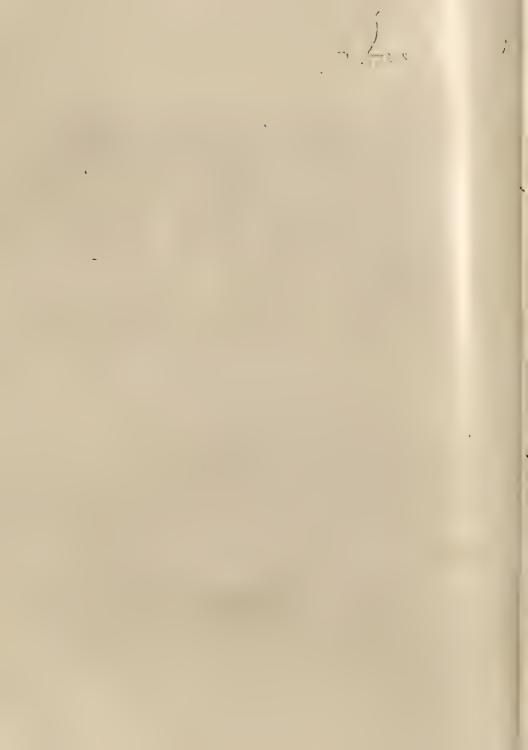

তখন একবংর এদিক একবার ওদিক্ ছুটাছুটি কর্তাম। ত্বির হ'য়ে ব'সে নাম কর্লেই, ক্রমে ওতে আরও যোগ দিতে পার্তে। এই সঙ্কীর্ত্তন সাধারণ কীর্ত্তন নয়। তোমরা খুব ভাগ্যবান্, মহাপ্রভুর সঙ্কীর্তনের ধানি শুনেছ।"

আমরা শুনিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেলাম। সমস্তই ভগবান্ গুরুদেবের রূপা। তাঁরই রূপাতে সেই অপ্রাক্ত মহাপ্রভুর দক্ষীর্তনের আভাষ পাইলাম। কুবৃদ্ধি বশতঃ ঠাকুরের নিকট হইডে দ্রে যাইতেই তাঁর অপরিদীম রূপার ফল মুহূর্তমধ্যে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া গেল। ধন্ম শুকুদেব। তোমার রূপা ব্যতীত সমস্ত অলোকিক অবস্থা, অভুত দৃশ্য অপ্রাক্ত আনন্দকেও কিছুই যেন মনে না করি, এই আশীর্কাদ করিও। বাবাজী ঠাক্রকে অহৈতপ্রভু বলিয়া বহু স্তব স্থতি করিলেন। বাবাজীর নিজপট শ্রদ্ধা ভক্তি দেখিয়া বড়ই ভাল লাগিল। ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম—"হিন্দুমানী বাবাজী এখানে আদিয়া বহিলেন কিরপে? কতকাল যাবৎ এখানে আছেন?"

ঠাকুর বলিলেন—"কতকালযাবৎ আছেন বলিতে পারি না। বহুকাল হ'তেই বাবাজীকে এই অবস্থায় দেখে আস্ছি। অল্প বয়সে ইনি অকস্মাৎ এখানে এদে পড়েন, অদৈতপ্রভূর বিশেষ কুপা লাভ ক'রেই, এস্থানে প'ড়ে আছেন। এরপ মরার মত প'ড়ে না থাক্লে কি আর ধর্মালাভ হয় ? ধর্মা কি আর এমনই সহজ জিনিস ? অভিমান শৃত্য হ'তে হবে। ব্যের যেমন বীজ না পচ্লে তা হ'তে অস্কুর বাহির হয় না, মাসুষেরও অভিমানটি একেবারে নই না হ'লে, ধর্মোর অস্কুর জন্মায় না। অভিমান যত কাল আছে, ততকাল প্রকৃত ধর্মোর নাম গন্ধও নাই; এ নিশ্চয় জান্বে, জীয়ন্তে মৃত হ'তে হবে।"

# বাবলায় কুকুর দারা অদৈতপ্রভুর পাছকা আবিষ্কার।

শুনিলাম এই বাবলা প্রীপ্রী অবৈতপ্রভূব তপস্থার স্থান ছিল। শান্তিপুরের প্রায় তুই মাইল উত্তরে এই স্থান অবস্থিত। চারিশত বংসর পূর্বে এই স্থান শান্তিপুরেরই অন্তর্গত ছিল। এখনও ইহাকে আদি শান্তিপুর বলে। সেই সময়ে স্থান-তর্কিণী গলা এই পৃণ্যভূমির ধার দিয়া দক্ষিণে প্রবাহিতা ছিলেন, এখন গলার খাত মাত্র অবশিষ্ট আছে। বাবলা বৃক্ষের জললে এই স্থান পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া ছিলেন, এখন গলার খাত মাত্র অবশিষ্ট আছে। বাবলা বৃক্ষের জললে এই স্থান পরিপূর্ণ ছিল বলিয়া ছিল। তথায় অবৈত মহাপ্রভূব দোল হইত। এখন দোল শ্রীমন্দিরেই হইয়া থাকে। এই দোল সপ্তম দোল নামে অভিহিত। এখনও এই দোল উপলক্ষে এখানে সহস্র লোকের সমাগম হয় এবং মহোৎসব হইয়া থাকে। শ্রীমন্দিরে অবৈতপ্রভূব দাক্ষময় বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বহুকাল হইতে তাঁহার নিত্যসেবা চলিতেছে।

এই পরম পবিত্র নির্জ্জন ভূজন স্থানের প্রতি বাল্যকাল হইতেই ঠাকুরের অসাধারণ আকর্ষণ।

ক্রমশঃই এই আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতেছে। শান্তিপুরে থাকিলে ঠাকুর প্রায়ই এই স্থানে আদিয়া দ্বীর্ত্তন করেন এবং ভাবাবেশে অধীর হইয়া পড়েন। প্রেই শান্তিপুরে বান্ধবন্ধদের দমাগম হইলে ঠাকুর তাঁহাদের লইয়াও বাবলায় আদিতেন। কেশববাব্, সাধু অঘোরনাথ, ভাই প্রতাপ, কান্তিবাব্, বৈবেলাকা সাম্যাল প্রভৃতি ব্রাহ্মবন্ধদের লইয়া ঠাকুর অনেকবার এই বাবলায় আদিয়া দ্বীর্তনোৎসব করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামী ও শ্রীমতী শান্তিস্থার বিবাহের কিঞ্চিৎ পরে ঠাকুর যথন শান্তিপুরে আদিয়া কিছুকালের জন্ত অবস্থান করিয়াছিলেন, দেই সময়ে এই বাবলায় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়াছিল শুনিয়া অবাক্ হইলাম। একদিবদ ঠাকুর চৌদ মাদল লইয়া বহুলোক সমেত নিজ বাড়ী হইতে স্ফীর্ত্তন করিতে করিতে বাবলায় চলিলেন। গৃহপালিত কুকুর্বীও সঙ্গে সঙ্গে চলিল। এ কুকুর সাধারণ কুকুর নয়। শুনিলাম জীবনে কখনও এই কুকুর মাংস ব। উচ্ছিষ্ট খায় নাই। কুকুর "কেলে" প্রত্যহ খ্যামস্থলবের মন্দির পরিক্রমা করিত। থোল করতালের শব্দ পাইলে সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইত এবং নিবিষ্টচিত্তে একস্থানে বৃদিয়া দৃষ্কীর্ত্তন শ্রবণ করিত। কথনও কখনও উহার অশ্রধারা নির্গত হইত। ঠাকুর কেলেকে "ভক্তরাজ" বলিয়া ডাকিতেন। কেলে না কি মহাপুরুষ, বিশেষ কোনও কার্য্য সাধনের জন্ম সংসারে আসিয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে আনন্দ করিয়া কেলে ঠাকুরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। কিন্তু গঙ্গার খাত পার হইবার সময় সহযাত্রীদিগের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি কেলেকে ভাড়াইবার জন্ম চেটা করিতে লাগিল। কেলে তখন নিরুপায় হইয়া দৌড়িয়া গিয়া ঠাকুরের পায়ে লুটাইয়া পড়িল। ঠাকুর কেলের গমনে বাধা দিতে নিষেধ করিলেন। অচিরেই হরিসঙ্গীর্ত্তন মন্দির-অঙ্গনে প্রবেশ করিল। তথন ভাবাবেশে মত্ত হইয়া সকলেই উদ্পণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, এবং চতুদ্দিক্ হইতে অপ্রাক্ত মহাদক্ষীর্তনের মুদদ করতালের ধ্বনি শুনিয়া দকলেই মাতোঘারা হইলেন। কেহ কেহ অদূরে সঙ্কীর্ত্তন আদিতেছে ভাবিয়া তাহাতে যোগ দিবার মানদে এদিকে সেদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিন্তু যতই তাঁহারা মন্দির হইতে তফাৎ হইতে লাগিলেন ততই সেই সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি আর শুনিতে পাইলেন না। এই সময়ে "ভক্তরাজ" কেলে কিঞ্চিৎ ব্যবধানে পঞ্চবটীর নিকটে একটি স্থানে দৌড়িয়া গিয়া সজোরে মৃত্তিকা আঁচড়াইতে লাগিল এবং পরক্ষণেই ঠাকুরের নিকটে আসিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঠাকুরের বহির্কাস কামড়াইয়া ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমাগত তাহাকে এরূপ করিতে দেখিয়া ঠাকুর কেলের দঙ্গে সঙ্গে গিয়া সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং উহা খুঁ জিবার জন্ম আদেশ করিলেন। নিকটবর্জী কৃষকদের গৃহ হইতে ত্থানি কোদালি আনিয়া ঐস্থান খনন করা হইল। থানিক দূর খনন করিয়া কিছুই না পাওয়াতে খননকারীরা নিবৃত্ত হইল। এই সময়ে "ভক্তরাজ" ঠাকুরের দিকে সভ্ষ্ণ নয়নে তাকাইয়া চীৎকার করিতে লাগিল এবং নথদারা মৃত্তিকা আবার ব্যস্ততার সহিত আঁচড়াইতে আরস্ত করিল। ইহা দেখিয়া ঠাকুর স্মারও মৃত্তিকা খনন করিতে বলিলেন। এইবার কিছুক্ষণ খুঁড়িতেই একটি

পিতলের বড় হাঁড়ি বাহির হইয়া পড়িল। উহার ভিতরে শ্রীঅবৈতপ্রভুর নামান্ধিত একজোড়া কাঁষ্ঠ পাতৃকা একটা মাটির করোয়া এবং হস্তলিখিত ছিয়পুঁথি একটি বাক্সের ভিতরে রহিয়াছে দেখিয়া দকলেই বিশ্বিত হইলেন। ঠারুর ঐ পাতৃকা মন্তকে ধারণ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। দফীর্তন আবার আরম্ভ হইল। ঠারুর ভাবাবেশে অচৈত্যু হইয়া পড়িলেন, সংজ্ঞলাভ করিয়া দেখিলেন "ভক্তরাজ" কেলেও অচৈত্যু। ঠারুর তাহার কানে নাম শুনাইতে লাগিলেন। ক্রমে কেলে উঠিয়া দাঁড়াইল। ঠারুর তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া "যে কার্য্যের জন্য তুমি এসেছিলে, আজ তাহা সম্পন্ন হইল, এখন তুমি গঙ্গালাভ কর" বলিয়া আশীর্কাদ করিলেন। প্রহরাধিক রাত্রির পর স্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলে গৃহে আদিল। পরদিন প্রাতে সকলে গঙ্গামানে গিয়া দেখিলেন এক হাঁটু জলে কেলের মৃতদেহ ভাসিতেছে। ঠারুর নিজহন্তে গঙ্গাতীরের বালুকা খনন করিয়া "ভক্তরাজ" কেলের দেহ সমাধিষ্ঠ করিলেন।

শ্রী অহৈতপ্রত্ব করোয়া পাতৃকা প্রভৃতি নইয়া কিছুকাল পরে গোম্বামীদের মধ্যে ঝগড়া আরম্ভ হইল, তথন ঠাকুর একসময়ে বাবলায় আসিয়া ঐ সমন্ত বস্তু অহৈতপ্রভূব শ্রীবিগ্রহের নিংহাসনের নীচে সমাধিস্থ করিয়া রাখিলেন। এ সকল শুনিয়া বড়ই বিস্মিত হইলাম।

# হিমালয়ে গুরু অন্বেষণ ও মহাপুরুষের দাক্ষাৎকার।

আহারাস্থে ঠাকুরের নিকট বসিয়া আমরা শান্তিপুরের অনেক কথা ঠাকুরের মুখে শুনিতে লাগিলাম। কথা প্রসক্তে স্ববিধা পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—
খেশে কার্ত্তিক, সোমনার।
"বারদীর ব্রহ্মচারী মহাশয়ের জন্মস্থান শুনিয়াছি এই শান্তিপুরেই ছিল।
শান্তিপুরের আরও কোন প্রাচীন মহাস্মা এখন আছেন কি শু"

ঠাকুর বলিলেন—"জীবিত আছেন কি না বলিতে পারি না; তবে হিমালয়ের উপরে একটি মহাপুরুষের দর্শন পেয়েছিলাম, তিনি বলেছিলেন তাঁহারও জন্মস্থান এই শান্তিপুরে।"

ঠাকুর কথন কি ভাবে তাঁর দর্শনলাভ করিয়াছলেন, জানিতে আমাদের কৌতৃহল হইল। জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"গুরু নির্দিষ্ট রয়েছেন, সময়ে লাভ হবে, পুনঃপুনঃ এরূপ কথা মহাত্মাদের মুখে শুনে, আমি গুরুর অনুসন্ধানে অন্থির হ'য়ে পাগলের মত ছুটাছুটি কর্তে লাগ্লাম। সেই সময়ে আমি হিমালয়ে উঠে, বহু হুর্গম স্থানে, লামা গুরুদের মঠে মঠে ঘুর্তে লাগ্লাম। কয়েকটি বৌদ্ধযোগীর মুখে শুন্তে পেলাম, ঝরণার উপরে গভীর অরণ্যের ভিতর একটি গোফার সন্ধিকটে, এই পর্বতের উচ্চশৃঙ্গে একটি বাঙ্গালী মহা- অরণ্যের ভিতর একটি গোফার সন্ধিকটে, এই কর্বতের উচ্চশৃঙ্গে একটি বাঙ্গালী মহা- পুরুষ বহুকাল আছেন। প্রায় অহোরাত্র তিনি সমাধিস্থই থাকেন। সময়ে সময়ে প্রয়োজনমত শিয়্যেরা নিকটবর্ত্তী গোফা হ'তে বের হ'য়ে এসে তাঁকে চৈতন্য করান। মহা-

পুরুষের খবর পেয়ে তাঁর দর্শন আকাজ্লায়, আমি অত্যন্ত অস্থির হ'য়ে পড়্লায়। হিমালয়ের উপরে নিবিড় অরণ্যের ভিতর দিয়ে, অজ্ঞাত পথে মহাপুরুষের উদ্দেশে চল্তে লাগ্লাম। তুই দিন ছুই রাত্রি আমার আহার নিদ্রা একেবারে ছিল না। তৃতীয় দিনে কুধা পিপাসায় শরীর এত অবসর হ'ল যে, একটি বৃক্ষমূলে আমি সংজ্ঞাশূভা হ'য়ে পড়্লাম। ভগবানের অন্তুত দয়া। একটি উলঙ্গ, দীর্ঘাকৃতি পর্বতবাসী বৃদ্ধ সন্যাসী আমাকে এসে সুস্থ কর্লেন; পরে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, "বাচ্ছা, এহি দানা পায় লেও, ভূথ্ পিয়াস্ ছুট্ যায়েগা, পর্বত পর যেত্না রোজ রহোগে, হ'এক দানা পায় লিও, ভুখ পিয়াস্ কভি নেহি হোগা।" এই বলিয়া তিনি আমাকে কতকগুলি সর্ষের দানার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ দিলেন। আমি তৃই একটি দানা খেতেই ক্ষুধা পিপাসা ও পথশ্রান্তি একবারে দূর হ'য়ে গেল। এ বীজ অনেক দিন আমার সঙ্গে সঙ্গে ছিল, পাহাড়ে আমি যত কাল ছিলাম, ঐ বীজ তুই একটি প্রয়োজনমত সময়ে সময়ে থেতাম। পাহাড়বাসী সন্ন্যাসাকে ঐ মহাপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বল্লেন, "হাঁ, বাঙ্গালী এক বড়া ভারী মহাত্মা পর্বতকা উপর্মে রহতে হাঁায়; কভি কভি নীচুমে আয়কে ঝরণামে আস্মান্ কর্কে বিজ্লিকা মাফিক্ তুরন্ত চলে যাতে। লম্বা লম্বা জটা, পানি ঝর্ ঝর্ গির্তি হায়। এয় সে চলে যাও, মিল যায়েগা।" এই ব'লে তিনি এ অরণ্যের ভিতর প্রবেশ কর্লেন। আমি এ পথ ধ'রে চল্তে চল্তে মহাপুরুষের নিকটে উপস্থিত হ'লাম। ছটি শিশু নিয়ত তাঁর সেবায় রয়েছেন দেখ্লাম। মহাপুরুষ অনাবৃত স্থানে প্রস্তরের উপরে একভাবে একাসনে সমাধিস্ হ'য়ে থাকেন। রাত্রিতে বরফে মহাপুরুষের সর্কাঙ্গ একেবারে ঢেকে যায়। পরদিন সকালে বরফের স্থৃপ ব্যতীত আর কিছুই দেখা যায় না। পরে যেমন বেলা হ'তে থাকে, বরফ গ'লে গ'লে ক্রমে ক্রমে মহাপুরুষের কলেবরও প্রকাশ পেতে থাকে। শিয়োরাও ঐ সময়ে মহাপুরুষের সন্মুখে আগুন জেলে তাপ দিতে আরম্ভ করেন এবং অবসর বুঝে সময় সময় খুব গরম গরম চা মুখে ঢেলে দেন। বেলা প্রায় ১১টার সময় মহাপুরুষের বাহ্যজ্ঞান হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"হিমালয়ের উপরেও সাধুরা চা ধান? চা তাঁরা কোথায় পান?"

ঠাকুর বলিলেন—"হিমালয়ের উপরে যে সকল বৌদ্ধযোগী মহাত্মারা আছেন, নিয়তই তাঁদের ধুনিতে চায়ের জল চড়ান থাকে। দশ পনর মিনিট অন্তর অন্তর, তাঁরা একটু একটু চা খেয়ে থাকেন। সেই চা আমাদের চায়ের মত নয়। এ চায়ের গাছ খুব বড় হয়। সাধুরা পাতা এনে শুকায়ে রাখেন। পাতাগুলিও খুব বড় বড় হয়।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—"চায়ে কি তাঁরা হ্ধু দেন না ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব উৎকৃষ্ট ত্থ দেন। পালানে ত্থ ভার হ'লেই পাহাড়ের গাভীরা এক একটা নির্দিষ্ট স্থানে তথ ছেড়ে যায়। ঐ তথ বরফময় প্রস্তারে পড়ামাত্রেই জমাট হ'য়ে যায়; সাধ্রা ঐ তথ চিম্টা দিয়ে খুঁড়ে নিয়ে আদেন। গরম জলে ফেল্লেই উৎকৃষ্ট তথ হয়। চায়েতে তাঁরা মিষ্টি দেন না। প্রয়োজন হ'লে তাও অনায়াসে সংগ্রহ কর্তে পারেন। ইক্ষুরসের মত মিষ্টরসমৃক্ত লতাপাতা পাহাড়ে বিস্তার জন্মায়, সাধ্রা সে সকলেরও সন্ধান রাখেন।"

আমি জিজাদা করিলাম - "মহাপুরুষ কি কোন কথাই বলিলেন না ?"

ঠাকুর বি লেন—"হাঁ, খুব বল্লেন; নিজের সমস্ত পরিচয় দিলেন। অল্ল বয়সে উপনয়নের পরেই একটি সয়্যাসীর সঙ্গ পেয়ে তিনি গৃহ ছেড়ে চ'লে যান। তিনি অনেক উপদেশ দিয়ে অবশেষে এই বল্লেন, "বীর্যাধারণ ও সত্যরক্ষা এই হ'টি ঠিক হ'লেই, ক্রমে যোগিজনত্র্রভ 'ব্রহ্মপদ' লাভ হয়। বীর্যাধারণ ও সত্যরক্ষা না হ'লে কিছুই হয় না। বীর্যাধারণ যেমন শরীর রক্ষা বিষয়ে একপক্ষে সর্বব্রধান কারণ, সত্যও আত্মরক্ষা বিষয়ে ঠিক তক্রপ। অসত্য চিন্তা, অসত্য ব্যবহার যোগসাধন বিষয়ে বিষম অনিষ্টকর। মিথ্যা কথা বলা যেমন মাহাপাপ, মিথ্যা কল্পনা করাও ঠিক সেইরূপ; যাঁরা যোগপথে চল্বেন, যাবতীয় কার্যাই তাঁদের সত্যের সঙ্গে যোগ থাকা চাই। নাটক, নভেল প্রভৃতি যাহারা মূলই অসত্য বা মিথ্যা তা শুনা বা পড়া যোগশান্তে নিষেধ। অসত্য চিন্তা মহাপাপ জান্বে, ওতে মন্তিক নষ্ট করে। ভগবান্ই সত্য; ভগবচ্চিন্তাতে মন্তিকের শক্তি সকল দিকেই এত বৃদ্ধি করে যে, তাহা বলা যায় না।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাধু মহাত্মাদের সঙ্গলাভ হ'লে তাঁরা ধে সকল উপদেশ দিবেন, সেইমত কি আমরা চল্তে পারি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ইচ্ছা হ'লে খুব পার। যেখানে সত্য, যেখানে স্থায়, সেখানেই আমাদের অধিকার আছে। সকল স্থানে সকলেরই কাছে, আমরা শিক্ষালাভ কর্তে পারি, তাতে কোনও নিষেধ নাই; তবে প্রয়োজনও কিছুই নাই। এই সাধন ধ'রে চল্তে পার্লে ক্রমে সমস্তই লাভ হবে, কিছুরই অভাব থাক্বে না। অন্তের উপদেশমত

চল্তে গেলে, অনেক সময় ক্ষতিও হ'য়ে থাকে। নিষ্ঠার দিকেও অনিষ্ট হয়। অনেকেই নিজ মতে টেনে নিতে চেষ্টা করেন, এ ত প্রায়ই দেখা যায়।"

# জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রশ্নোত্তর।

এখানে আদিয়া আমার ত্'দিন হোম বন্ধ ছিল। এখন নিত্য হোম করিতেছি। আজ হুইতে ঠাকুর
আমাকে আবার স্থপাক আহার করিতে বলিলেন। নানাপ্রকার অস্থ বিধাতেও
আমাকে আবার স্থপাক আহারের সমস্ত আয়োজন করিয়া লইলাম। ঠাকুরের সক্ষে
অপরাত্নে আর বেড়াইতে স্থবিধা পাইব না ভাবিয়া, বড়ই তৃ:খ হুইল।
ভাবিলাম, "গুরুকুলে বাস করিতেছি, গুরুপরিবারের ব্রাহ্মণকছা রান্না করিতেছেন, ঠাকুরের ভোগ
হুইতেছে, কোনও প্রকার আনাচারেরই সন্তাবনা নাই, এখানে আবার স্থপাক। ইহার ভাৎপর্য্য কি?
লোকসমাজে যে প্রকার জাতিভেদ প্রচলন রহিয়াছে, আমার প্রতি ব্যবস্থা ত দেখিতেছি তাহা অপেক্ষাও
বছগুণে কঠিন, ব্রাহ্মধর্ষের প্রচারক অবস্থায়, ঠাকুর সাধারণের অস্তর হুইতে জাতিবৃদ্ধির মূল উৎপাটন
করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়েও বাবহারিক জাতিভেদের আঁটাআঁটি, ঠাকুরের কার্য্যকলাপে ভভটা
দেখিতে পাইভেছি না। তবে আমার উপরই বা এত কঠোর নিয়মের আদেশ কেন? ঠাকুরের
মৃথ হুইতে কোনও প্রকারে একবার জাতিভেদের একটু দোষ প্রকাশ হুইলেই, আমার পক্ষে এ সকল
কঠোরতার যে ব্যবস্থা, তাহা একেবারে উল্টাইয়া লইব; এইরুণ স্থির করিয়া ঠাকুরেকে জিজ্ঞাদা
করিলাম,—আমাদের দেশে যে একটা জাতিভেদ প্রথা আছে, তা কি থাকা ভাল ?"

ঠাকুব একটু হাদিয়া বলিতে লাগিলেন—"জাতিভেদ প্রথা শুধু আমাদের দেশে কেন, সে ত সর্বব্রেই রয়েছে। প্রকৃতিগত জাতিভেদ শুধু মনুযাসমাজে নয়, পশু, পক্ষা, কীট, পত্তক্ষ, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সকলেরই ভিতরে আছে দেখ্তে পাবে। এই জাতিভেদ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডভরা। কোথাও ইহা কেহ অভিক্রম কর্তে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে যে জাতিভেদ এ দেশে প্রচলিত রয়েছে, তাহা সমাজগত। কোনও দেশে বা ব্যবসাগত, আবার কোথাও বা মর্য্যাদাগত বা অবস্থাগত দেখ্তে পাওয়া যায়। যে ভাবেই হউক না কেন, জাতিভেদ সকল দেশেই, মনুযাসমাজে সকল জাতির ভিতরেই আছে। কিন্তু শ্বিরা যে জাতিভেদের উল্লেখ ক'রে গিয়েছেন, তাহা অন্য প্রকার, তাহা গুণগত। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ ভেদে যে জাতিভেদ, তাই শ্বিরা স্বীকার করেছেন, তাহাই স্বাভাবিক। সে হিসাবে, এখন শুদ্র জাতির ভিতরে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণ জাতির ভিতরেও বিস্তর শুদ্র দেখা যায়। সামাজিক জাতি এক প্রকার, আর প্রকৃতিগত জাতি অন্য প্রকার। পরমহংস

অবস্থা লাভ না হওয়া পর্যান্ত, কেইই এই জাতিবৃদ্ধি ত্যাগ কর্তে পারে না। উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট বৃদ্ধি থাক্লেই সেখানে জাতিবৃদ্ধি থাক্বে। হিংসা, লজ্জা, মান, অপমান, ভাল-মন্দ বৃদ্ধি যত কাল আছে, মানুষ তত কাল কোন প্রকারেই জাতিভেদ অতিক্রম কর্তে পারে না। যার তার হাতে খেলেই, জাতিবৃদ্ধি যায় না; বরং তাতে আরও বিষম অনিষ্টই হ'য়ে থাকে। যার পাক করা অয় আহার করা হয়, তার শারীরিক ও মানসিক সমস্ত ভাব, আহার্য্য বস্তুর সঙ্গে ভোজনকারীর ভিতরে সংক্রামিত হ'য়ে থাকে। সাধারণ চক্ষে মানুষ তা দেখ্তে পায় না বটে, কিন্তু এ অতি সত্য; এ সকল এক বিষম সমস্যা।"

আমি জিজাদা করিলাম---"কোন্ অবহা লাভ কর্লে, যার তার হাতে গাওয়ায় কোন অনিষ্ট হয় না ?"

ঠাকুর বললেন—"যে অবস্থা লাভ কর্লে মাকুষ সমস্ত বস্তুতে একেরই অস্তিত্ব দর্শন করে। যিনি নিত্যশুদ্ধ, মঙ্গলময়, পতিতপাবন, যাঁর নামেতে মহাপাপী উদ্ধার হ'য়ে যায়, তিনি যেখানে অবস্থান কর্ছেন প্রত্যক্ষ হয়, তা কি কখনও আর অপবিত্র মনে করা যায় ? বিষ্ঠাতে চন্দনেতে যিনি নিজের সেই ইষ্টদেবতারই অধিষ্ঠান প্রকাশিত দেখুতে পান, তিনি কি তা পরম পবিত্র তীর্থ মনে না ক'রে থাক্তে পারেন ? বস্তুবিশেয়ে তাঁর আর ভেদবৃদ্ধি হবে কি ক'রে ? এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ হ'লে, সর্বত্র সকল কার্য্যেই তিনি ভগবল্লীলা দর্শন করেন, সর্বত্রই তিনি অমৃত ভোজন করেন; তাঁর কথা স্বতন্ত্র। তা না হ'লে, যত কাল ভেদবৃদ্ধি আছে, তত কাল মৃতি, চণ্ডাল, বাহ্মণ একাকার ক'রে, যার তার হাতে খেলেই জাতিভেদ যায় না। ভিতর হ'তে জাতিবৃদ্ধি যাওয়া সহজ কথা নয়, বড়ই কঠিন।"

#### প্রদাদসন্থকে প্রশোভর ও শ্রামাক্ষেপার কথা।

আমি আবার জিজ্ঞাদা করিলাম—"দাধারণের প্রকাল ভোজনে যে অনিষ্ট ঘট্বার সম্ভাবনা বল্লেন, ঠাকুরের প্রদাদ ভোজনেও কি সেইরূপ অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"প্রাদা ভোজন ত মহাভাগ্যের কথা, তাতে পরম কল্যাণই হ'য়ে থাকে। কিন্তু রান্না ক'রে ঠাকুরের নিকটে ধ'রে দিলেই যে ঠাকুর তা গ্রহণ কর্বেন, আর প্রসাদ হবে, তা ত নিশ্চয় বলা যায় না। বহুকাল পূর্বেব বাল্যাবস্থায় এই শান্তিপুরে একটি মহাত্মাকে দেখেছি, সকলে তাঁকে শ্যামাক্ষেপা ব'লে ডাক্ত। শ্যামাক্ষেপা কোন্

সম্প্রদায়ের সাধু ছিলেন, তা তাঁর চাল চলন, আচার ব্যবহারে বা কথাবার্ত্তায় বুঝ্বার যোছিল না। একস্থানে তিনি কখনও থাক্তেন না। প্রায় নিয়তই রাস্তায় রাস্তায়, গলিতে গলিতে, পাগলের মত ঘুরে বেড়াতেন। আহারের জন্ম ঠাকুরের ভোগ সর্বার সময় বুঝে, অকস্মাৎ শ্যামাক্ষেপা কোনও বাড়ী যেয়ে উপস্থিত হতেন। অনেক সময়ে মেয়েদের অসাবধানতা বশতঃ, ভোগরাল্লা সময়ে কোনও প্রকার অনাচার হ'য়ে পড়লে, প্রসাদ না পেয়েই শ্যামাক্ষেপা উঠে পড়তেন এবং গালাগালি দিয়ে ব'লে যেতেন, 'আরে, ভোগে এই গল্প পাছিছ; রাল্লার সময়ে রাল্পুনী এই ক'রেছিল, এই হ'য়েছিল, আজ ইহা প্রসাদ হয় নাই; ঠাকুর যে ইহা সেবা করেন নাই, অনাহারে রয়েছেন; শীঘ্র গিয়ে আবার রাল্লা ক'রে দে।' আশ্বর্য্য এই যে, তিনি যেমন যেমনটি ব'লে যেতেন, অকুসন্ধানে জানা যেত, তা যথার্থ; মেয়েরা লজ্জায় ম'রে যেত। শ্যামাক্ষেপা কখন কার বাড়ী যেয়ে প্রসাদ পেতে উপস্থিত হন, এই ভয়ে মেয়েরা সশঙ্ক থাক্তেন এবং অত্যন্ত সাবধান হ'য়ে ব্যবস্থামত ভোগে রাল্লা কর্তেন। আমাদের বাড়ীতেও একবার এক্সপে ঘটনা ঘটেছিল। ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়া ব্যতীত, লোকালয়ে যাবার তাঁর আর কোন প্রয়োজনই ছিল না।

শান্তিপুর নিবাসী কোন একটি গোস্বামী একবার পুরীধাম হ'তে লিখে জানালেন, 'শ্যামাক্ষেপা গ্রীক্ষেত্রে কিছুদিন যাবং এসেছেন। প্রায়ই তাঁকে শ্রীঞ্জিজগল্লাথদেবের মন্দিরে দেখতে পাই।' অথচ দেখা গিয়েছিল, শ্যামাক্ষেপা সেই সময়ে শান্তিপুরেই ছিলেন। শ্যামাক্ষেপা আমাকে দেখতে পেলে, ছুটে এসে ধ'রে ফেল্তেন, কয়েক সেকেণ্ড্ ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে তাকায়ে থেকে বল্তেন, "কাল কুচ্কুচে, লাল টুক্টুকে, সাদা ধপ্ধপে; আর এই হল্দে কিরে ভাই, আর এই হল্দে কিরে ভাই, পুনঃপুনঃ এইরূপ ব'লে এক দিকে ছুটে অদৃশ্য হতেন। কিছুকাল পরে শ্যামাক্ষেপা কখন কোথায় যে চ'লে গেলেন, তাঁর আর থোঁজ খবর পাওয়া গেল না।"

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—"দল্লাদ গ্রহণ না ক'রে, ঘরে থেকে কি কেছ এ প্রকার পরমহংস অবস্থা লাভ কর্তে পারেন না ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব পারেন। ভিতরে সমস্ত বাসনা কামনা থাক্তে, সাময়িক উৎসাহে সন্মাস প্রহণ ক'রে, কঠোর বৈরাগ্যের পথে চলা বুদ্দিমানের কর্ম্ম নয়। ছুর্গের ভিতরে থেকে যেমন নিরাপদে যুদ্দ করা যায়, সংসারে থেকেও সেই প্রকার বৈধ উপায়ে কর্ম্মক্ষয় করা সহজ। কর্ম্মক্ষয় না হ'লে ত কিছুই হবার যো নাই। সন্মাস একটা কথার







কথা নয় বা মত নয়, মানুষের ভিতরেরই একটা অবস্থা; ভগবানে সম্যক্ প্রকারে আত্ম-সমর্পণই সন্ন্যাস।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"উৎপাতশৃত্য স্থানে থেকে নিকছেবে ভগবানের উপাসনা কর্তে হয় শুনেছি। সংসারে নানাপ্রকার বিষম প্রলোভনের মধ্যে বাঘ মহিষের সঙ্গে লড়াই করে যাঁহার। স্থিরভাবে ভগবত্পাসনা কর্তে অসমর্থ, তাঁহারা কি কর্বেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সম্মুখ যুদ্ধ আর কয় জনে কর্তে পারেন? বীরত্বের পরিচয় দেওয়া ত আর ভগবত্পাসনার তাৎপর্য্য নয়। সংসারের প্রলোভন অভিক্রেম ক'রে নিরুপদ্রবে যাঁরা ভজন সাধন কর্তে না পারেন, তাঁরা অবশুই অস্থ উপায় নিবেন। 'সংসারে থেকে ধর্ম্ম করা উচিত,' লোকে বলে বটে; কিন্তু যাঁরা তা না পারেন, নিজেকে নিতান্ত তুর্বল মনে করেন, তাঁরা যে অবস্থায় যেথানে যেয়ে ধর্মালাভ কর্তে পারেন তাই কর্বেন। এ ভিন্ন আর উপায় কি ? সকলকেই যে এক পথ ধ'রে চল্তে হবে, এরপও কিছু নয়। প্রকৃতি ভেদে, অবস্থা ভেদে, পথও ভিন্ন প্রকারের অবলম্বন করা আবশ্যক হ'য়ে থাকে।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম — "দংদার ত্যাগ করে সন্যাদ গ্রহণ কর্লেও কি আবার সাধারণ কর্মবন্ধন থাকে ?"

ঠাকুর বলিলেন — "বাড়ী ঘর, টাকা কড়ি, বিষয় সম্পত্তি, এ সকলকে সংসার বলে না। এ সকল ত্যাগ কর্লেই সন্ন্যাসী হয় না। দেহাত্মবুদ্ধিই সংসার। এই দেহাত্মবুদ্ধি নষ্ট না হ'লে সমস্তই বিজ্পনা। যতদিন পর্যাস্ত মানুষের যথার্থ বৈরাগ্য না জন্মে, ততদিনই কর্মা থেকে যায়। বাহিরে একটা সন্ন্যাস গ্রহণ করুন আর নাই করুন, কর্মা কর্তেই হবে। ভগবানকে লক্ষ্য রেথে কর্মা ক'রে গেলে, অচিরে সেই কর্মা শেষ হ'য়ে যায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"জীব যথন পরাধীন, নিজ ইচ্ছায় কিছু করে না, তথন তার আবার বন্ধন কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"জীব সম্পূর্ণরূপে পরাধীন হ'লেও, বাসনা কামনা যা কিছু তার মনে নিয়ত উঠ্ছে তাই তার বন্ধনের হেতু হয়। এই বাসনাই কর্ম্ম, এ ত আর স্বাধীন পরাধীনের অপেক্ষা রাখে না। আত্মার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাসনা কামনা ক্ষয় হয়; উহা ক্ষয় হবার সময় ইহা বেশ বুঝুতে পারা যায়।"

### শান্তিপুরের রাস।

আজ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রাস্যাত্রা। সকাল বেলা হইতেই সমস্ত শান্তিপুরবাসী ভগবানের 
০-শে কার্দ্রিক, রনিবার, রাস্যোৎসব স্মরণ করিয়া যেন নাচিয়া উঠিলেন। সকল গোস্বামীপ্রভ্র 
১০ই নভেম্বর। বাড়ীতেই, কোথাও খ্যামস্থলর, কোথাও রাধাগোবিন্দ ইত্যাদি শ্রীকৃষ্ণের 
বিগ্রহ বহুকাল্যাবৎ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আজ্ব সকলে আপন আপন বাড়ীর ঠাকুরকে পরিপাটী 
করিয়া সাজাইতে, পরম উৎসাহ সহকারে নিযুক্ত হইয়াছেন। শান্তিপুরে আজ্ব আনন্দের সীমা নাই।

ঠাকুর বলিলেন—"ঢাকার জন্মাষ্টমী, শ্রীবৃন্দাবনের দোলঘাত্রা, অযোধ্যার ঝুলন, এবং শান্তিপুরের রাস্যাত্রা দেখ্বার জিনিস। এর তুলনা আর কোথাও নাই। চক্ষে যাঁরা না দেখেছেন, কিছুতেই তাঁদের বুঝান যায় না। এ সকল উৎসবে যাঁরা যোগদান করেন, তাঁদের ভিতরের সমস্ত অশান্তি, উদ্বেগ নষ্ট হ'য়ে গিয়ে চিত্ত প্রফুল্ল হ'য়ে উঠে।"

সন্ধ্যার সময়ে আমরা সকলে রাসোৎসব দেখিতে বাহির হইলাম। ঠাকুর প্রথমে নিজবাড়ীর প্রতিষ্ঠিত শ্রামস্থলরকে দর্শন করিতে মন্দিরপ্রান্ধণে উপস্থিত হইলেন। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া শ্রামস্থলরের প্রতি অনিমেষ নয়নে চাহিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দরদরধারে চক্ষের জল পড়িয়া ঠাকুরের বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। প্রায় ১৫।২০ মিনিট কাল একভাবে অবিশ্রাস্ত কান্দিয়া অবসম হইয়া পড়িলেন। একটু স্থির হওয়ার পর শ্রামস্থলরকে প্রণাম করিয়া, মন্দির হইতে বাহির হইলেন। বড় রাস্তার উপরে দাঁড়াইয়া আমরা রাস্থাত্তা দেখিতে লাগিলাম। বিগ্রহ সকলের বহুম্ল্য বেশভ্ষা ও সজ্জার পারিপাট্য দেখিয়াঁ আমি অবাক্ হইয়া গেলাম। আহা! যিনি ভগবদ্ বৃদ্ধিতে আপন ঠাকুরকে এ সকল ঐশ্রেয়া সাজাইয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই ধন্য হইয়া গিয়াছেন। আমি এ সকল বিপুল অর্থব্যয়ের আড়ম্বর দেখিয়া বিশ্বিত হইয়া যাইতেছি।

### ঠাকুরের মুখে শ্যামহন্দরের কথা।

একটু অধিক রাত্রিতে ঠাকুর নিজবাড়ীর খ্যামস্থলরের কথা বলিতে লাগিলেন—

"একবার শ্যামসুন্দর এসে আমাকে বল্লেন, 'ওরে আমি সোণার চূড়ো পর্বো; আমাকে একটি চূড়ো গড়িয়ে দে না।' আমি বল্লাম, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস টিশ্বাস করি না; যারা করে, তাদের গিয়ে বল। আমি টাকা কোথায় পাব?' শ্যামসুন্দর বল্লেন, 'ভাখ, তোর খুড়ীমাকে বল্গে, ভাঁর ঝাঁপির ভিতরে টাকা আছে। তা নিয়ে নে না।' পরে খুড়ীমাকে এ বিষয় বলাতে, খুড়ীমাও বল্লেন, 'ওরে কাল শ্যামসুন্দর এসে আমাকে স্থে বল্লেন—'ওগো, আমাকে চূড়ো গড়িয়ে দে না।' আমি বল্লাম —'আমি কেথায়





শীশীখামহনর জীউ

১২২ পৃষ্ঠা

টাকা পাব ? আমার ত কিছু নাই।' শ্যামসুন্দর বল্লেন—'ওগো, ৪০০০ তি টাকা কি তুই আর দিতে পারিস্না। দেখ্না, না পারিস্ ত বিজয়কে বল্গে, সে দেবে।' খুড়ীমা এই ব'লে খুব কাঁদ্তে লাগলেন, আর বল্লেন, '৬৭টি টাকা আমি অতি গোপনে রেখেছিলেম, তা কেউ জানে না।' ঐ টাকা খুড়ীমা দিয়েছিলেন, আমি সেই টাকা দিয়ে ঢাকা হ'তে সোণার চূড়ো গড়িয়ে দিই। আজ শ্যামসুন্দর সেই চূড়ো পরেছেন। সন্ধ্যার একটু পূর্বের, আমি যথন এই ছাদের উপর গিয়েছিলাম, শ্যামসুন্দর উকি মেরে দেখে আমাকে বল্লেন, 'ওরে এক্বার দেখে যা না, চূড়ো প'রে আমি কেমন সেজেছি!' আমি বল্লাম, 'আমি আর কি দেখ্ব, আমি ত আর তোমাকে মানি না।' শ্যামসুন্দরের কাছে যেয়ে, তাঁর স্বেহমাখা স্থিম দৃষ্টি, উজ্জল রূপের ছটা দেখে, একেবারে মুঝ্ধ হ'য়ে পড়্লাম। শ্যামসুন্দর একটু হেঁদে বল্লেন, এ কি, তুই না আমাকে বিশ্বাস করিস্না!' আমি বল্লাম, 'ঠাকুর, আমার উপর তোমার এতই যদি দয়া, তবে আর এতকাল এত ঘুরালে কেন? সমস্ত ভাঙ্গিয়ে চুরিয়ে বিষম কালাপাহাড় করেছিলে কেন?' শ্যামসুন্দর বল্লেন, 'তাতে আর কি হয়েছে? ভেঙ্গেও ছিলেম আমি, এখন আবার গ'ড়েও নিচ্ছি আমি; তোর ভাতে আর কি হয়েছে? ভেঙ্গে গড়লে আরও কত সুন্দর হয় জানিস্?'

ি এই কথার পর ঠাকুর আবার বলিভে লাগিলেন—"প্রচারক অবস্থায়, সময়ে সময়ে মাঠাকুরাণীকে দেখতে আমি বাড়ী আস্তাম। একবার এই ঘরে মধ্যাকে ব'সে
আছি, শ্যামসুন্দর এসে বল্লেন—'ভাখ, আজ আমাকে খাবার দিয়েছে, আর জল
দেয় নাই।' আমি অমনই খুড়ীমাকে ডেকে বল্লাম, 'খুড়ীমা! তোমাদের শ্যামসুন্দর
বল্ছেন, আজ তোমরা তাঁকে জল দেও নাই।' খুড়ীমা আমাকে বল্লেন, 'হাঁ, শ্যামসুন্দর ত
আর লোক পেলেন্ না; তুই ব্রহ্মজ্ঞানী কি না, তাই তোকে গিয়ে বলেছেন, জল দেয়
নাই।' আমি বল্লাম, 'আচ্ছা, অনুসন্ধান ক'রে দেখ না।' খুড়ীমা অমনই অনুসন্ধান
জান্লেন, যথার্থই জল দেওয়া হয় নাই। এইরূপে শ্যামসুন্দর অনেক সময়ে অনেক
কথা বল্তেন। প্জারী কোন প্রকার অনাচার বা ক্রটি কর্লে, শ্যামসুন্দর এসে ব'লে
যেতেন। শিশুকাল থেকে শ্যামসুন্দরের আশ্চর্য্য কৃপা দেখে আস্ছি; আমি না
মান্লেও, তিনি কখনও আমাকে ছাড়েন নাই।"

## ভাবের অমর্য্যাদা—নীলকণ্ঠের যাত্রাভিনয় বন্ধ।

ঠাকুর আমাদিগকে দক্ষে লইয়া দেশপ্রসিদ্ধ কীর্ত্তনীয়া প্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যাত্রাগান শুনিতে, একটি ভন্তলোকের বাড়ী প্রছিলেন। শাস্তিপুরের গণ্যমান্ত অনেক গোস্বামী প্রভুগু এই গান শুনিতে উপস্থিত হন। যাত্রা আরম্ভ হইলে ঠাকুর ভাবাবেশে ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। অশু কম্প পুলকাদি একসক্ষে প্রকাশ হইয়া পড়িল। নীলকণ্ঠ উহা দর্শন করিয়া মহা উৎসাহে কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। ঠাকুর ভাব সংবরণ করিতে না পারিয়া লাকাইয়া উঠিলেন এবং উচ্চ উচ্চ হরিধানি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। নীলকণ্ঠও মাতিয়া গিয়া হাত নাড়িতে নাড়িতে ঠাকুরের সম্মুখে আসিয়া আরতি করিতে লাগিলেন। তথন গুরুশ্রাতাদের ভিতরেও ভাবের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। এ সময়ে গোস্বামী প্রভুরা সাত্তিশয় বিরক্তি প্রকাশপূর্বক চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন, "এরা ভারি গোলমাল কর্ছে; শীঘ্র এদের থামায়ে দাও!" ভাববিরোধী দলের প্রতিক্ল চেষ্টা দেখিয়া, নীলকণ্ঠ গান বন্ধ করিলেন এবং বলিলেন, 'যে ছলে এ সব ভাবের আদর নাই ও ভক্ত মহাপুরুষের মর্যাদা নাই সে ছলে আমি গান করি না। সেম্বানে থাকাও আমি অপরাধ মনে করি।' এই বলিয়া সকলে তৎক্ষণাৎ সভা হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর আমাদের সকলকে লইয়া চলিয়া আসিলেন।

### অগ্রহায়ণ।

## সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর কথা।

আহারাস্ত সকলে ঠাকুরের নিকটে বিদিয়া আছি, অবসর পাইয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—
১লা—এই অগ্রহায়ণ, "হিন্দুদের মঠে মন্দিরে সর্ব্বগ্রই ত দেবদেবীর মৃত্তি—শালগ্রাম, শিবনিক—
১৬—২০ নভেম্বর 
এসমস্তই প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই; গেণ্ডারিয়ার সমাধি-মন্দিরে মাতাঠাকুরাণীর
ফটোর সহিত যে নামব্রন্মের পট প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছেন, এরপ পটপ্রতিষ্ঠা কোথাও ত দেখি নাই!"

ঠাকুর বলিলেন—"কেন ? কালনায় সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীর আশ্রমে নামব্রহ্মের পট প্রতিষ্ঠিত আছে—বহুকাল পূর্বের আমি তা দেখে এসেছিলাম। আরও হুই একটি স্থানে আছে।"

একটি গুরুভাই বলিলেন—"ভগবানদাস বাবাজী কি প্রকারের দিলপুরুষ ছিলেন? দিল শুনিলেই ত ভয় হয়!"



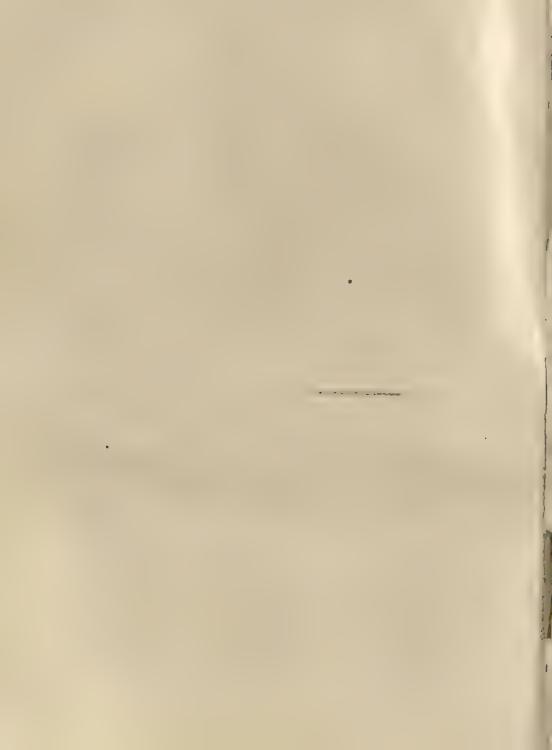

ঠাকুর বলিলেন—"দেশে সাধারণের সংস্কার এরপই বটে। "সিদ্ধা" শুন্লেই লোকে একটা ভয়ানক কিছু মনে করে। ভগবানদাস বাবাজী বৈঞ্চব পর্মহংস ছিলেন। ইনি যেন বিনয়ের অবভার ছিলেন। কারও দোষ কখনও দেখ্তে পেতেন না। দোষের কথা কেহ ভাঁর কাছে বল্লে, উনি কেঁদে ফেল্ভেন, সকলের চেয়ে নিজেকে হীন মনে কর্তেন।"

গুরুভাইটি আবার জিজ্ঞানা করিলেন,—"আপনি ত ব্রাহ্ম অবস্থায় ওথানে গিয়াছিলেন; বাবাজী কিরূপ ব্যবহার করিলেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"প্রচারক অবস্থায়, আরও হ'টি ব্রাহ্মবন্ধুর সঙ্গে, সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন কর্তে কাল্নায় গিয়েছিলাম। আমরা পৌছিতেই বাবাজী সাঠাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম ক'রে বস্তে আসন দিলেন। পথশ্রান্থিতে আমার খুব পিপাসা পেয়েছিল; বাবাজীকে বলাতে, বাবাজী নিজ কমণ্ডলু ধুয়ে পরিকার ঠাণ্ডা জল এনে, আমাকে পান কর্তে দিলেন। কমণ্ডলুটি বাবাজীরই বৃঝ্তে পেরে, আমি বল্লাম 'বাবাজী! আমি যার তার হাতে খাই, জাত টাত কিছুই মানি না—ব্রহ্মজ্ঞানী; আমাকে অহ্য একটা পাত্রে জল দিন।' বাবাজী খুব কাতরভাবে কর্যোড়ে বল্লেন, 'প্রভা আমার আকাজসায় বাধা দিবেন না। জাত কুল থাক্তে কি কখনও ভক্তি লাভ হয় ? ব্রহ্মজ্ঞানই ত সমস্ত ধর্মের মূল। আপনি দয়া ক'রে এই পাত্রেই জল পান করুন।' আমি জল পান ক'রে কমণ্ডলুটি রাখ্তেই, বাবাজী দেটি নিয়ে কপালে ছুঁইয়ে, সমস্তটা জল পান কর্লেন। কয়েকটি ভদ্রলোক ঐস্থানে ব'সে ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এক জন বল্লেন, 'বাবাজী! এ কি কর্লেন ? ইনি যে পৈতা ফেলে দিয়েছেন, আর ব্রাহ্মসমাজে চুকেছেন, কিছুই মানেন না।'

বাবাজী বল্লেন, 'আমার অদৈতরও ত পৈতা ছিল না। বাহ্মসমাজে চুকেছেন, কিন্তু দেখ, সেখানেও আমার গোঁসাই আচার্য্য।' ভদ্রলোকটি একটু বিরক্তির ভাব প্রকাশ ক'রে বল্লেন, 'তা ঠিকই বলেছেন বাবাজী। আচার্য্য! আচার্য্য কেমন দেখ্তে ত পাচ্ছেন! কেমন জামা, জুতো, ধৃতি, চাদর! বাঃ!' শুনিয়া বাবাজীর চ'ক্ষে জল এল, তিনি বল্লেন, 'আহা! প্রভুকে পরিপাটি ক'রে সাজান, এ ত আমাদেরই কর্ত্ব্য। এমনই ছর্ভাগ্য যে তা পার্লাম না! প্রভু নিজের প্রয়োজনমত জিনিস নিজেই সংগ্রহ ক'রে নিচ্ছেন, তা দেখে যে একটু আনন্দ কর্ব, হায় হায় সে অদৃষ্ঠও ঘট্ল না।' এই

ব'লে বাবাজী বালকের মত হু হু শব্দে কাঁদ্তে কাঁদ্তে একেবারে অন্থির হ'য়ে পড়্লেন। বাবাজীর ওথানেই 'নামব্রহ্ম' প্রতিষ্ঠিত দেখি; তিনি খুব শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত তাঁহার নিতা সেবা পুজা কর্তেন।"

## বৈরাগ্য ও ত্রিতাপ দম্বন্ধে উপদেশ।

আজ একটি গুরুভাই জিজাদা করিলেন--"কি ভাবে চলিলে প্রকৃত বৈরাগ্য লাভ হয় ? আর বৈরাগ্য লাভ হইলে, কিদে তাহা জানা ষাইবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বিষয়ের আসজি নষ্ট না হ'লে, ত্রিভাপ না গেলে, যথার্থ বৈরাগ্য লাভ হয় না। ক্ষুধা তৃষ্ণা, রোগ শোক, মান অপমানাদিতে যত কাল কর্ত্তব্য কার্য্য কর্তে বাধা জন্মাবে, তত কালই ত্রিভাপ নষ্ট হয় নাই—জান্বে। ততদিন পর্য্যস্ত থ্ব নিয়মে থাক্তে হয়। দিবসটিকে নানাকার্য্যে বিভাগ ক'রে থুব নিষ্ঠার সহিত তাতে নিযুক্ত থাক্তে হয়। কিছুতেই ঐ সব নিয়মের অক্যথাচরণ কর্তে নাই। এই প্রকারে চল্লেই, ক্রমে ত্রিভাপ নষ্ট হ'য়ে যায়।"

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—"ত্রিতাপ কি ্ কট্টে ত তাপ ?"

ঠাকুর বলিলেন—"শুধু কষ্ট কেন ? বিষয়ের অনুভূতি সমস্তই তাপ। ছঃখ যেমন তাপ, সুখও তেমনই তাপ। নিরানন্দ যেমন তাপ, আনন্দও তেমনই তাপ। সুখে ছঃখে, আনন্দে নিরানন্দে, মানে অপমানে চিন্তকে যত কাল স্পর্শ কর্বে, ততকাল যথার্থ ধর্মের অন্করই জন্মায় নাই—জানবে।"

আমি আবার জিজ্ঞাস। করিলাম—"বিষয়জ্ঞান ও ভাপবোধ না থাক্লে, লোকে কোনও কার্য্য করে কিরূপে?"

ঠাকুর বলিলেন—"কর্ত্ত্বাভিমান যত কাল আছে, তাপও ততকাল আছে। কর্ত্ত্বাভিমান না গেলে, মাত্ম মুক্ত হয় না। মুক্ত হ'লেও মাত্মুষের কর্ম্ম দেখা যায় বটে, কিন্তু তা বালক—ক্রীড়াবং, উন্মাদ—নৃত্যবং। একটা যন্ত্রের মত দেহদ্বারা তাদের কার্য্যগুলি অমুষ্ঠিত হ'য়ে থাকে মাত্র।"

# ছেলেবেলায় উৎপীড়ন দর্শনে ঠাকুরের মূচ্ছা।

আজ হর্দান্ত প্রতাপশালী অত্যাচারী, শান্তিপুরের একটি জমিদারের প্রকাণ্ড ভবনের জনমানবশৃত্ত শ্মশানত্ল্য পরিণাম দেখিয়া, ঠাকুর আক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন—"একসময়ে এই বাড়ীর কতাই জাঁক জমক ছিল! জমিদার \* \* \* বাবুর ভয়ে, এ বাড়ীর ধার দিয়ে কেউ চল্তে সাহস পেত না। শান্তিপূরবাসীরা এঁর অত্যাচারের আশক্ষায় সর্বদা শক্ষিত থাক্তেন। আজ তিনিই বা কোথায়, আর তাঁর সাধের বাড়ীই বা কোথায় ? দেখ্তে দেখ্তে কিছুকালের মধ্যে একেবারে সমস্ত ছারথার হ'য়ে গেল। কিছুই আর চিরদিন এক অবস্থায় থাকে না, সঙ্গেও কিছুই য়য় না; তবু একে অত্যকে পীড়ন ক'রে সুখী হ'তে চায়, বড লোক হ'তে চায়! পরিণাম য়ে কি, তা একবার কেউ ভাবে না!"

আমি জিজাদা করিলাম—"এই জমিদার কি প্রকার অত্যাচারী ছিলেন ? অত্যাচার ক'রে তার কি মুদ্দশা ঘটেছিল ?"

ঠাকুর বলিলেন—"এঁর এক দিনের অত্যাচার আমি চক্ষে দেখেছি। মনে হ'লে এখনও শরীর শিউরে উঠে। তথন আমার বয়স ছয় সাত বংসর; সমবয়স্ক ছেলেদের সঙ্গে খেলা কর্তে কর্তে, একদিন এই বাড়ীর দরজায় উপস্থিত হ'য়ে শুন্লাম, জমিদার বাবু টাকার জন্ম একটি গরীব লোকের উপর ভয়ন্কর পীড়ন কর্ছেন। আমি খেলা ফেলে ছুটে গিয়ে এই বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে দেখি, একটি লোকের উপরে বাঁশডলা দিচ্ছে, লোকটি যন্ত্রণায় হাত পা আছড়াচ্ছে, মুখ দিয়ে ঝলকে ঝলকে রক্ত উঠ্ছে, আর সময়ে সময়ে তার দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছে। দেখেই আমি উন্মত্তের মত হ'য়ে, একেবারে জমিদারের সম্মুখে লাফায়ে প'ড়ে, খুব চীৎকার ক'রে তাঁকে বলতে লাগ্লাম—'তুমি ডাকাত! ডাকাত! লোকটি যে ক্লেশে ম'রে গেল; তোমার লাগ্ছে না ? ভাল চাও, এখনই একে ছেডে দাও, এখনই একে ছেড়ে দাও।' এই কয়টি কথা ব'লেই, আমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে প'ড়ে গেলাম। জমিদার বাবু কিন্তু তথনই লোকটিকে ছেড়ে দিলেন। ছেলেরা গিয়ে বাড়ীতে আমার মূর্চ্ছার খবর দিল। কিছুক্ষণ পরে আমার জ্ঞান হ'লে, জমিদার বাব আমাকে বল্লেন, 'ওহে, ভোমার কথাতেই ঐ বেটাকে আমি ছেড়ে দিয়েছি। ভাল, ভোমার ত খুব সাহস দেখ ছি! আমাকে তুমি ধমক্ দিলে! একটুকুও ভয় হ'ল না ?' আমি বল্লাম, 'ভয় কেন কর্ব ? আমি ত ঠিকই বলেছি ! জান না আমি গোঁস ইদের ছেলে ?' এর কিছুকাল পরেই জমিদার বাবু, একটি অসহায়া ত্রাহ্মণ বিধবার বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে, তাঁর যথাসর্বস্ব লুট কর্লেন। বিধবাটি রাল্লা চড়ায়েছিলেন; ভাতের হাঁড়িটি লাথি মেরে ফেলে দিলেন, পরে তাঁর উপর যথেচ্ছ অত্যাচার কর্লেন। বিধবাটি আর কি কর্বেন ? এই মাত্র বল্লেন—'আমি নিতান্ত অসহায়া বিধবা, হায়, হায়, আমার উপর তুমি এ ব্যবহার কর্লে! আচ্ছা, আমি আর কাকে বল্ব ? আমার আর কে আছে? ভগবানকেই বল্ছি, তিনিই এর বিচার কর্বেন। যেমন থেমনটি আমাকে তুমি কর্লে ঠিক ভেমন তেমনটি তোমার স্ত্রীরও ঘট্বে।' আশ্চর্য্য এই যে, এ ঘটনার কিছুদিন পরেই জমিদার বাবু একটি শক্ত মামলায় প'ড়ে, একেবারে সর্বস্বান্ত হ'লেন; কঠিন পরিপ্রান্তর সহিত জমিদারবাবুর জেল হ'ল; জেলে তিনি ভূগ্তে ভূগ্তে মারা গেলেন। একদিন তাঁর বিধবা স্ত্রী, হবিয়ায় কর্তে রায়া চাপিয়েছিলেন, শক্রপক্ষের লোকেরা সেই সময়ে ঐ বাড়ীতে প্রবেশ ক'রে সমস্ত লুট করল। আধসিক ভাতের সঙ্গে পিতলের হাঁড়িটি একজন লাথি মেরে ফেলে দিয়ে তাও নিয়ে গেল। নীচ প্রকৃতি ছোটলোকদের নানাপ্রকার অকথ্য অত্যাচারে ভূগে, জমিদারের স্ত্রী কাঁদ্তে কাঁদ্তে বাড়ী হ'তে বের হ'য়ে পড়্লেন। কথায় বলে, 'তুঃখ পেয়ে হাড়িনী শাপে, এড়াতে পারে না বামুনের বাপে।' কথাটা বড়ই সত্য। নিতান্ত অধম অপদার্থ ত্রাচার ব্যক্তিও যদি দারুল ক্রেশ পেয়ে শাপ দেয়, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, উৎকৃষ্ট ধান্মিক ব্যক্ষণও তার হাত এড়াতে পারেন না।"

## সমস্তই অসার—ধর্মাই সার।

ইহার পর ঠাকুর বলিলেন—"কিছুই ত থাকে না। সমস্তই অসার, একমাত্র ধর্মই সার। সংসারে সুখের জন্ম, অর্থের জন্ম, কখনই অসত্য পথ অবলম্বন কর্বে না, ধর্ম্ম ত্যাগ কর্বে না। এতে সংসার থাকে থাক্, যায় যাক্। বরং ভিক্ষা ক'রে সারাটি জীবন কাটায়ে দিবে। পতির প্রতি যেমন সতীর, ধর্মের প্রতিও সেই রকম সাধকের সর্বাদা দৃষ্টি রেখে চল্তে হয়। স্বয়ং ভগবানই সকল অবস্থায় ধর্ম্মার্থীকে রক্ষা ক'রে থাকেন।"

## नाम ७ धान मचरक छेलामा।

শাস্তিপুরে আসিয়া অবধি এগানে অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হইতেছে। আমার বেশ দেখিয়া অনেকে আমাকে প্রশ্ন করেন — "তুমি কোন্ ভাবের উপাসক?" আমি তাঁহাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিতে পারি না। কারণ আমি কোনও বিশেষ একটা ভাব লইয়া সাধন করি না। নানাপ্রকারের ভাবই আমার ভিতরে সময়ে সময়ে আসে আবার চলিয়া যায়। ঠাকুরকে আজ জিজ্ঞাসা করিলাম — "কোন্ ভাবের উপাসক, কেহ জিজ্ঞাসা কর্লে আমরা কি বলব?"

ঠাকুর বলিলেন- "যার যে ভাব ভাল লাগে, সে তাই বল্বে। বিষ্ণু ভাল লাগ্লে বৈষ্ণব বল্বে, শিব ভাল লাগ্লে শৈব বল্বে, এইরাপ।" আমি বলিলাম—"এক সময়ে একটা ভাব ভাল লাগে, আবার একটু পরেই অহা আর একটা ভাব শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। একটা কিছু স্থিরভাবে ধরিয়া থাকিতে পারি না। এরপ চঞ্চলতা হয় কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন -"নানাপ্রকার অবস্থায় প'ড়ে, সংসর্গেতে ও সন্দেহেতে, পূর্ববিভাস এসে উপস্থিত হয়। যতকাল কর্ম্ম আছে, ততকাল কেহই কোন একটাতে স্থির হ'তে পারে না; এরূপ চঞ্চলতা ত্যাগ হওয়া অসম্ভব হয়। নামই আমাদের একমাত্র অবলম্বন, নামই ধ'রে থাক। এই নামেরই ভিতর দিয়ে ভগবানের অনস্ত রাজ্য, অনস্ত রূপ, অনস্ত ভাব ও অনস্ত লীলা প্রকাশ পাবে। অনস্ত রাজ্যে অনস্ত দিক্ দিয়ে অনস্ত ভাবে চল্তে হবে। কোনও একটি বাদ্ পড়্লে, পরে মনে হ'তে পারে, ওদিক দিয়ে ওভাবে চল্লে আরও সুবিধা হ'ত। এ প্রকার আক্ষেপ পরে আর না আসে, সেজস্ত নানা অবস্থার ভিতর দিয়ে, নানা ভাবে নানা দিক্ দিয়ে চলা সাধকের পক্ষে প্রয়োজন। এতে সমস্ত জানাও হয়।"

এদৰ শুনিয়া আবার জিজ্ঞাদা করিলাম—"মন ত নিতান্ত চঞ্চল, তার উপরে বাহিরের উপদর্গও বিস্তর, স্থির হ'মে নাম করব কি উপায়ে ? আমাদের কি কিছু ধাানের ব্যবস্থা নাই ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বৈধ ধ্যান ও রাগের ধ্যান, এই ছই প্রকার ধ্যান আছে বটে—তবে আমাদের সে সকলের কোনও প্রয়োজন নাই। মনটিকে কোন একটি 'চক্রে' বসায়ে এবং চক্রের দৃষ্টি কোন একটি বস্তুতে স্থির রেখে নাম কর্তে হয়, এরূপ কর্লে অনেক উৎপাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। কার্যাটিও সকল অবস্থায়ই প্রায়্র ঠিক চলে। চক্রে মন রেখে নাম কর্তে কর্তে, একটুকু স্থির হ'লেই দেখা যায়, চক্রের ভিতর একটি রূপের প্রকাশ হয়; যেমনই প্রকাশ, অমনই টপ্ ক'রে ধরা। কল্পনা ক'রে আমাদের কোনও রূপের ধ্যান নাই। ভগবানের রূপ অনস্ত ৷ কোন্ রূপে তিনি কার কাছে প্রকাশিত হবেন, কে বল্তে পারে ? আর এক রূপেই যে তিনি সর্বাণ দর্শন দিবেন, তারই বা নিশ্চয় কি ? শুধু শ্বাস প্রশ্বাস ধ'রে নাম ক'রে যাও, তাতেই সমস্ত ঠিক হ'য়ে আস্বে।"

আমি জিজাদা করিলাম—"নাম কর্তে কর্তে মন স্থির হবে, না মন স্থির করে নাম কর্তে হবে?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা কি আর কেউ পারে ? ভগবানের নাম, খাস প্রখাস ধ'রে কর্তে কর্তে, তাঁরই কুপায় মন স্থির হ'য়ে আসে। ওরূপ কর্লে ক্রেমে সবই বুঝুতে পার্বে।"

### নয় বৎসর বয়সে ঠাকুরের দয়া ও উদারতা।

আজ বিকান বেলা ঠাকুরের দক্ষে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া প্রায় দেড় মাইল দূরে নির্জ্জন স্থানে একটি জীর্ণ কুটীরে উপস্থিত হইলাম। একটু সময় দেখানে বিদিয়া ঠাকুর বলিলেন—"বহুকাল পূর্বের এই কুটীরে একটি হীনজাতি ভজনানন্দী বৈঞ্জব বাবাজী ছিলেন। সময়ে সময়ে বাড়ী হ'তে আমি তাঁকে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ এনে দিতাম। অনেক দিন হ'লো, তিনি দেহ রেখেছেন। তারপর হ'তে এই স্থান শৃত্য প'ড়ে আছে।"

বাবাজীব সহিত ঠাকুরের কোথায় কি ভাবে পরিচয় হইয়াছিল জানিতে ইচ্ছা হওয়ায় ঠাকুরকে তাহা জিজ্ঞানা কবিলাম।

ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"আমার ছেলেবেলা নয় বৎসর বয়সের সময়, একটি সমারোহের কার্য্যে প্রসাদ পেতে বাবাজী আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণদের ভোজনের পূর্বের অপর জাতিদের ত আর দেওয়া হয় না। বাবাজী দরজায় দাঁড়ায়ে হু'তিন বার খাবার চাইলেন, তাঁকে বলা হ'ল, 'একটু অপেক্ষা করুন, ব্রাহ্মণেরা বস্লেই আপনাকে খাবার দিচ্ছি।' বাবাজী আর অপেক্ষা না ক'রে চ'লে যেতে প্রস্তুত হ'লেন। আমি অমনই বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বল্লাম, 'একটি বৈষ্ণব প্রসাদ চেয়ে না পেয়ে চ'লে যাচ্ছেন! কৃষিত হ'য়ে খাবার চাচ্ছেন; খাবার রয়েছে দিয়ে দিবে—এতে আবার ব্রাহ্মণ শুদ্র কি হ' আমাকে সকলে বল্লেন, 'বাবাজীকে একটু বস্তে বল্গে।' আমি এসে দেখি বাবাজী ঘারে নাই রাস্তায় চ'লে যাচ্ছেন। অমনই দৌড়ে গিয়ে বাবাজীকে ধর্লাম, অনেক ক'রে বল্লাম; কিন্তু বাবাজী আর ফির্লেন না। তথন তাঁর ঠিকানাটি জিজ্ঞাসা ক'রে রাখ্লাম। একটু পরেই ব্রাহ্মণেরা সেবায় বস্লেন, আমিও অমনই একজনের মত প্রসাদ চেয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা ক'রে ক'রে এখানে এসে উপস্থিত হ'লাম। বাবাজীকে প্রসাদ দিয়ে জিজ্ঞাসা কর্লাম 'বাবাজী! প্রতিদিন কি ভাবে আপনার সেবা চলে হ' বাবাজী বল্লেন—'ভিক্ষা করি। তার পর ভগবান্ যে দিন যে রকম দেন, সেরাপই জুটে।'

এর পর যত কাল বাড়ীতে ছিলাম, ক্ষ্ম হ'লেই আমার বাবাজীর কথা মনে হ'ত।
চেপ্তা ক'রে শ্যামসুন্দরের প্রসাদ রেখে বাবাজীকে এখানে এনে দিতাম, না হ'লে আহারে
আমার রুচি হ'ত না। শান্তিপুরে কিছু কাল পূর্বেও বৈষ্ণব মহাপুরুষদের অভাব ছিল না।
আজকাল আর সেরূপ মহাত্মাদের বড় দেখা যায় না। ক্রমে সমস্তই লোপ হ'য়ে গেল।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া অবধি দিন রাত কেবল উহাই মনে উঠিতেছে। আহা! ছয় সাত বৎসরের বালক অবস্থায়, যিনি একজনের যাতনা দেখিয়া ছট্ ফট করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং নয় বৎসর বয়দে যিনি সংস্থানশৃত্য ভিক্ষোপজীবী ক্ষৃথিত বাবাজীর কথা মনে করিয়া বহুকাল প্রতিদিন আহারে তৃথিলাভ করেন নাই, রৌদ্র বৃষ্টিতেও দেড় মাইল চলিয়া গিয়া যিনি থাবার দিয়া আদিতেন, হে ভগবান্, জন্মান্তরে এমন কি স্ফৃতি করিয়াছিলাম যে সেই দয়ার শরীরের আশ্রয় পাইলাম! ধত্য দয়ার ঠাকুর! তোমার গৌরবে আমবাও ধত্য।

ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলাম—"অন্তের রোগ শোক, ক্ষ্ণা পিপাসাদির যন্ত্রণা দেখিয়া তেমন লাগে না কেন ? মুধে একটা 'আহা' 'উহু' করি মাত্র। কতকালে যথার্থ দয়া প্রাণে জাগিবে ?

ঠাকুর বলিলেন—"তা কি বলা যায়? সকলেরই ভিতরে সকল সভৃত্তি আছে, সময় হ'লেই তা কুটে উঠে। যেমন বৃক্ষের ফল ফুল সময়ে প্রকাশ হয়। নিয়মে চ'লে, সময়ের প্রতীক্ষা ক'রে, পড়ে থাক।"

প্রশ্ন করিলাম—"সময়ে হবে, ইহা অনেক সময় বলেন। এই সময়ের অর্থ কি কোনও
নির্দিষ্ট কাল ?"

গাক্র বলিলেন—"তা শুধু নয়। ঋতুবিশেষে এক এক জাতীয় বৃক্ষের ফল ফলে, কিন্তু সেই ঋতুতে গাছটিরও ফল প্রসবের উপযুক্ত বয়স হওয়া চাই। চারা বড় না হওয়া পর্য্যন্ত, ছাগল গরু হ'তে তা রক্ষা করা, বেড়া দেওয়া, জল দেওয়া, উত্তাপ লাগার য্যবস্থা করা—এ সকল যেমন আবশ্যক, সকলেতেই সেই প্রকার। নিয়মে না থাক্লে সময়ও উপস্থিত হয় না।"

### সিদ্ধ হৈতত্মদাস বাবাজীর ভবিষ্যদ্বাণী।

আহারান্তে নানা কথার পর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"শুনেছি এক বাবাজী নাকি আপনাকে 'মালা ভিলক ধারণ করতে হবে' এরপ কথা বহুকাল পূর্বে বলেছিলেন? সে কবে? আপনি কি বাবাজীকে ঐ বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করেছিলেন, না অমনই ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশের কিছু কাল পরে, সিদ্ধ চৈতভাদাস বাবাজীকে দর্শন কর্তে নবদ্বীপে গিয়েছিলাম। সে সময়ে এ দেশে সকলেই বাবাজীকে মহাসিদ্ধপুরুষ ব'লে ভক্তি শ্রদ্ধা কর্তেন। বাবাজীর নিদ্ধিন ভাব, স্বাভাবিক বিনয় ও
ভক্তিভাব দেখে বড়ই আনন্দ হ'ল। বিড়াল কুকুরকেও তিনি ভূমিষ্ঠ হ'য়ে নমস্বার
কর্তেন। ছেঁড়া কাঁথা, নারিকেল মালা ও একটি মাটির করোয়া ভিন্ন বাবাজীর আর
কিছুই সম্পত্তি ছিল না। আমি বাবাজীর নিকটে কিছু সময় ব'সে থেকে জিজ্ঞাসা কর্লাম,

'বাবাজী, ভক্তি কিসে হয় ?' বাবাজী আমার প্রশ্ন শুনে কোনও উত্তর না দিয়ে একদৃষ্টে আমার পানে চেয়ে থেকে থর থর ক'রে কাঁপতে লাগুলেন। তাঁহার সমস্ত শরীরটি পুনঃপুনঃ রোমাঞ্চিত হ'তে লাগ্ল, মস্তকের শিখাটি খাড়া হ'য়ে উঠল। বাবাজী অফুটস্বরে একটি গভীর হৃষ্কার ক'রে বল্লেন, 'কি বল্লে গোঁসাই ? তুমি বল্লে ভক্তি কিসে হয়! তুমি বললে ভক্তি কিসে হয় !! য়ঁৱা, তুমি বললে ভক্তি কিসে হয় !!!' এই বলেই সমাধিত্ব হ'লেন। তিন ঘণ্টা কাল বাবাজীর আর বাহাসংজ্ঞা ছিল না। সে সময়ে বাবাজীর শরীরে অশ্রু কম্প পুলকাদি নানা প্রকারের আশ্চর্য্য ভাব দেখে, আমি একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। সমাধিভঙ্গের পর বাবাজী সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রণাম ক'রে, করযোড়ে বল্লেন 'প্রভু! আশীর্বাদ করুন, যেন নিদিঞ্চন কাঙ্গাল হ'তে পারি। তা না হওয়া পর্যান্ত ত ভক্তির নাম গন্ধও নাই। এখন আপনি যে ভাবেই চলুন না কেন, আপনার ললাটে তিলক, কণ্ঠে মালা, পরিষ্ণার আমি দেখুতে পাচ্ছি। ভক্তি ত আপনারই ভাণ্ডারের জিনিষ, আমার অদৈতের ভাণ্ডারে কি আর ভক্তির অভাব আছে ?' বাবাজীর কথা শুনে চ'লে এলাম। তথন আমি একবার কল্পনাও করি নাই যে, কথন্ও আমাকে আবার তিলক মালা নিতে হবে। আর একটি ভদ্রলোক বাবাজীকে ঐ প্রশ্ন করায়, বাবাজী বলে-ছিলেন, 'হু'টি পয়সায় ভক্তি লাভ হয়।' সে ভদ্রলোকটি শুনে বল্লেন, 'সে কি বাবাজী, হ'পয়সায় ভক্তি লাভ! সে আবার কেমন ভক্তি, আপনি আমাকে উপহাস কর্লেন?' বাবাজী বল্লেন--'হরে কৃষ্ণ! উপহাস করি নাই, ঠিকই বলেছি। তু'টি পয়সা দিয়ে একখানা বটতলার ছাপা 'নরোত্তম দাসের প্রার্থনা' এনে কিছুকাল পড়ুন, তা হ'লেই সব বুঝাতে পার্বেন।"

আমি ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দ্রদৃষ্টি, ভবিষ্যাদৃষ্টি এবং অনিমাদি ঐথর্যা, যাহা সিদ্ধপুরুষেরা লাভ ক'রে থাকেন, তা কি যোগ ক'রে ?"

ঠাকুৰ বলিলেন - "যোগ ক'রেই এ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ হয়, না হ'লে হয় না, এমন কিছু
নয়। যে কোন প্রকারে চিন্তটি একাগ্র হ'লেই হ'লো; তখন আপনা আপনি এ সমস্ত
ঐশ্বর্য্য এসে পড়ে। কিন্তু এসব ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কর্লেই সর্ব্রনাশ। গোপনে রাখ্লেই
এ সব শক্তি ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। এ সকল ঐশ্বর্য্য লাভ করা সহজ, কিন্তু রক্ষা করাই
শক্ত। যোগীদের পক্ষে এসব ঐশ্বর্য্যের ত্যাগই প্রকৃত ত্যাগ। কত শত যোগীর সাধনের
সম্পত্তি, এই ঐশ্বর্য্যের তুফানে প'ড়ে, একেবারে ডুবে গেছে। বড়ই সাবধানে থাক্তে হয়।"



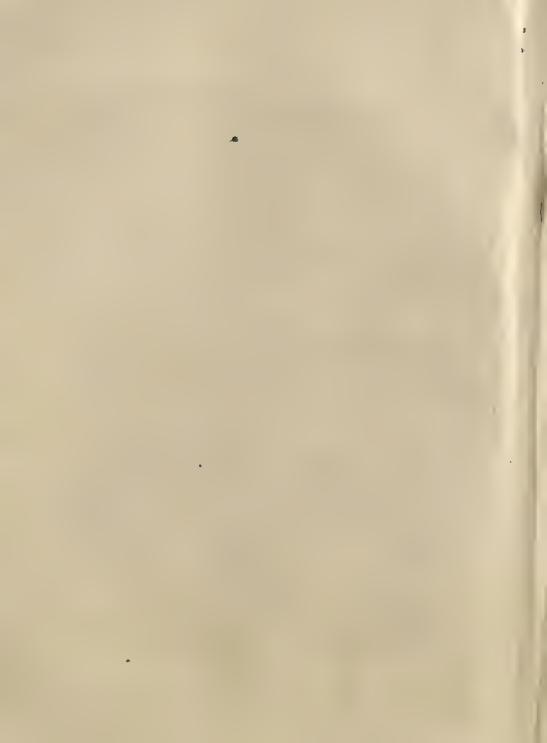

আঠি আবার বলিলাম—"প্রয়োগই যদি না কর্লাম ব্যবহারই যদি না হ'ল, তবে আর এ সকল শক্তিতে লাভ কি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"দমস্ত শক্তি, দমস্ত ঐশ্বর্যাই ত ভগবানের, তাঁরই কৃপায় এসব মাছুষের লাভ হয়। তাঁরই ইঙ্গিত অনুসারে তা প্রয়োগ কর্তে হয়। নিজ ইচ্ছায় কিছু কর্তে গেলেই গোল।"

#### থোদার উপর থোদারী।

আমি আবার জিজ্ঞান। করিলাম—"শাস্ত্রে ব্যাক্ত কার্যাকে সংকার্যা বলেছেন, ধর্মাকার্য্য বলেছেন, বে সকল বিষয়েও কি যোগৈপ্র্যা প্রয়োগ কর্তে নাই ?"

ঠাকুর বলিলেন—"সং অসং বুঝা বড় সহজ নয় ত! মুসলমানদের একখানা ধর্মগ্রন্থে এ বিষয়ে বড় সুন্দর একটি গল্প আছে। একটি দয়ালু ফকির, সহরে ছঃখ দারিদ্রতা রোগ শোক ইত্যাদিতে লোকের ক্লেশ দেখে ভাব্লেন - 'আহা! থোদা এদের ত কিছুই কর্ছেন না!' তিনি খোদার কাছে প্রার্থনা কর্লেন, 'প্রভো! একটি দিনের জন্মও যদি শক্তি দিয়ে, মাত্র এই সহরে আমাকে তোমার খোদারী দাও, তা হ'লে আমি সকলের সকল প্রকার ক্লেশ দূর ক'রে পরম শান্তি স্থাপন করি।' থোদা 'তাই হউক' ব'লে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর কর্লেন। ফ্কির সাহেব, সহরে স্বর্ণজ্ঞ এবং স্বর্ষশক্তিমান হ'লেন। অমনই তিনি যাবতীয় প্রাণীর তুঃখ কষ্ট, রোগ শোক একেবারে দূর ক'রে, মহা আনন্দের ঢেউ তুলে দিলেন। একটি ভয়ম্বর তুর্ববৃত্ত ঘোর পাষও ব্যক্তি ঐ সহরে একটি সুন্দরী যুবতীর প্রতি অতিশয় আসক্ত ছিল। বহু চেষ্টাতেও যুবতীর জীবদ্দশাতে সে কোন প্রকারে উহাকে পায় নাই। অকত্মাৎ দ্রীলোকটির দেহ ত্যাগ হ'ল। তার আত্মীয় স্বজনেরা তাকে কবর দিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই ঐ গ্রাচার ব্যক্তি তা জান্তে পেরে, নির্জ্জন স্থানে ঐ কবরের কাছে উপস্থিত হ'ল এবং যুবতীর মৃত শরীর কবর হ'তে তুলে নিয়ে তারই উপর নিজ জঘগু বৃত্তি চরিতার্থ কর্বার উভোগ কর্তে লাগ্ল। ফ্কির সাহেবের নজরে যেমনই এই ব্যাপার পড়্ল অমনই তিনি তরোয়াল হাতে নিয়ে লাফায়ে উঠ্লেন এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তার কাছে উপস্থিত হ'য়ে 'কাফের', 'কাফের' ব'লে চীৎকার ক'রে, তার গদ্ধান লক্ষ্য ক'রে তরোয়াল হাঁক্লেন। খোদা তৎক্ষণাৎ ঐ তরোয়াল ধ'রে ফেল্লেন এবং ফকির সাহেবকে বল্লেন, 'এ কি কর্ছ ? কয়েক মুহুর্ত্তের জন্ম খোদ্দারী পেয়েই এতটা ! এর সারা জীবনের প্রতিদিন এই রকম কত

হকার্য্য দেখেও আমি একে ক্ষমা ক'রে আস্ছি; আর দশটির মত, সকল অবস্থায়ই আমি একে প্রতিপালন কর্ছি, একটি দিনের জন্মও একে উপবাসী রাখি নাই; আর তুমি, মাত্র একটা দোষ দেখেই একে একেবারে বধ কর্তে উদ্যত হ'লে! যাও, আর তোমার খোদ্দারী কর্তে হবে না।' ফকির সাহেব বল্লেন, 'প্রভা! আমি ত অন্যায় কিছু করি নাই। কোরানেই ত ব্যবস্থা আছে. এরূপ অপরাধীকে বধ কর্তে হয়।' খোদা বল্লেন, 'কোরানের ব্যবস্থা কি তোমার জক্য, না আমার জন্ম ?' ফকির বল্লেন—'মামুষেরই জন্ম, আমার জন্ম।' খোদা বল্লেন, 'তবে ? আজ ত তুমি আর তুমি নও, আজ যে তুমি খোদা হয়েছিলে। খোদার জন্ম ত আর কোরানের ব্যবস্থা নয়!' ফকির সাহেব তখন ভগবানের কার্য্য ও অসীম দয়া দেখে এবং নিজের বিচারবৃদ্ধি ও অবস্থা ব্রো, একেবারে মুগ্ধ ও লজ্জিত হ'য়ে পড়্লেন। সাধারণ লোকের অসাধারণ শক্তি লাভ হ'লে, তার ঘারা সংসারের বিশেষ অনিষ্ট হয়। এই জন্মই শ্রীরামচন্দ্র শুদ্র ভপস্বীকে বধ করেছিলেন।"

ঠাকুর এদব বিষয়ে অনেক কথা বলিলেন। শক্তিলাভ হইলে সম্পদ অপেক্ষা বিপদই বেশী।

## ঠাকুরের শান্তিপুর হইতে কলিকাতা গমন।

ঠাকুরের বাল্যলীলাভূমি শান্তিপূর্ণ মধুর শান্তিপুরের বাস আজ আমাদের ফুরাইল। ঢাকা, বরিশাল, কলিকাতা ও কাকিনা প্রভৃতি স্থানের গুফল্লাতারা, ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। কলিকাতার গুফল্লাতাদের প্রাণের অতিশয় আগ্রহ জানিয়া কিছু দিন পূর্বের ঠাকুর তাঁহাদিগকে জানাইয়াছিলেন, অবিলম্বেই তিনি তথায় পঁছছিবেন। কলিকাতার গুফল্লাতাদের কাহারও অবস্থা তেমন সচ্চল নম্ম সকলেই গরীব। ঠাকুরের সঙ্গে বহু লোক উপস্থিত হইলে, ব্যয়ভার কি প্রকারে নির্বাহ হইবে ভাবিয়া তাঁহারা একটু বাস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; এবং অনেক লোক লইয়া ঠাকুর কলিকাতা পঁছছিলে বিশেষ অস্থ্রবিধা ঘঠিবে, ইহাও তাঁহারা ঠাকুরকে পরিক্ষার জ্ঞাত করাইয়াছিলেন। ঠাকুর তথন তাঁহাদের সেই কথার কোনও উত্তর না দিয়া একটু হাসিয়াছিলেন মাত্র।

শান্তিপুর হইতে ঠাকুরের কলিকাতা পহছিবার নির্দিষ্ট দিন অবগত হইয়া শ্রন্ধেয় অচিস্তা বাব্, মণি বাবু, বৃন্দাবন বাবু প্রভৃতি গুরুল্রাতারা যথাসময়ে আহিরীটোলা গ্রীমার ঘাটে আদিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের দঙ্গে ৩৪টি মাত্র লোক আদিবে অমুমানে তাঁহারা ইতিপূর্বের স্বস্থ এক খানা ছোট বাদা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। রাস্তায় অকস্মাৎ গ্রীমারের গতি রুদ্ধ হওয়াতে যথাসময়ে গ্রীমার কলিকাতা পহছিতে পারিল না। এদিকে গুরুল্রাতারা বহুক্ষণ গ্রীমারের ভূপ্ত্যাশায় থাকিয়া অবশেষে রাত্তি প্রায় দশটার সময়ে সকলেই হতাশপ্রাণে স্ব আবাদে চলিয়া গেলেন।

কলিকাতা প্রছিতে আমাদের অনেক রাত্রি হইল। ঠাকুর স্থীমার হইতে নামিয়াই কাহারও প্রত্যাশার নাথাকিয়া একেবারে ত্রান্ধ প্রচারক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চটোপাধ্যায় মহাশয়ের বাসায় উপস্থিত হইলেন। আমরা নগেন্দ্র বাবুর বাসায় প্রছিয়া দেখিলাম, তিনি এবং তাঁহার সহধর্মিণী "মা আনন্দময়ী" আমাদের আট দশটি লোকের আহারের স্ব্যবস্থা রাধিয়া খুব উৎকণ্ঠার সহিত ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইহাতে মনে হইল পূর্বেই উহারা কোনও প্রকারে আমাদের সকলের ঐ দিনে তাঁহাদের বাসায় প্রছিবার সংবাদ জ্ঞাত হইয়া থাকিবেন।

পরদিন ঠাকুরের খবর পাইয়া সকলেই আদিয়। উপস্থিত হইলেন। গুরুজাতাদের আনন্দের আর দীমা নাই। উহাদিগকে পাইয়া আমরাও খুব প্রফুল হইলাম। কিন্তু এত লোকের দমাবেশ কোথায় হইবে ভাবিয়া সকলেই একটু ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে শ্রীযুক্ত স্থরেশচন্দ্র দেব মহাশয় বার দিনের ছুটি লইয়া বৈত্যনাথ চলিলেন। গুরুজাতারা তাঁহার থালি বাড়ীতে আমাদের থাকিবার স্থবিধা হইতে পারে কিনা জিজ্ঞাদা করাতে, তাঁহারই বিশেষ আগ্রহে মস্ঞিদ্বাড়ী খ্রীটস্থ তাঁহার থালি বাড়ীতে আমাদের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়া গেল। এক দিন মাত্র নগেন্দ্র বাদায় থাকিয়া ৮ই অগ্রহায়ণ সোমবার আহারান্তে ঠাকুরের আসন লইয়া এ বাড়ীতে আমরা উপস্থিত হইলাম।

### मन् जिन्वाकी द्वीर वेद वाना।

এই বাদায় পঁছছিয়া ঠাকুরের থাকিবার ঘরধানা আগরা দর্বাত্রে পছন্দ করিয়া লইলাম। রাস্তার

 দই—১০ই অগ্রায়ণ
তিপরে, থোলা মেলা দোতলা ঘরের এক কোণে ঠাকুরের আদন

 সোমবার।

পাতিলাম; এই ঘরের ভিতর দিকে, দাম্নেই বড় বারেন্দা এবং বারেন্দা
সংলগ্ন একধারে ত্'থানা বড় বড় কুঠ্রী আছে। ঠাকুরের সঙ্গে যে কগ্নটি গুরুল্রাতা রহিয়াছেন,

স্বচ্ছন্দরূপে তাঁহারা এই বাদায় থাকিতে পারিবেন ভাবিয়া দকলেরই মন খুব আনন্দ হইল। কিস্তা

এই আনন্দ বেশীক্ষণ আমাদের হহিল না। এখন দেখিতেছি অপরাত্রে দর্শনার্থা হইয়া দলে দলে লোক

আদিয়া যখন বাড়ীটিকে পরিপূর্ণ করিয়া ফেলে তখন স্থানাভাবে বড়ই অস্কবিধা হয়। সন্ধ্যাকীর্ত্তনের

পরে একটু বেশী রাত্রিতে বাহিরের লোকের সংঘট্ট কমিয়া যায় বটে কিস্তা তখন আবার গুরুল্রাভাদের

ভিড়ে অন্থির হইয়া পড়ি। আফিদ আদালত ছুটি হইলেই গুরুল্রাভারা সকলে এগানে আদিয়া

উপস্থিত হন এবং অনেকে সাবারাত্রি এখানে থাকিয়া প্রত্যুক্তে আপন আপন বাদায় চলিয়া যান।

ঠাকুরের ঘরটি সমস্ত রাত্রিই লোকে পরিপূর্ণ থাকে। তু'তিন ঘন্টা কালও কেহ ঘুমান কি না সন্দেহ।

রাত্রিতে সামান্ত জলযোগ করিয়া প্রায় অভুক্ত অবস্থায় ক্লান্ত শ্বনির গুরুল্রাতারা এখানে অবস্থান

করেন। তাঁহারা প্রায় সারার্যাত্রি এইভাবে জাগরণ করিয়া প্রতিদিন আফিদ আদালতের এবং ব্যবদা

বাণিজ্যের কার্য্য অবাধে স্ক্রাক্তরণ কি প্রকারের সম্পন্ন করিয়ে প্রতিদিন আফিদ আদালতের এবং হুতেছি।

বাণিজ্যের কার্য্য অবাধে স্ক্রাক্তরণে কি প্রকারের সম্পন্ন করিয়া প্রতিদিন আফিদ আদালতের এবং হুতেছি।

বাণিজ্যের কার্য্য অবাধে স্বেচকরণে কি প্রকারের সম্পন্ন করিতেছেন ভাবিয়া বিশ্বিত হুইতেছি।

বা

### वृन्नावनवावृत्र स्मवानिष्ठा।

ঠাকুরের প্রতি গুরুত্রাতাদের আন্তরিক টানের এক একটি দৃষ্টান্ত দেখিয়া অবাক্ হইয়া ষাইতেছি। ঠাকুরের দঙ্গ লাভ করিতে কোনও দিকে কোনও প্রকার বাধা গুরুত্রাতারা তৃণতুল্যও মনে করেন না। কোনও কারণে ঠাকুরের দেবার এতটুকু অস্থ্রিধা হইতেছে গুনিলেই, উহারা একেবারে অন্থ্রি হইয়া পড়েন।

আজ আমাদের উনন ধরাইবার ঘুঁটে না থাকায় সকালে মেয়েরা আসিয়া জানাইলেন "ঘুঁটে ফুরাইয়া গিয়াছে। ঘুঁটে না আনিলে গোঁদাইয়ের রান্না হবে না।" গুরু লাভা শ্রীযুক্ত বুলাবনচন্দ্র মজ্মদার মহাশয় 'ঘুঁটে এনে দিচ্ছি' বলিয়া তথনই বাদা হইতে বাহির হইলেন। ঘুঁটের অকুদ্রনান করিতে করিতে কোথাও না পাইয়া অবশেবে তিনি অনেক ঘুরিয়া গোয়াবাগানে একটি ঘুঁটের দোকানে উপস্থিত হইলেন। মুটের দারা ঘুঁটে বাদায় সইয়া ঘাইতে অত্যস্ত বিলম্ব হইবে ভাবিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং তিনি কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া জ্তা, মোজা, কোট ও প্রম গাত্রবন্ধ পরিহিত থাকা অবস্থায়ই ঘুটের মুজি একেবারে মাথায় তুলিয়া লইলেন। অমনই ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া বড় রাস্তার উপর দিয়া উর্ন্ধধাদে ছুটিতে ছুটিতে বাদায় আদিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি একটি নগণ্য লোক নহেন, পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, কায়স্থদমাজে বিশেষ প্রতিপত্তিশালী এবং কলিকাতার বহু স্মানিত লোকের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। ঠাকুরের প্রতি ইহার স্থাভাব। ইহার অসাধারণ সরলতা ও উদারতার কথা ঠাকুর অনেক সময়ে বলিয়া আনন্দ করেন।

## ঠাকুরের মুক্তিফোজ দর্শন—আমার অভিযান চূর্ণ।

আমাদের গুরুত্রাতা শ্রম্পের শ্রীযুক্ত শ্রীচরণ চক্রবর্তী মহাশায় জেনারেল্ বৃথ্ও মুক্তিফৌজ সম্বন্ধে একথানা পুত্তক লিথিয়াছেন। ঠাকুর পুত্তকথানা গুনিয়া বড়ই সম্ভট হইলেন। এ সময়ে মুক্তিফৌজের অধ্যক্ষ ক্ষেনারেল্ বৃথ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিকট অনেক সময় আলোচনা ইইতেলাগিল।

নিঃস্বার্থ কর্মবীর পরোণকারী দ্যাল্ জেনারেল্ ব্থের অসাধারণ দেবাব্রত এ সময়ে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বড় বড় লর্ড-পরিবারের সম্রান্ত মহিলারাও সংসারস্থা জলাঞ্জলি দিয়া এই মহাত্মার দৃষ্টান্তান্তসমারে রোগি-দেবা-ব্রতে জীবন উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছেন। উহারা কাঙ্গালবেশে ভিক্ষাদারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া রান্তার নিরাশ্রম অন্ধ, থোড়া, এমন কি — কুঠ রোগীদিগকেও—আগ্রহের সহিত উৎকৃষ্ট স্বান্থ্যকর বাসস্থানে লইয়া আসেন এবং অত্যন্ত যত্মসহকারে তাহাদের দেবা শুশ্রমা করিয়া থাকেন। রোগীদিগের প্রতি ইহাদের দরদ ভালবাসা এবং রোগীদিগের অত্যাচারেও ইহাদের হির্মা, সহিফ্তা ও সেবাপরায়ণতার কথা শুনিয়া ঠাকুর কান্দিয়া ফেলিলেন এবং উহাদিগকে দর্শন করিতে বাস্ত হইয়া পড়িলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"পরতঃখে যাঁদের প্রাণ কাঁদে, তাঁরা তীর্থস্বরূপ; তাঁদের দর্শনেও লোক পবিত্র হয়।"

এই বলিয়া ঠাকুর বেলা প্রায় ত্'টার সময়ে সকলকে লইয়া মৃ্জিকৌজ দর্শন করিতে চলিলেন।
সকলের দঙ্গে আমিও ঘাইতে প্রস্তুত হইলাম। ঠাকুর তথন আমার দিকে চাহিয়া থুব স্নেহভাবে বলি-লেন—"আমার আসনটি শূন্য ঘরে থাক্বে; তুমি এই সময়টুকু এথানে থাক্তে পার্বে না ?"

একটি গুৰুভাই বলিলেন - "কেন ? বাসায় ত আরও লোক আছে।"

ঠাকুর আবার বলিলেন—"শুপু আসনের জন্মও নয়। মৃত্তিফোজের ভিতরে অল্পবয়সী যুবতা মেমেরা সব আছেন, ব্রহ্মচারীর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে ?"

আমি ঠাকুরের অভিপ্রায় বৃঝিয়া যাইতে নিরস্ত হইলাম। নিজ আসনে বৃসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, 'হায়রে কপাল। এই ব্রহ্মচর্যো আমার প্রয়োজন কি ? যদি সর্বত্ত সকল অবস্থায় ঠাকুরের সকলে হায় ঠাকুরের সকেই থাকিতে না পারিলাম।'

মনে বড় হৃঃথ হইল, ঠাকুরের উপর থুব অভিমানও আদিয়া পড়িল। ভাবিলাম, "ঠাকুর এই মাত্র বিলিনেন, 'উহার। তার্থস্বরূপ, উহাদের দেখ্লেও পুণা হয়।' ভাল, ঠাকুর দকলকে লইয়া তার্থে গেলেন, দকলে পবিত্র হইবে, আর শুরু আমিই গেলে একেবারে অপবিত্র হইয়া যাইতাম! বিশেষতঃ ঠাকুর খেখানে স্বয়ং উপস্থিত থাকিবেন, দেখানেও আমাকে লইয়া যাইতে এত আশকা! ঠাকুর আমাকে কি এতই অপদার্থ, এতই কামুক মনে করেন! এই প্রকার আক্ষেপ করিতে করিতে ঠাকুরের উপর আমার অভ্যন্ত অভিমান আদিয়া পড়িল। আমি ঠাকুরকে ভাবিতে ভাবিতে মৃজ্জি—কৌজই দেখিতে লাগিলাম। এ দময়ে নিজেরই অজ্ঞাতদারে কল্পনার স্রোতে পড়িয়া স্করী মেখেদের অঙ্গদৌষ্ঠব ও রূপলাবণ্য মনে মনে আকিতে লাগিলাম। অল্পনার দেখাই অদম্য কামের উত্তেজনায় পড়িয়া গিয়া আদন হইতে উঠিয়া পড়িলাম এবং একবার ঘর একবার বাহির করিয়া, ছুটাছুটি করিতে লাগিলাম। অরশেষে ঘর্মাক্তকলেবরে একেবারে অবদন্ন হইয়া বারেলায় পড়িয়া রহিলাম।

আমার অভিমান চূর্ণ করিতে দ্য়া করিয়া ঠাকুরই আমার প্রকৃত রূপ আমাকে দেখাইলেন – এ সময়ে ইহা আমি বেশ ব্ঝিলাম।

ঠাকুর আমাকে ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন স্কৃতরাং এই ব্রহ্মচন্যের নিয়ম ভদ করিয়া শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে কিছুতেই ত প্রশ্রেয় দিবেন না। এই জন্মই আমাকে স্থীলোকদের ভিতরে নিজের সদেও নিলেন না। বলিলেন—"ব্রহ্মচারীর ওখানে যাওয়া কি ঠিক হবে ?"

ইহা আর আমি ব্ঝিলাম কই ? আমি এই কথার অন্তপ্রকার অর্থ ব্ঝিয়াছিলাম; যেন আমার প্রকৃতির ত্র্বলতা লক্ষ্য করিয়াই ঠাকুর ঐ সকল কথা বলিয়াছেন। যাহা হউক নিজের অবস্থা নিজে না ব্থিয়া যেমন ঠাকুরের কার্য্যে অভিমান করিয়াছিলাম তেমনই দয়া করিয়া ঠাকুর আমার প্রকৃতি আমাকে দেখাইয়া আমার দেই অভিমানটি চুর্ণ করিলেন। ঠাকুরের অম্পস্থিতি সময়ে পোইাফিদের ডেপুটি কন্ট্রোলার ব্রাহ্মধর্মাবলহী প্রীযুক্ত উমাচরণ দাস মহাশয় আসিয়া, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কখন আসিলে গোঁসাইকে নির্জ্জনে পাইব ?" ইহার সহিত আলাপে জানিলাম ত্ব'এক দিনের মধ্যেই ইনি ঠাকুরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন। ইহাকে আমি ত্ব'টা হ'তে তিন্টার মধ্যে আসিতে বলিলাম।

গুরুত্বাতা ডাক্তার প্রীযুক্ত নবীনচক্র ঘোষ মহাশয় আদিয়া ঠাকুরের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। ইনি আমার বড় দাদার অত্যন্ত বন্ধু ও সমপাঠী, ইহার কথায় দাদাকে ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্ম আদিতে লিখিলাম; ঠাকুরের অন্ত্যুতির অপেকাও করিলাম না।

ঠাকুর বাসায় আসিলে অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"নিয়মে থাকিয়া সাধন ভজন যতই করিতেছি, ততই ত রিপুর বৃদ্ধি দেখিতেছি। সাধারণ লোক অপেকা সাধকদের কি রিপুর প্রাবলা অধিক ? কামের উত্তেজনার ত কিছুতেই বিরাম হইতেছে না।"

ঠাকুর বলিলেন—"কাম যে আমাদের শরীরে ও মনে অত্যন্ত অভ্যন্ত হ'রে গেছে।
সাধারণ লোকদের অপেক্ষা সাধকদের আবার এ সব অনেক প্রবল হ'য়ে থাকে; কারণ
এসমস্ত ত আত্মারই বৃত্তি। জল উত্তাপাদি দ্বারা যেমন বৃক্ষের বৃদ্ধি হ'য়ে থাকে, সাধন
ভজন দ্বারাও সেই প্রকার আত্মার বৃত্তি সকলের পৃষ্টি হয়। তবে যত কাল এ সকল
বৃত্তি বহিন্মুখ থাকে, তত কালই রিপুর মত কার্য্য করে। অস্তম্মুখ হ'লেই সাধক তখন
বুঝ্তে পারেন, এ সকলের বৃদ্ধির কত প্রয়োজন ছিল; এই বৃদ্ধিতেই তখন আবার কত
আনন্দ! সাধন ভজন দ্বারা আত্মার সমস্ত বৃত্তির পৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। এ সকল
বৃত্তি বহিন্মুখ অবস্থায় যতকাল থাকে, ততকালই রিপুর মত কার্য্য করে, অনিষ্টকর
বোধ হয়; কিন্তু ভগবৎকুপায় একবার মুখটি ফিরে গেলে, তখন ইহারাই আবার পরম
উপকারী হ'য়ে থাকে। সাধকদের জীবনের অবস্থা সমস্তই স্বতন্ত্র প্রকারের। সাধারণ
লোকের মত এঁদের কিছুই নয়। একমাত্র তাঁর অনুগত হ'লেই নিরাপং।"

# কলেজের কতিপয় ছাত্রের সঙ্কীর্ত্তন; মুকুন্দ ঘোষের আকর্ষণ।

ঠাকুব কলিকাতায় আ'সিয়াছেন শুনিয়া একদিন প্রীযুক্ত মুকুল ঘোষ ঠাকুবকে কীর্ত্তন শুনাইতে বিশেষ আগ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেইমত দিনও ধার্যা হইয়া যায়। ঠাকুর ঐ দিন অতিশয় অস্ত্র্য্থ হইয়া পড়িলেন, তরানক জর হইল; এদিকে মুকুল ঘোষের প্রাতৃষ্পুত্রের সেই দিনেই অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। মুকুল ঘোষ তাহাকে লইয়া শাশানে গোলেন। অপরাত্র প্রায় পাঁচ ঘটিকার সময়ে বকুলাল বারু, অমিয় বার্ প্রভৃতি কলেজের ছাত্রগণ ঠাকুরকে গান শুনাইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের অস্থথের সংবাদ পাইয়া, তাঁহারা আর উপরে উঠিলেন না; নীচে থাকিয়াই হরি সন্ধীর্ত্তন করিতে

লাগিলেন। কীর্ত্তন ক্রমে ক্রমে বেশ জমাট হইয়া পড়িল; ঠাকুর অস্কৃষ্ণ অবস্থায়ও আসনে স্থির থাকিতে না পারিয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং লাঠিতে ভর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে নীচে ধাইয়া কীর্ত্তনন্থল উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরকে দেখিয়া সকলেরই উৎসাহ বৃদ্ধি হইল। ঠাকুর উচ্চ উচ্চ হরিধানি করিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, গুরুলাভারাও মাভিয়া গেলেন। এই কীর্ত্তনে প্রায় হই ঘন্টা কাল সকলে ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া রহিলেন। এই সময়ে মুকুদ্দ ঘোষও হঠাৎ আসিয়া কীর্ত্তনে যোগ দিলেন। তাহাকে দেখিয়া কীর্ত্তনান্তে আমাদের কোনও গুরুলাতা বিস্মিত হইয়া জিজাসা করিলেন—"আপনি এ সময়ে কি প্রকারে আসিলেন ?" তিনি বলিলেন, "মাশানে প্রভূব কথা মনে হইতেই প্রাণ যেন কেমন হইয়া গেল, তাই সৎকারের পরই বাড়ীতে না গিয়া ছুটিয়া আসিয়াছি; আসা আমার সার্থক, আজ আমার পূর্ণ দর্শন হইল। পূর্বে আর একবার প্রভূব এই রূপ দর্শন পাইয়াছিলাম।"

অমুদ্ধানে জানিলাম গত ১২০৪ সালে ঠাকুর যথন শান্তিজ্ঞার বিবাহের কথা দ্বির করিতে কলিকাতা চোরবাগানে আদিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবাব্র বাদায় ছিলেন, তথন একদিন নগেন্দ্র বাব্র দহিত নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি কাঁদারিপাড়ার শ্রীযুক্ত হরজহরের বাড়ী গিয়াছিলেন। ওথানে ঠাকুর জগবানের নাম শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, মৃকুল ঘোষ কীর্ত্তন করেন। এই কীর্ত্তনে ঠাকুরের অবস্থা দেখিয়া আনেকে সংজ্ঞাশ্ম হন, মৃকুলও একেবারে মৃগ্ধ হইয়া পড়েন। সেই হইতে নিয়ত মৃকুন্দের প্রাণে আকাজ্ঞা ছিল ষে ঠাকুরকে আর একবার পাইলে কীর্ত্তন শুনাইয়া ঐ রূপ দুর্শন করেন।

### বৈষ্ণব দর্শন-মহাপ্রভুর কথা।

আদ ঠাকুর একটি ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বাহির হইলেন। যোগজীবন, সতীশ এবং আমি ঠাকুরের সঙ্গে চলিলাম। অনেক রাস্তা হাঁটিয়া আমরা একটি বাড়ীতে পঁছছিলাম। ভদ্রলোকটি ঠাকুরেকে দেখিয়াই অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের সঙ্গে আমাদের সকলকেই তিনি তাঁর কোঠাঘরের দোতালার বারেন্দায় আগ্রহ করিয়া লইয়া গেলেন। ঠাকুর তাঁকে খ্ব ভক্তি করিয়া নমস্কার করিলেন। ভদ্রলোকটি বৃদ্ধ। মহাপ্রভুর একান্ত ভক্ত; গৌড়িয়া বৈষ্ণব অথবা কর্ত্তাভন্তা সম্প্রদায়ের খ্ব উচ্চ অবস্থার লোক বলিয়া অন্থমান হইল। ভগবৎপ্রসঙ্গে নানাপ্রকার সান্তিক তাব উভয়েরই শরীরে ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ কথা বার্তার পর বৃদ্ধটি ঠাকুরকে জিল্পাশা করিলেন—"আপনি শ্রীবৃন্দাবনে বহু দিন ছিলেন, ওথানে তাঁকে কথনও দেখিতে পাইলেন? শুনিয়াছি তিনি এখনও দেই শরীরেই আছেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ঠিক সেইই আছেন। একদিন দয়া ক'রে হঠাৎ এসে উপস্থিত হ'লেন; দর্শন মাত্রেই বুঝ্লাম মহাপ্রভু।" বৃদ্ধটি জিজ্ঞানা করিলেন, "তারপর, কিছু বলিলেন কি ?"

ঠাকুর বলিলেন—"দর্শনমাত্রেই পায়ের উপর প'ড়ে খুব কাঁদ্তে লাগ্লাম, কত কি বল্লাম। তিনি মাথায় হাত বুলায়ে আশীর্বাদ ক'রে বল্লেন 'সমস্তই ত পূর্ণ হ'য়েছে, আর কেন ? স্থির হও, স্থির হও। আমি ত তোমাদেরই ঘরে কেনা।' ঐ সময়ে আমি সংজ্ঞাশূন্য হ'য়ে পড়্লাম। পরে জ্ঞান হ'লে উঠে দেখি, আর তিনি নাই, চ'লে গেছেন।" ঘণ্টা তুই পরে আমরা ঠাকুরের সঙ্গে বাদায় আদিলায়।

## বিভারত্ন মহাশয়ের গৈরিক গ্রহণ।

অপরার প্রায় ৩ টার সময়ে আমাদের পরম আজুীয় বহুকালের পরিচিত রাল্ধর্মপ্রচারক প্রীয়ুক্ত রামকুমার বিভারত্ব মহাশয় ঠাকুরের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হুইলেন। ঠাকুর তাঁহাকে খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। তিনি বলিলেন, 'নির্জ্জনে আমার কিছু বলিবার আছে।' শুনিয়াই আমি আসন হুইতে উঠিয়া বারেন্দায় গেলাম। বিভারত্ব মহাশয়ের গলার আওয়ান্ত একটু বড়, বারেন্দায় থাকিয়াও তাঁর কয়েকটা কথা শুনিতে পাইলাম। তিনি বলিলেন, "গলোতী হুইতে হিগালয়ের উপরে গিয়া কিছুকাল ছিলাম। একদিন ব্যাসদেবের দর্শন পাইলাম। তিনি আমাকে আশীর্কাদ করিয়া কয়েকটি উপদেশ দিলেন এবং আপনার নিকট হুইতে গৈরিক বন্ধ গ্রহণ করিয়া আপনার উপদেশমত চলিতে বলিলেন। আপনি দয়া করিয়া আমাকে গৈরিক বন্ধ দিন এবং কি প্রকারে আমাকে চলিতে হুইবে তাহাও বলিয়া দিন।"

ঠাকুর বলিলেন—"সর্বত্রই মঠ মন্দিরাদিতে ভগবানের বিগ্রন্থ দর্শন ক'রে, সাষ্টাঙ্গ হ'য়ে প্রাণাম কর্লে উপকার হ'য়ে থাকে। সত্যকে লক্ষ্য রেখে সরল ভাবে চল্লেই সব হয়। গৈরিক ধারণ কর্লে বীর্ঘ্যও ধারণ কর্তে হয়, শাস্ত্রের এরূপ ব্যবস্থা আছে; না হ'লে বিশেষ অনিষ্ট হ'য়ে থাকে।"

এই বলিয়া ঠাকুর আমাকে ডাকিয়া নিজের একখানা বহির্বাদ বিভারত্ব মহাশয়কে দিতে বলিলেন। তিনিও ঠাকুরকে নমস্কার করিয়া উহা লইয়া চলিয়া গেলেন।

## ঠাকুরের শাদন ও দান্ত্না।

আমাদের বাসাটি ছোট হওয়াতে দিন দিন বড়ই অম্বিধা ভোগ করিতে হইতেছে। সকালে ও রাত্রিতে লোকের ভিড় ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। ক্ষেকটি গুরুভগ্নী নিয়ত এখানে থাকাতে আর আর স্থাবাকেরাও দলে দলে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আদিবার স্থযোগ পাইয়াছেন। ঠাকুর নিজেই দয়া ক্রিয়া তাঁর ঘরে আমাকে আসন করিতে দিয়াছেন, ভাই অনেকটা আরামে আছি। কিস্তু রালা খাওয়া ও হোমাদি কার্যাের খুবই অম্বিধা প্রত্যাহ ভূগিতেছি। উপরের ঘরের সম্মুখের বারেনদায়

আমি নিতা হোম করি। এ সময়ে প্রায়ই গুরুলাভাভিগিনীদের দকে আমার ঝগড়া হ'য়ে থাকে।
কাঁচাকাঠের ধোঁয়াতে দকলেরই প্রাণ ওঠাগত হয়। গুরুলাভারা আমাকে এথানে হোম করা বন্ধ
করিতে অনেকবার বলিয়াছেন, কিন্তু আমি কাহারও কথা গ্রাহ্ম করি নাই বরং উন্টা তাঁহাদিগকে
ধন্কাইয়া দিয়াছি। আজ ভিজা কাঠ অনেক চেঠায় জালাইয়া ধেমন ভাহাতে কয়েকটি মাত্র আছতি
দিয়াছি, অতিরিক্ত ধোঁয়াতে অন্তির হইয়া আমাদেরই একজন তাঁর ছেলেটিকে কোলে লইয়া
আদিয়া আমাকে বলিলেন—"তৃমি কি রকম লোক! সকলকে মেয়ে ফেল্বে নাকি? রেখে দেও
তোমার হোম। সকলকে জালাতন কর্লে যে।" আমি উহার হাতনাড়া, ম্থনাড়া ও বিরক্তিভাবের কথা শুনিয়াই জলিয়া উঠিলাম এবং খুব তেজের দহিত বলিলাম—"বটে? লোকের উপয়
বড়ই ত দয়া দেখতে পাল্ডি। ছেলেটা যখন টে টে ক'রে চীৎকার করে এবং সকলকে জালাতন
ক'রে তুলে, তখন ছেলেটার মুখ চেপে ধর্তে পার না? তখন ছেলেটাকে কি সরিয়ে দাও?
তোমাদের জালা হয় ব'লে, আমি আমার নিত্যকর্ম কর্ব না? বাং!" তিনিও আমার কথার উত্তর
দিতে না পারিয়া সরিয়া পড়িলেন। সেই মৃহুর্তেই ঠাকুর আসন হইতে খুব বিরক্তিভাব প্রকাশ করিয়া
বলিলেন—"কে আছ ওখানে? এক্ষণই আগুনে জল চেলে দেও। এ কি রকম ? একটা
সাধারণ কর্ষবার্দ্ধ নাই!"

ঠাকুরের মৃথ হইতে যেমনই ঐ কথা বাহির হওয়া, অমনই ছুই তিনটি গুরুভাই জল আনিতে ছুটিয়া গেলেন। আমি নিতান্ত নিরুপায় দেখিয়া নিজের মান বাখিতে নিজেই তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের আসিবার পূর্বেজ জল ঢালিয়া আগুন নিবাইয়া দিলাম। ঠাকুর আমাকে দশ জনের কাছে এতটা অপ্রস্তুত কবিলেন মনে করিয়া ছাদের উপর চলিয়া গেলাম। লজায় ও অভিমানে আমার সমস্ত শরীর যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। ঠাকুরের উপর খুব রাগিয়া গেলাম। ভাবিলাম এদিকে আপন আপন নিয়মে অটল থাকিতে দিনের মধ্যে দশবার উপদেশ দিচ্ছেন, এখন ত এদের কট দেখে আমার নিয়মটি ভেকে দিতে একবারও ভাব লেন না। সিঁড়িঘরে যাইয়া আবার আগুন জালিয়া হোম করিলাম। আর ঠাকুরের ঘরে যাইব না স্থির করিয়া নিতান্ত অপ্রশন্ত চারফুট মাত্র স্থানে কুকুরকুগুলী হইয়া পড়িয়া বহিলাম। সমস্তটি দিন মানসিক ক্লেশে ছট্ফট্ করিয়া কাটাইলাম।

সন্ধার একটু পূর্বে ঠাকুর অকশাৎ ছাদে আদিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে ওখানে এ অবস্থায় দেখিয়া বলিলেন –"কি, তুমি এখানে হোম কর্বার ঠিক ক'রে নিয়েছ ? সে বেশ হয়েছে। সকলকে ক্লেশ দিয়ে কি ওভাবে কিছু কর্তে আছে ? উপাসনা কর্তে গিয়ে কারও ক্লেশ জন্মালে উপাসনা হয় না। বিশেষতঃ বৃদ্ধ, বালক, রোগী ও গর্ভবতী, এদের স্থাবিধা সকল অবস্থায়ই সকলের আগে দেখ্তে হয়। না হ'লে অপরাধ হ'য়ে পড়ে। যাও, এখন গিয়ে রায়া কর।"

ঠাকুর এমন স্বেহভাবে এই কথাক্ষটি বলিলেন যে, আমার ভিতর একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া গেল।
ঠকুর কথনও কারও ক্লেশ দেখিয়া সহ্ম করিতে পারেন না; এ আবার শিশুর ক্লেশ ও রোগীর ক্লেশ!
তারপর আমার মানদিক ক্লেশেই বা উদাদীন রহিলেন কই ? কথনও ছাদে আদেন না, আজ
আমার যাতনার বিষয় কিছুনা বলাতেও নিজে উহা অহভব করিয়া আমাকে ঠাণ্ডা করিতে ছাদে
আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ধ্যা দ্যাল ঠাকুর! এই দ্যাই ত আমাদের ভরদা!

আৰু অপরাত্নে বাসাটি লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। ৺রামক্রফ পরমহংসদেবের একটি অন্ত্রগত শিশু আদিয়া বহুক্ষণ ঠাকুরের সকে ধর্মালাপ করিলেন। আমি এই সময়ে রানার চেষ্টায় ছাদে চলিয়া গেলাম, সময়ে সময়ে আদিয়া তু'একটা কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলাম। তিনি তাঁর গুরুদেবকে শারণ করিয়া ভক্তিভাবে গদগদ হইয়া বলিলেন — 'ধন্, মন্, তন্', এ সমস্তই গুরুদেবের চরণে উৎসর্গ না হ'লে কিছুই হ'ল না, সবই বিজ্পনা। কথাটি শুনিয়া বৃজ্ই ভাল লাগিল।

#### মা আনন্দম্যীর সঙ্গীত।

আমাদের পরম শ্রন্ধাভাজন শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাব্র স্থী (শ্রীমতী মাতদিনী দেবী) আমাদের অনেক গুরুজ্জানিক সঙ্গে লইয়া অপরাষ্ট্রে আদিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ইহাকে 'মা আনন্দন্মী' বলিয়া ডাকেন। মা আনন্দন্মী যথন যেখানে যান, স্বাভাবিক স্নেহ ও ভালবাদাতে দেখানকার দকলকে যেন আনন্দে ডুবাইয়া রাখেন। আমি রাশ্রার চেপ্তায় হয়রান হইয়া যাইতেছি ব্বিতে পারিয়া মা আমাকে বলিলেন—'কেন বাবা এ কট্ট? দকলের সঙ্গে একম্ঠো থেয়ে নিলেই ত পার!' আমি বলিলাম—'কি কর্বো মা? নিজে রাশ্র ক'রে থাই, ইহা যে উনি ভালবাদেন।' রাশ্রা করিয়া কোন প্রকাবে আহার করিয়া নিজ আদনে যাইয়া বদিলাম। সন্ধ্যাকীর্ত্তন শেষ হইতে রাত্রি প্রায় নম্মটা হইল।

ঠাকুরের আহারান্তে মা আনন্দমন্ত্রী একটি একতারা লইয়া গান আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে গান এমন জমাট হইয়া পড়িল বে দকলেই নিশ্চল তাবে আপন আপন আদনে পুত্তলিকার মত স্থির হইয়া রহিলেন। মা আনন্দমন্ত্রী ভাবে বিভার। কিছুক্ষণ পরে কীর্ত্তনের পদ মধুর কণ্ঠস্বরে মিলিত হওয়ায় এমনই ভাবের তরক উঠিয়া পড়িল যে, ঠাকুরও আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ঘন ঘন অশ্রুক্তপ পুলকাদিতে অবশ হইয়া আদনেই বারংবার চলিয়া চলিয়া পড়িতে লাগিলেন। এ সময় 'হরিবোল' 'হরিবোল', 'জয় রাধে' 'জয় রাধে', 'আঃ উঃ' ইত্যাদি এক একটি শন্দ ঠাকুরের মৃথ হইতে নির্গত হওয়াতে একটা প্রবল শক্তি ঝয়াবাতের মত আদিয়া ঘরের ভিতরে ও বাহিরে সকলকে আচ্ছয় করিয়া ফেলিল। চারিদিকে কায়ার বোল পড়িয়া গেল। কেহ কেহ চীৎকার করিতে লাগিলেন, কারও কারও বাহ্সংজ্ঞা বিল্প্ত হইল। আবার কতকগুলি লোক মৃচ্ছিত অবস্থায়ই গড়াইতে গড়াইতে ঠাকুরের দিকে চলিলেন। আমার কথনও ভাব হয় না, আমি স্থির হইয়া

সকলের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা ও ভাবের বিকাশ দেখিতে লাগুলাম। এইরূপে ক্ষণে স্থির ক্ষণে অস্থির অবস্থায় প্রায় সমন্তটি রাত্রি অভিবাহিত হইল।

মা আনন্দময়ীর পুত্র (মণীক্রনাথ) বলিলেন—"ঐ সময়ে গোঁসাইয়ের ভিতর হইতে প্রবল শক্তি আদিয়া আমাকে অভিভূত করিল। মনে হইল আজ গোঁসাই এ ভাবেই শক্তিসঞ্চার করিয়া আমাকে রূপা করিলেন।"

#### প্রসাদী বস্ত্র স্পর্শে ভাবাবেশ।

ঠাকুর দিনতাত আসনেই বসিয়া থাকেন। বিশেষ প্রয়োজন না হইলে কথনও আসন ছাড়িয়া উঠেন না। ঠাণ্ডা ঘরে একটানা বসিয়া থাকাতেই বোধ হয় পায়ে বাতের বেদনা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এদিকে শীতও খব পড়িয়াছে। মিনি বাব এবং বৃন্দাবন বাব ঠাকুরের জন্ত একটি উলের 'ট্রাউজার' আনিয়া ঠাকুরকে পরিতে অন্থরোধ করিলেন। ঠাকুর এ সকল কথনও ব্যবহার করেন না, কিন্তু উহাদের আগ্রহ দেখিয়া খ্ব সম্ভোষভাবে গ্রহণ করিলেন এবং এণ মিনিট পরিয়া রহিলেন। পরে উহা খুলিয়া বৃন্দাবন বাব্র হাতে দিয়া বলিলেন - "বৃন্দাবন! তুমি এটি পর, তুমি পর্লোই আমার পরা হবে।"

বুন্দাবন বাবু কোনও প্রকার দিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা পরিয়া বসিলেন। আমরা সকলে দেখিয়া বছই বিরক্ত হইলাম। ভাবিতে লাগিলাম ঠাকুরের ব্যবহৃত বস্তু তিনি স্বয়ং হাতে ধরিয়া দিলেন, উহা ত মাথায়ই রাখিতে হয়; বৃন্দাবন বাবুর এ কি প্রকার ধৃষ্টতা যে অনায়াদে উহা পায়ে লাগাইয়া পরিলেন।

তিন চার মিনিট পরেই বৃন্ধাবন বাবু উহা অতিশয় বাস্ততার সহিত থুলিয়া ফেলিলেন এবং বিশ্বিত হইয়া ঠাকুরকে বলিলেন—"মশায়! এ কি !! একটা 'ইন্এনিমেট' (Inanimate) বস্ততেও এত ইলেকীসিটি (Electricity) চুকিল! আমার সমস্তটি শরীর ঝিম্ ঝিম্ করিতেছে, কিছুতেই আর এটি রাখিতে পারিলাম না। এ কি রকম ?" এই বলিয়া বৃন্ধাবন বাবু পুন:পুন: শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন। আমরা ত তথন অবাক্! ভাবিলাম, 'ঠাকুরের হাত পা টিপিয়া শরীরের সেবা করিয়াও ত কত সময় কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু কখনও ত এমন একটা কিছু অম্বত্ত হয় না, যাহাতে শরীর ও মন অহির বা অক্যপ্রকার হয়; আর ত্'চার মিনিটের জক্ত ঠাকুরের ব্যবহৃত বল্ধ বৃন্ধাবন বাবু স্পর্শ করিয়া এমনই হইলেন যে শরীর তার একেবারে অবসম্ম হইয়া পড়িল! তিনি পুন:পুন: কম্পিত হইতে লাগিলেন এবং কিছুক্ষণ একেবারে ন্তর্ক হইয়া বদিয়া রহিলেন।

মধ্যাকে ঠাকুরের আহারাস্তে প্রসাদ লইয়া মহা হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। বুন্দাবন বাবু খুব নিরীহ প্রকৃতির লোক বুলিয়া আজ প্রসাদ পাওয়ার স্থবিধা করিতে পারিলেন না। শৃক্ত পাতাথানা-মাত্র কুড়াইয়া লইয়া ফ্রতপদে নীচে চলিয়া গেলেন; উহা কপালে কয়েকবার স্পর্শ করাইয়া খুব ষ্মাগ্রহের দহিত ড'াটা সহিত দমন্ত কলাপাতাখানাই চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতে লাগিলেন। ঐ দময়ে তাঁর ভক্তিভাবে ছল্ ছল্ চক্ষ্ ও দমন্তটি মুখের এক প্রকার চমৎকার প্রভা দেখিয়া বিশ্বিত হইলাম। ধন্ত বুন্দাবন বাবু!

শন্ধার কিঞিং পূর্বে ঠাকুর কয়েকটি গুরুলাভার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে বৃন্দাবন বাবুর বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বৃন্দাবন বাবুও তথন আমাদের সঙ্গে ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—"বৃন্দাবন, ভোমার বাড়ীটি ত বেশ। ভোমার সেই কুঞ্জ কই ?" শুনিয়া দকলে হাসিয়া উঠিলেন। ঠাকুর কিছুক্ষণ ওথানে দাঁড়াইয়া করয়োড়ে বাড়ীটিকে পুনঃপুনঃ নমস্কার করিয়া বাসায় চলিয়া আসিলেন। একটু পরে কথায় কথায় বলিলেন—"বৃন্দাবনের বাড়ী যেয়ে শরীরটি আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল; ইচ্ছা হ'ল, একবার ঐ মাটিতে প'ড়ে খুব গড়িয়ে নেই। বাড়ীটি কি সুন্দর! পরিক্ষার পরিচ্ছার!"

রাত্রিতে বৃন্দাবন বাব্ আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা শুনিতে পাইয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "মশায় বাড়ী পরিকার হোক্ আর ঘাই হোক্, এখন ভূতের জালাতনে বাড়ীতে টেকা যে শক্ত হ'য়ে পড়্ল! আপনার সাধন নিয়ে আর কিছু হোক্ আর নাই হোক্, ভূতে কিন্তু বেশ বিশাদ হ'ল।"

ঠাকুর বলিলেন—"শুধু ভূতে কেন ? যাহা সত্য সে সকলেই ক্রমে ক্রমে বিশ্বাস হবে। সবই ত উড়ায়ে দিয়ে বসেছিলে!"

আমাদের একটি গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত নল বাবু অস্ত সম্প্রদায়ের একটি মাহাত্মার নিকট যাতায়াত করিয়া তাঁহার প্রতি অভিশয় আক্বাই ইইয়া পড়িয়াছেন। অস্ত তিনি ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলেন— "গুরুর দক্ষ অপেকা অন্ত কোন সাধুর দক্ষে যদি অধিক আনন্দ হয়, তা হ'লে দেখানে যাগুয়া যায় কি না, এবং গুরুর নিকট না আদাতে কোন অপরাধ হয় কি না ?"

ঠাকুর ভনিয়া বলিলেন,—"যার যেথানে গিয়ে আনন্দ হবে, উপকার পাবে, সে দেখানেই যাবে। গুরুর কাছে যেয়ে আনন্দ না হ'লে, উপকার না পেলে, দেখানে না যাওয়াই ভাল; এরপ স্থলে যাওয়াতে বরং পাপই হয়।"

#### বাদা পরিবর্জন।

আমাদের বর্ত্তমান বাসাতে জলের, পাইখানার, রান্নার ও থাকার বড়ই অস্কবিধা হইতেছে;
তাহার উপর দিন দিন লোকসংখ্যাও ক্রমশং বৃদ্ধি পাইতেছে। ঠাকুরমা
একটি বি ও সীতানাথকে \* সঙ্গে লইয়া কিছুকাল এখানে থাকিবার
প্রত্যাশায় শান্তিপুর হইতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু চারি পাঁচ দিন মাত্র থাকিয়াই চলিয়া গেলেন।

শ্রীমান সীতানাধ, প্রভুজীর জার্চলাতা ৺ব্রলগোপাল গোদ্বামার পৌল ও ঘোগেল্রনাথ গোদ্বামার পুত্র।

শ্রীমতী শান্তিস্থবা ও তাঁহার চেলে (দাউন্ধী) দারভাশায় ছিলেন। ঠাকুর তাঁহাদের এখানে আনাইয়াছেন। শান্তিস্থার সঙ্গে থানিবার স্থােগ পাইয়া কয়েকটি গুরুজ্গীও উপস্থিত এথানেই রিন্যাছেন। মণি বার্, বৃন্ধাবন বাব্ প্রভৃতি তিন চারিটি গুরুজ্রাতা বাড়ী ঘরের সম্বন্ধ একেবারে ছাডিয়া দিয়া আফিদের সমন্ত্র বাদে দিবারাত্রি এথানেই আছেন। তাঁহারা ভাতেনিদ্ধ ভাত থাইয়া আফিদে চলিয়া যান, রাত্রিতে মৃড়ি মৃড়কি ছ'এক মৃঠা পাইলেই মথেই মনে করেন। তারপর নবাগত লোকের সংখ্যাও ক্রমশ: বাড়িয়া যাইভেছে। এদিকে বাড়ীর মালিক স্থরেশ বাব্রও ছুটি শেব হইয়া আদিল। স্তরাং অবিলম্বেই আমাদের অক্তর্ম নাইয়া উপান্ন নাই। ঠাকুর সকলকেই একটি বাদার অস্ক্রন্ধান করিতে বলিলেন। কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গুরুজ্ঞাতারা নিজেদের বাদার সন্নিকটে বাড়ী তালাস করিয়া স্থবিধা অস্থবিধা ঠাকুরকে জানাইভেছেন। ঐচরণ বাব্র চেইয়া খামবাধার বড় রাভার তেমাথার উপরে কান্তি ঘোষের বাড়ীর তেতালাটি মাত্র ভাড়ায় পাওয়া গেল। বাদাথানা, নবীন বাব্র বাড়ীর কাছে, রান্ডার ঠিক বিপরীত দিকে। কিন্তু তেতালায় ঠাকুরের থাকা হইলে, নিয়ত উঠা নাব। সকলেরই অস্থবিধা হইবে বলিয়া ঠাকুর একটু অসম্বতি জানাইলেন। পরে নবীন বাব্ প্রভৃতি গুরুল্বাতাদের আগ্রহ এবং মণি বাব্র জেদ দেখিয়া, অগত্যা সেই বাদায়ই যাইতে রাজি হইলেন। আগামী কল্য আহারান্তে আমরা এ বাদাতেই ঘাইব স্থির হুইয়া সেল।

#### শ্যামবাজারের বাসা।

জ্ঞ ব্রাক্ষধর্মপ্রচারক শ্রিষ্ক্ত নগেন্দ্রনাথ চটোপাধাায় মহাশয়ের মাতার পারলোকিক কল্যাণার্থে ১৬ই অব্রায়ণ, স্লাভিনেম্বর, উপাদনাদি হইবে। ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া যোগজীবনের দহিত তথায় নক্ষনার। চলিয়া গেলেন। স্থামবাজারের নৃতন বাদায় উপস্থিত বেবন্দোবন্তের ভিতরে পীড়িভাবস্থায় শান্তিস্থার থাকার অস্ক্রিধা হইবে, এইজন্ম বৃন্দাবন বাব্ তাঁথার বাদায় উহাকে লইয়া গেলেন। শান্তিস্থা এখন কয়েক দিন দেখানেই থাকিবেন।

অপরাক্নে আমরা সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া শ্রামবাজারের বাসায় পঁছছিলাম। এ বাড়ীর তেতালাটীমাত্র আমাদের জন্ম লওয়া হইয়াতে। হল্যরের মধ্যস্থলে দেওয়ালের ধারে উত্তরমুখে ঠাকুরের আসন পাতিলাম। ঠাকুর নিজ আসনের পশ্চিম দিকে দরজাটি মাত্র বাবধান রাথিয়া আমাকে আসন করিতে বলিলেন, আমি সেইমত ঠাকুরের বামদিকে প্রায় চার ফুট অস্তরেই নিজের আসন করিলাম। নিত্যহোম আমায় অশুত্র করিতে হইবে।

বাসার অবস্থা দেথিয়া থুব ভালই মনে হইল। হল্যরের ভিতরে অনায়াসে পঞ্চাশ জন লোক থাকিতে পারে। এই ঘরের দক্ষিণে ও উত্তরে অপ্রশন্ত লম্বা বারান্দাও রহিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে হুই থানা ঘর আছে। পূবের ঘরের সমুধে দক্ষিণ দিকে দোতালার প্রকাও ছাদ এবং পশ্চিমের খরের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে বড় একখানা রাল্লাঘর আছে। বাড়ীর একেবারে উত্তর-পূর্ব্ব কোণে একটি মাত্র পাইথানা। উহা ঠাকুরের ব্যবহারের জন্ম নির্দিষ্ট রহিল।

হল্ঘরের পশ্চিম দিকের ঘরখানাতে ভাগুার রাখার ব্যবস্থা হইল। চলিশ ঘণ্টা ঠাকুরের নিকট গুরুজাতারা বদিয়া থাকিতে অস্ক্রিধা বোধ করেন, স্থুতরাং এই ঘরে প্রয়োজনমত তাঁহাদের বিশ্রাম করাও চলিবে। হলের পূর্মাদিকের ঘর মেয়েদের জন্ত রহিল।

তেতালায় জলের কোন ব্যবস্থা নাই; ভারীর দারা জল তুলিয়া লইতে হইবে। পাইখানা একটি মার থাকায়, গুরুত্রাতারা নবীন বাবুর বাড়ী যাইবেন। রাস্তা হইতে তেতাল। পর্যান্ত সোজা দিঁ জি থাকাতে ঐ বাড়ীতে যাতায়াতের কোনও ক্লেশ নাই। নবীন বাবু তাঁর বাড়ীখানা ওক্লাতাদের দিয়া রাখিলেন। আবশুক্মত যে কেহ ওখানে অবাধে যাইতে ও থাকিতে পারিবেন।

আজ সদ্যা হইতে না হইতেই দলে দলে গুরুত্রাতার। আসিয়া পড়িলেন। থোল করতাল লইয়া সদীর্ত্তনের থুব ঘটা পড়িয়া গেল। সকলেরই এ বাসায় আসিয়া মহা আনন্দ। সদীর্ত্তনাস্তে ঠাকুর স্বহন্তে হরির লুট দিলেন। গুরুত্রাতারা আজ অনেকেই এখানে রাত্তি যাপন করিলেন। রাত্তি প্রায় একটা পর্যান্ত আনন্দ-আলাপে কাটাইয়া আমরা নিজিত হইলাম।

### শ্যামবাজারে ঠাকুরের দৈনন্দিন কার্য্য।

শেষ বাত্তিতে প্রায় ৪টার সময়ে ঠাকুর আসনে উঠিয়া বসেন। গুরুলাতারাও অনেকেই এই স্ময়ে জাগবিত হন এবং আপন আপন আসনে বসিয়া সাধন করিতে আরম্ভ করেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর করতাল বাজাইয়া ছই তিনটি গান করেন। তৎপরে গুরুলাতারা ভোর পর্যান্ত প্রাতঃসঙ্গীত করিয়া থাকেন।

ঠাকুর প্রত্যুধে কীর্ত্তনান্তে আদন ত্যাগ করিয়া শৌচে ধান। অর্ন্নঘন্টা পরে আদনে আদিয়া খির হইয়া বিদিয়া পাকেন। বেলা প্রায় ৮টার দময়ে চা-দেব। হয়। তৎপরে কিছুক্ষণ গুরুত্রাতাদের দক্ষে কথাবার্ত্তা বলিয়া পাঠ আরম্ভ করেন। প্রায় ১১টা পর্যান্ত পাঠ হয়। ১১টার পরে অর্দ্নঘন্টার জন্ম শৌচে ধান। ১২টার দময়ে আহার হয়। আহারের পর অর্দ্নঘন্টাকাল ঠাকুরের দক্ষে কথাবার্তা বলিবার অবদর পাওয়া যায়। তৎপরে ঠাকুর ধানমগ্ন অবস্থায় প্রায় ৪টা পর্যান্ত কাটাইয়া দেন। এই দময়ে অবিরলধারে অঞ্চবর্ধণে ঠাকুরের ব্কের আল্থিলা ভিজিয়া যায়। ৪টার পর তাঁহার বাহ্ম ফ্রি হয়. তখন নানা শ্রেণীর লোকের দমাগমে ঘরটি পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কথা-বার্ত্তা, প্রশ্ন-উত্তর, হাদি-গল্প দন্ধ্যা পর্যান্ত চলিতে থাকে। আমি নিজের রালার ব্যাপারে এই দময়ে ব্যস্ত থাকি স্কতরাং অনেক প্রয়োজনীয় কথা শুনিতে পাই না। বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটিলে বা প্রয়োজনীয় উপদেশ হইতে থাকিলে বান্না ফেলিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। রাল্নঘরটি খুব নিকটে বলিয়া এ বিষয়ে আমার বেশ স্থবিধা হইয়াছে।

অগ্রহায়ণ ী

সদ্যায় হরিসদ্বীর্ত্তন আরম্ভ হয়। এই সময়ে ঘরের ভিতরে সকলের স্থান হয় না। সদ্বীর্ত্তন সাধারণতঃ রাত্রি ৯০০ টার মধ্যেই শেষ হইয়া যায়। পরে ঠাকুরের সেবা হয়। তৎপরে রাত্রি প্রায় ১২টা পর্যান্ত গুরুত্রাভালের সঙ্গে ঠাকুরের হাসি-গল্পে, কথায়-বার্ত্তায় কাটিয়া যায়, তারপর একেবারে নিস্তর। রাত্রি ৩টা বাজিয়া গেলে ঠাকুর একবার শন্তন করেন। কোন কোন দিন সমাধিত্ব থাকায় শন্তন করাও হয় না। এই ভাবে সমস্ত দিনরাত্র অভিবাহিত হইতেছে।

#### যথার্থ সত্য কি উপায়ে লাভ হয়।

#### আকাশবাণী—"গণ্ডি ছাড়"।

ঠাকুরের বিশেষ ঘনিষ্ঠ, লকপ্রতিষ্ঠ, কৃতবিশ্ব একটি ব্রাহ্মবন্ধু (শ্রীযুক্ত ১৭ই সগ্রহার। উন্মেশচন্দ্র দত্ত ), ঠাকুরকে জিজ্ঞাস। করিলেন—'যথার্থ সভ্য কি উপায়ে বৃধ্বার। লাভ হয় ?'

ঠাকুব বলিলেন "ঘথার্থ সত্য লাভ কর্তে হ'লে, সকল প্রকার সংস্কার বর্জিত হ'তে হয়। সংস্কার সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ হ'লে, মনটি একেবারে নির্দ্দল হ'য়ে যায়, তখন কোন ভাবই আর থাকে না। সেরূপ অবস্থায়ই সত্যের অকুসন্ধান। মত, আচরণ, ভাব ও সংস্কার মন হ'তে একেবারে চ'লে গেলে যা লাভ হয়, তাহাই প্রকৃত সত্য। সংস্কার-বিজ্ঞিত অন্তরে, সত্যের এক কণা মাত্র প্রকাশ হ'লেও, তাহাই অমূল্য। বৌদ্ধ যোগীরা প্রেণালীগত উচ্চসাধন অবলম্বন কর্বার প্রারম্ভেই, এই সংস্কারটিকে সম্পূর্ণরূপে নষ্ট ক'রে নেন্। এতে তাঁদের প্রায় তিন বংসর সময় লাগে। গোড়াতে সংস্কার বিজ্ঞিত হন ব'লেই, বৌদ্ধদিগকে অনেকে নাস্তিক বলেন।"

একটু গামিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন—"যাঁরা কোনও মতের বা সংস্কারের বশবন্তী হ'য়ে চলেন, তাঁরাই বিশেষ বিশেষ দলের মধ্যে আবদ্ধ হ'য়ে পড়েন। যাঁরা কোনও মতামতের বা সংস্কারের অধীন না হ'য়ে, কেবল মাত্র নিজের অন্তরে সত্যেরই অনুসন্ধান করেন, তাঁদের কোনও দল নাই, সম্প্রদায়ও নাই। ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক অবস্থায় কিছু কালের জন্ম আমি বাগআঁচড়ায় ছিলাম, ঐ সময়ে আমার কার্যপ্রণালী, বক্তৃতা ও উপদেশাদি নিয়ে, ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে খুব তুলুস্থূল পড়েছিল। আমি অত্যন্ত অশান্তিতে দিন কাটাতে লাগ্লাম। আমার কয়েকটি বন্ধু ঐ সকল আলোচনার প্রতিবাদ কর্তে, কলিকাতা হ'তে আমাকে পুনঃপুনঃ লিখতে লাগ্লেন এবং আমাকে কলিকাতায় উপস্থিত হ'তে বল্লেন। আমি বিষম সমস্তায় প'ড়ে গেলাম। নিজের কর্তব্যবৃদ্ধি বিসর্জন দিয়ে

বান্দমাজের সংস্রবে থাকা ঠিক হবে কি না, প্রাণে সর্বদ। এই আলোচনা হ'তে লাগ্ল। আমি ভগবানের নিকটে প্রার্থনা কর্লাম — 'ঠাকুর, এ সময়ে আমার কি করা কর্ত্ব্য, ব'লে দাও।' এ সময়ে পরিষ্কাররূপে আকাশবাণী হ'ল, শুন্লাম 'গণ্ডির ভিতরে থাক্লে, জীবনে সত্য লাভ হবে না।' আকাশবাণী শুনে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম। মাহুষের দিকে চেয়ে চল্লে, ধর্মকর্ম্ম কখনও হয় না। মাহুষে আমার কার্য্যের নিন্দাই করুন আর প্রশংসাই করুন, সেই দিকে দৃষ্টি পড়্লেই সর্বনাশ। কারও দিকে না ভাকায়ে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে, যদি নিজের কর্ত্ব্যবৃদ্ধিতে কার্য্য ক'রে যেতে পারি, তবেই রক্ষা, না হ'লে নিজেকে বাঁচান বড়ই কঠিন। সত্য অনন্ত, সত্যের ভাব অনন্ত, সত্যের রূপ অনন্ত, আবার এই সত্যলাভের উপায়ও অনন্ত। এই সত্যলাভের জন্য সকলকেই যে একই পথে, একই মতে চল্ভে হবে, ভা বলা যায় না। মাহুষ যেমন পৃথক্ পৃথক্, ভাদের প্রকৃত্তিও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। সকলকেই আপন আপন প্রকৃত্তি অনুযায়ী চল্তে হবে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিতে ভিন্ন ভিন্ন পথ, সুতরাং প্রণালীও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের অবলম্বন করা আবশ্যক হয়।"

একটি লোক জিজাদা কবিলেন, "মশায়! আহারের দঙ্গে কি ধর্মের কোনও প্রকার সম্বন্ধ আছে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, খুব আছে। আহার বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন। অপবিত্র আহারে শরীরে ব্যাধি জন্মে, মনও অত্যন্ত চঞ্চল হয়; সূতরাং ধর্মালাভ কঠিন হ'য়ে পড়ে। সর্বাদা পবিত্র আহার কর্তে হয়।"

## আমুগত্যই ব্রহ্মচর্য্য।

আজ সমস্ত দিন উদ্বেশে ও অশাস্তিতে গিয়াছে। ধর্মনাত করিব আশায় সংসারস্থা জলাঞ্জনি দিয়া অনাহারে অনিজায় কত ক্লেশ করিয়া দিন কাটাইয়া দিতেছি, কিন্তু কোন একটা বিষয়ে যে কৃতকার্যা হইব এরূপ ভরমা পাইতেছি না। ঠাকুর ব্রহ্মচর্য্য দিয়াছেন এই পর্য্যস্কৃ! তাতে উপকার আর কি হইতেছে? স্ত্রীসঙ্গটিই মাত্র করিতেছি না। মনে মনে সমস্তই ত চলিতেছে। একটি স্থানী স্ত্রীলোক দেখিলে সেই ধ্যানেই ত থাকিতে অধিক আরাম পাই। হায়! হায়! আমি আবার জীবনে ধর্মলাভ করিব? যে সকল গুকুলাতা স্ত্রীসঙ্গ করিতেছেন, তাঁহারাও ত আমা অপেক্ষা কত উৎকৃত্ত অবস্থা লাভ করিয়া আনন্দ করিতেছেন! স্ক্তরাং এ ব্রহ্মচর্য্যে লাভ কি প্র্যার্থ ব্রহ্মচর্য্য আরু হইল কই প্তান্ত্রীদি চিন্তায় আমার মাথা গ্রম হইয়া উঠিল। সকলে নিশ্রিত

হটলেন, আমি বিছানার পড়িয়া সময়ে সময়ে দীর্ঘ নিখাস ফেলিয়া ছট্ফট করিতেছি, ঠাকুর স্মাধিস্থ—রাত্রি প্রায় তু'টা, অকস্থাৎ ঠাকুরের মুখ দিয়া এই কথা কয়টি বাহির হইয়া পড়িল—

"এক পরিবারের তৃই কর্ত্তা, এক রাজ্যে তৃই রাজা, মঙ্গল কখনও হয় না। নিজে ম'রে গিয়ে ইপ্তদেবতাকে দেহমনের রাজা কর্তে হবে। না হ'লে আর কল্যাণ নাই। বৃক্ষের বীজ পচ্লেই তা অঙ্কুরিত হয়। অভিমান নপ্ত হ'লেই চিত্তে চৈতত্য প্রকাশ পাবে।"

একটু থামিয়া আবার ব'ললেন—"গভীর নিশীথে, নির্জনে নিজের ভিতরে প্রবেশ ক'রে, অকুসন্ধান কর্লে ক্রমে জানা যায় আমি কি! ব্রহ্মচর্যাই সমস্ত সাধনের গোড়া। অকুগত না হ'লে সেটি হবার যো নাই। একমাত্র গুরুক্পায়ই যথার্থ ব্রহ্মচর্য্য লাভ হয়। ব্রহ্মচর্য্য হ'লে আর কিছুই বাকি থাকে না। তখন সমস্ত অবস্থা "করতলম্ভ আমলকবৎ" হ'য়ে থাকে। আকুগতাই ব্রহ্মচর্য্য :"

আমি অবশিষ্ট রাত্রিটুকু ঠাকুরের এই কথা কয়টি ভাবিয়া ভাবিয়া কাটাইলাম। কোনও প্রশ্ন নাই, ইঞ্চিত নাই, নিজের জালায় নিজে জলিতেছি; স্মাধিস্থ থাকিয়াও ঠাকুর তাহা অস্কৃত্তব করিয়া উপদেশ দানে আখন্ত করিলেন। ধন্ত দ্য়াল ঠাকুর!

#### এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিদে হইবে।

. ঠাকুর এই বাভিতে আদিয়াছেন, পরে বহুলোকের সমাগম হইতেছে। দর্শনপ্রার্থীদের সঞ্চে দেশা করিবার জন্ম ঠাকুর অপরাত্ম চারিটা হইতে সন্ধ্যাকাল পর্যান্ত সময় নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। প্রতিদিনই অপরাত্ম বহুদ্র হইতেও বিভিন্ন অবস্থার লোক সঙ্গ প্রত্যাশায়, ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেছেন। শিক্ষিত সমাজের শীর্ষধানীয় মহাপণ্ডিত শ্রিফুক্ত ব্রজেক্তনাথ শীল মহাশয় ঠাকুরের সক্তে নানা বিষয়ের আলাপ আলোচনায় পরম সন্তোষ লাভ করিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, "এ দেশের যথার্থ কল্যাণ কিনে হইবে ?"

ঠাকুর এই প্রশ্ন শুনিয়া বলিতে লাগিলেন – "স্কুল কলেজের ছেলেদের জীবনের উপরেই দেশের সমস্ত কল্যাণ নির্ভর কর্ছে। আমাদের দেশে ঋষিদের সময়ে, তাঁহারা ছেলেদের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই, বীর্যাধারণ ও সত্যরক্ষা অভ্যাস করায়ে দিতেন। বর্তমান সময়ে ছেলেদের শিক্ষা সে প্রণালী ধ'রে হয় না। এজন্য শিক্ষালাভ ক'রেও সে প্রকার ফল হয় না। আমি যখন ঢাকাতে ছিলাম, স্কুল কলেজের ছেলেরা এসে প্রায়ই এই প্রশ্ন কর্তেন, …'মহাশয় আমাদের কু-অভ্যাস কিসে ত্যাগ কর্তে পার্ব ? ছেলেবেলা আমাদের পিতা, মাতা, শিক্ষক বা অভিভাবকেরা কখনও বুঝায়ে দেন নাই যে, বীর্যা নষ্ট

করা অনিষ্ঠকর; স্তরাং সে বিষয়ে সাবধান হ'তে কখনও চেষ্টা করি নাই! এখন বৃঝ্ছি যে ওতেই আমাদের সর্বনাশ হ'য়ে যাচ্ছে! কিন্তু কি কর্ব ? অনেক কালের ক্-অভ্যাস এখন আর বহু চেষ্টাতেও ছাড়্তে পার্ছি না।' বাস্তবিক সর্বত্তই এ বিষয়ে ছোট ছোট ছেলেদের ভিতরে একটা শিক্ষা না থাকাতে ভয়ন্ধর ক্ষতি হ'চ্ছে। আমাদের দেশে যাঁরা শিক্ষকতা কর্ছেন, তাঁরা যদি ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুভাবে মিলে মিশে এমন স্থবিধা ক'রে দেন যে, ছেলেরা তাদের ভিতরের সমস্ত অবস্থা নিঃসঙ্কোচে শিক্ষকদের নিকট বল্তে পারেন, এবং এ সকল কু-অভ্যাসের পরিণাম কিরপ ভয়াবহ, সঙ্গে সঙ্গে সেবিষয়েও একটা সংস্কার ছেলেদের মনে জন্মায়ে দেন, তা হ'লেই তাদের এবং দেশের সর্ব্বাঞ্চীন কল্যাণ হয়। যে শিক্ষা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন এবং যার উপর ব্যক্তিগত জীবনের ও দেশের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর কর্ছে, সংস্থাতি দেশে আর সে শিক্ষা নাই। একবার অনেক দিন হয় হিমালয়ে একটি মহাপুক্ষের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম; তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'এ দেশের কল্যাণ কিসে হয় ?' তাতে তিনি বলেছিলেন, 'একমাত্র সত্য ও বীর্য্য রক্ষা কর্লেই দেশের কল্যাণ হবে।' তা ব্যতীত দেশের আর কল্যাণ নাই।"

ঠাকুর এ বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিলেন। ব্রজেন্দ্র বাবু দেশমান্ত স্থাসিদ্ধ অধ্যাপক। ঠাকুরের মুখে এ সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত সম্ভট হইলেন।

#### ধর্ম--- সহজ লভ্য নয়।

১৮ই অগ্রহারণ।

ক্ষেকটী ভদ্রলোক আসিয়া 'ধর্ম কি উপায়ে সহজে লাভ হয়', এ বিষয়ে

ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"আজকাল দেখ্ছি, সকলেই খুব সহজে ধর্ম্মলাভ কর্তে চায়। ধর্ম যে কত মূল্যবান্ বস্তু, ধর্ম্ম লাভ করা যে কতদূর কঠিন, তা একবার কেহ ভাবে না। অন্তরের কু-অভ্যাস সমস্ত দূর না হ'লে, ধর্ম্ম কিছুতেই লাভ হয় না। বহুদিনের কু-অভ্যাস মামুষ ইচ্ছামাত্রেই ছর কর্তে পারে না; তা ছু'এক দিনের কর্ম্মও নয়। এসব দূর কর্তে যে সময়টুকু লাগে, ততটুকু সময়ও কেহ ধৈর্য্য ধ'রে থাক্তে চায় না। খুব শীল্লই একটা কিছু পেতে ব্যক্ত হ'য়ে পড়ে; তাই কিছুই হয় না। তারপর সকলেই আবার আপন আপন রুচিমত ধর্ম্ম চায়। নিজ রুচির সঙ্গে একটু অমিল হ'লে, তা ধর্ম্ম ব'লেই কেহ স্বীকার করে না। এই ছ'টি কারণে, ধর্ম্ম লাভ করা লোকের কঠিন হ'য়ে পড়েছে। ধর্ম্ম একটা গাছের ফল নয় যে, ইচ্ছামাত্রই তা টপ্ ক'রে কেহ পেড়ে নিবে।"

তাঁহারা আবার প্রশ্ন করিলেন, "ভগবান্কে লাভ করিতে হইলে, তাঁর প্রিয় কার্যা করিতে হইবে, না ভাগু জপ তপ করিলেই হইবে ?"

ঠাকুর বলিলেন "ভগবান্কে সহজে লাভ করা যায় না। কেহ সর্ববিদা তাঁর প্রিয় কার্য্য ক'রে তাঁকে লাভ করেন। কেহ বা সর্ববিদা ধ্যান ক'রে তাঁকে প্রাপ্ত হন; কোন কোন ব্যক্তি নিয়ত জপ ক'রে তাঁর দর্শন লাভ করেন। সকলের এক প্রকার নয়। কে যে কোন্ ভাবে চ'লে তাঁকে লাভ ক'র্তে পার্বে বলা যায় না। সকলকেই যে ধ্যান ধারণা জপ তপ ক'রে তাঁকে লাভ কর্তে হবে, এমনও কিছু নয়। তাঁর কৃপায়ই তাঁকে লাভ করা যায়। কৃপাই সমন্তের মূল।"

#### জিজ্ঞাদার অবস্থা; হিন্দুভাব ও পাশ্চাত্যভাব।

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—"পুরাণাদিতে দেখা যায় শিশু গুরুর নিকটে কোনও বিষয় প্রশ্ন করিলে, দেই প্রশ্নের উত্তরের দঙ্গে দঙ্গেই শিশ্মের ভিতরে দেই জ্ঞানটিও প্রস্ফুটিত হ'ত। আমাদের তা হয় না কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন — "বিবেক, বৈরাগ্য, শ্রেদ্ধা ও মুমুক্ষুতা এই সাধনচতৃষ্টয় সম্পন্ন না হ'লে তত্ত্ত্তান সম্বন্ধে কারও জিজ্ঞাসা কর্বার অধিকারই হয় না। এ সকল অবস্থা লাভ ক'রে প্রশ্নটি কর্লে, উত্তরের সঙ্গে জ্ঞানও লাভ হয়। তা না হ'লে, মনে যা আসে তাই যদি ভাসা ভাসা ভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়, উত্তরটিও সেইরূপে ভাসা ভাসা হ'য়ে থাকে; কোনও ফলই হয় না। অন্তরে যথার্থ ব্যাকুলতা না হ'লে, বস্তর প্রকৃত অভাবজ্ঞান না জন্মালে, প্রশ্ন করা, ছেলেদের পয়সা না নিয়ে বাজারের ফুল্লর ফুল্লর জিনিস দেখে, দর জিজ্ঞাসা করার মতই হয়। ওর কোন মুল্যই নাই। অনেক সময়ে প্রশ্নের কোনও উত্তর দেওয়া আচার্যোরা কোন প্রয়োজনই মনে কর্তেন না; এমন কি ব্রন্ধাকে পর্যান্ত পরিবে।"

একজন বলিলেন, "একটা জিজ্ঞাসা করিয়া নিঃসংশয় হইলে, তাহা করিতে যেমন উৎসাহ হয়, না বুঝিয়া করিলে দে প্রকার ত হয় না ?"

ঠাকুর বলিলেন—"এ সকল পাশ্চাত্যভাব। আগে বুঝ্বো পরে কর্বো, এ আমাদের দেশের বা সনাতন ধর্ম্মের ভাব নয়। আমাদের শাস্ত্রকর্তাদের উপদেশ, 'আগে কর, পরে বুঝা' সকল বিষয়েই কতকগুলি স্বীকার্য্য আছে, তা মেনে নিতেই হয়। যেমন 'ক' এর পর 'খ', 'খ' এর পর 'গ' পড়্তে হয়। এতে, গোড়া ধ'রে, 'তা কেন' প্রশ্ন কর্লে, শিক্ষা কখনও হয় না।"

আজ হোমের জন্ম বিলপত্র সংগ্রহ না হওয়ায়, ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম, 'কোনও ফুল দিয়। কি হোম হয় না ?'

ঠাকুর বলিলেন - 'শাক্তদের হোম অপরাজিত। ফুল নিয়ে হয়, আর বৈষ্ণবদের কুল পুপ্র ও খেত করবী দ্বারা ব্যবস্থা আছে।'

#### ব্রজমায়ীদের স্বাভাবিক ভাব ও ভজন।

গুরুলাতাদের সঙ্গে নানা কথায় ঠাকুর আজ শ্রীরুলাবনে ব্রন্ধায়ীদের ভাব ও ভজন সহথে বলিতে 
্তের্পার। লাগিলেন —"নিতান্ত সাধারণ অবস্থায় গরীব ছংখী পাড়াগোঁয়ে 
ভ্রন্থার। ব্রন্ধায়ীদেরও ভগবানের প্রতি যেরগে একটা বাভাবিক স্থেহ মমতা 
বাৎসল্যভাব দেখা যায়, বহু সাধন ভজনেও তা লাভ করা ছংসাধ্য। গোবিন্দজীকে তাঁরা 
এখনও সেই ভাবেই দেখেন। দলে দলে ব্রন্ধায়ীরা দধি, ছগ্ধ মাখনাদি ভাঁড়ে ভাঁড়ে 
নিয়ে সমস্ত রাস্তা নৃত্য ও গান কর্তে কর্তে, গোবিন্দজীর মন্দিরে এসে উপস্থিত হন, 
ঠিক নিজের কোলের ছেলেটিকে মা যেমন আদর করেন, তেমনই তাঁরা গোবিন্দজীকে 
কত প্রকার আদর করেন, কত কথা জিজ্ঞাসা করেন, গায়ে হাত বুলায়ে দেন, চুমো খান, 
নিজের পায়ের প্লো হাতে নিয়ে গোবিন্দজীর কপালে মাখায়ে দেন, এবং আশীর্বাদ 
করেন; গোবিন্দজীকে দেখ্তে দেখ্তে বাৎসল্যভাবে একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে পড়েন। তাঁকে 
তাঁরা ঠিক যেন ঘরের ছেলে মনে করেন। এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না।"

আমি জিজাদা করিলাম—"ব্রজমায়ীদের ভগবানের প্রতি কি শুগু বাংসল্য ভাবই হয়, না অন্তান্ত ভাবও হয় ০°

ঠাকুর বলিলেন — "ব্রজমায়ীদের সকলেরই ত আর এক প্রকার ভাব নয়। ভজন ত কত প্রকারের। কেহ বা নানা প্রকার বেশভ্ষা ক'রে অলঙ্কারাদি প'রে, এক একবার নিজের দিকে তাকাচ্ছেন, নিজেরই রূপ নিজে দেখে ভাবে বিভোর হ'য়ে পড়্ছেন। এ অবস্থায় তাঁরা বাহ্যজ্ঞানশূত্য হ'য়েও অনেক সময় প'ড়ে থাকেন। কেহ বা ছ'ঘণ্টা ধরে মুখই পুঁচ্ছেন, তিলকই কত বার কর্ছেন আর পুঁচ্ছেন! পছন্দমত হ'য়ে গেলে, আয়নাতে একবার নিজের মুখখানি নিজে দেখে একেবারে অবশাঙ্গ হ'য়ে ঢ'লে পড়েন। তিন চার ঘণ্টা আর সংজ্ঞাই থাকে না। শরীরে কত প্রকার ভাবেরই খেলা হ'তে থাকে!

কেহ বা একখিলি পান মুখে দিয়ে চার পাঁচ ঘণ্টা ধ'রে তাই চিবাচ্ছেন। চোখের জলে বুক ভেদে যাছে। ভাবে ডগমগ। অঞ্চ, কম্প, পুলকাদি সমস্তই এককালে প্রকাশ হ'য়ে পড়্ছে। ক্ষণে ক্ষণে মূর্ছা যাছেনে। সাধারণ লোকে এ সকল ভাব, এ সকল অবস্তা কি প্রকারে বুঝ্বে? এ সকল ভজনই বা কি প্রকারে জান্বে? দেহদারা ভগবানের ভজন এ যে কত মধুর, তা যিনি করেন তিনিই জানেন। শ্রীবৃন্দাবনে এসব ভাবেই ভগবানের উপাসনা। ঐশ্বর্যাভাবে উপাসনা বড় দেখা যায় না। স্থানের প্রভাবই এমন চমংকার যে, একটা সাধন ভজন নিয়ে থাক্লেই চিত্তে আপনা আপনি এ সকল ভাব ও ভক্তি উদয় হ'য়ে থাকে।"

#### ভাব কাকে বলে ?

আজ শনিবার বলিয়া বেলা ত্ইটা হইতেই ঠাকুরের নিকট বিস্তর লোকের সমাগম আরম্ভ হইল।

২০শে অগ্রহায়ণ,
তই ডিনেম্বর, শনিগার।
ত্রাহ্মকের পর ঠাকুরকে বলিলেন, 'বৈষ্ণব ধর্মের ভাবভক্তি দেখিতেছি
বর্ত্তিমান সময়ে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের ভিতরেই প্রবেশ করিতেছে। আর তাতে জ্ঞানের দিক্টা যেন
দিন দিন নিবিয়া যাইতেছে।'

ঠাকুর বলিলেন – "বৈশুব ধর্ম্মের ভাবভক্তি হ'লে জ্ঞানের দিক্ কখনও নিবে যায় না। নাচাকোঁদা, কালাকাটি, মাভামাতি করা—এ সকলকে ত আর ভাব বলে না। ভাব বড় সহজ জিনিস নয়।"

একটি বাবু বলিলেন, "মহাশয়! আমরা ত ওদবকেই ভাব বলি, ভাব তবে কি ?" ঠাকুর বলিলেন—"ভাব ত ঢের পরে। ভাবের অঙ্কুরমাত্র জন্মিলে যে সকল অবস্থা দেখা যাবে, বৈষ্ণব শাস্ত্রে তা এইরূপ বলেছেন—

"কান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশৃস্থতা। আশাবদ্ধসমূৎকণ্ঠা, নামগানে সদা রুচিঃ॥ আসক্তিন্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিন্তদ্বস্তিস্থলে। ইত্যাদ্যোহমূভাবাঃ স্মূর্জ্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

ভাব জন্মিবার পূর্বেই এ সকল ত হওয়া চাই; মুখে 'ভাব ভাব' বল্লেই ত হবে না।
১। "ক্ষান্তি"—সকল বিষয়েই তার ধৈর্য্য ও ক্ষমা থাক্বে। নিন্দা অপমান

অত্যাচারাদি যত ছ্র্ব্যবহারই তার প্রতি হউক না কেন, কিছুতেই তাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত কর্তে পার্বে না। সর্বাদা ক্রমাশীল হবে।

- ২। "অব্যর্থকালত্বম্"—সে কখনও বৃথা কালক্ষেপ কর্বে না; সর্বেদাই আত্মার কল্যাণকর কিছু না কিছু অনুষ্ঠান নিয়ে সময় অতিবাহিত কর্বে।
  - "বিরক্তি"—সকল বিষয়েতেই তার বৈরাগ্য, বিষয়ে অনাসক্ত ভাব জিয়িবে।
  - 8। "মানশৃন্যতা"—গর্বে অভিমানাদি কিছুই তার থাক্বে না।
- ে। "আশাবদ্ধনমূৎকণ্ঠা"—ভগবৎকৃপালাভ এবং নিজের অভিলমণীয়-বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে একটা খুব দৃঢ় বিশ্বাস থাক্বে। ইষ্টবস্তুলাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সর্ব্বদাই একটা ব্যস্ততা থাক্বে।
- ও। "নামগানে সদারুচিঃ"—ভগবানের নাম কীর্ত্তনে সর্ব্রদাই অভিলাষ হবে, আনন্দ হবে।
- ৭। "আসক্তি স্তদ্গুণাখ্যানে"—ভগবানের গুণ কীর্ত্তনে সর্ব্বদাই সে অহুরক্ত থাক্বে।
- ৮। "প্রীতিস্তদ্দতিস্থলে"—ভগবানের বসতি স্থলে—কেহ কেহ বলেন বিগ্রহ প্রতিমা ও তীর্থাদিতে, আবার কেহ কেহ বলেন সমস্ত চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে, সর্ব্বভূতে—তার প্রীতি ও ভালবাসা হবে।

"ইত্যাদয়োহমূভাবাঃ স্মূর্জ্জাতভাবাকুরে জনে"—ভাবের অঙ্কুরমাত্র যার জনোছে, এ সকল লক্ষণ পূর্বেই তার হবে। ভাব কি একটা তামাসার কথা ? চক্ষের একটু জল পড়্লেই ভাব হ'ল।

> "আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহণ ভজনক্রিয়া। ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্থাৎ ততো নিষ্ঠাক্রচি স্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেমঃ প্রাত্নভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥"

সর্বপ্রথমেই শ্রদ্ধা; প্রান্ত্রে ও সদাচারে বিশ্বাস। শাস্ত্র সদাচারে বিশ্বাস জন্মিলেই সাধুসঙ্গের অধিকার হয়। শাস্ত্র সদাচারের অনুসরণ ক'রে, সাধুরা কিরূপ জীবন লাভ করেছেন, কি প্রকার শান্তিতে, আরামে, আনন্দে দিন যাপন কর্ছেন, এ সমস্ত দেখে শুনে সাধুদের মত জীবনলাভ কর্তে একটা আকাজ্ফা হয়, আগ্রহ হয়। এ প্রকার

হ'লেই, তখন ভদ্ধন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান কর্তে কর্তে সমস্ত অনর্থের নিবৃত্তি হ'য়ে যায় .
অন্তরে কোনও প্রকার অনিষ্টকর, প্রতিকৃল অবস্থাই আর থাকে না, ভদ্ধনেতে ক'রে
সমস্ত নষ্ট হ'য়ে যায়। এসব হ'য়ে গেলে তার পর ভাব। এই ভাবের পরে ভক্তি,
তার পর প্রেম। ভাব বৃক্ষ, ভক্তি পুষ্প, প্রেম সুপ্রক ফল। এ সকল বহুদ্রের কথা!"

প্রশ্ন—"অশ্রুকপপুলকাদি যে হয়, তাহা কি ভাব নয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ওসব ভিতরের একটা অবস্থার বিকাশ বটে কিন্তু অঞ্চ কম্প হ'লেই তার এসব ভাব হ'য়েছে, এরপে যে মনে কর্তে হবে, তার কোনও অর্থ নাই। কোন্ ভাব উপস্থিত হ'লে, চ'থের জল ঐ সময়ে কোন্ দিক্ দিয়ে কি ভাবে পড়্বে, কোন্ ভাবের চ'থের জলের স্থাদ কি প্রকার হবে, তা পর্য্যন্ত তন্ন তন্ন ক'রে শাস্ত্রকর্তারা ভক্তির দর্শনশাস্ত্রে মীমাংসা ক'রে গেছেন। অভ্যাসের দ্বারাও ত অনেকে অশ্রুকম্পপুলকাদি আয়ত্ত ক'রে পাকেন।"

## গুরুর প্রয়োজনীয়তা ও মহাপুরুষের লক্ষণ।

প্রশ্ন—"মহাশয়! অনেকে বলেন গুরুকরণ না হ'লে ধর্মলাভ করা যায় না। এ বিষয়ে আপনার
মত কি ?"

. ঠাকুর বলিলেন—"মতামতের কথা আমি কিছু জানি না; বল্তেও পারি না। তবে আমি এ কথা নিশ্চয়রূপে জেনেছি যে, গুরু ব্যতীত ধর্ম্ম কখনও লাভ হ'তে পারে না। সামাস্য একটা কিছু জান্তে হ'লে, সামাস্য একটু শিক্ষালাভ কর্তে হ'লে, গুরুর প্রয়োজন হয়; গুরু ব্যতীত হবার যো নাই। আর দর্বাপেক্ষা যে বিষয়টি ছর্বোধ, গুরু ব্যতীত অনায়াসে তা লাভ হবে এ কখনও হয় না।"

প্রশ্ন—"পশু, পক্ষী, মহয়া—সকলেরই ত কার্য্য দেখে শিক্ষালাভ হ'তেছে; সাধারণ ভাবে সকলেই ত গুরু, তবে বিশেষ ভাবে একজন মাহুষকে ধরা কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন — "বিশেষভাবে একটি মানুষকেই ধর্তে হবে। একটি বিশেষ ব্যক্তিতে গুরুত্ব স্থাপন কর্তে পার্লেই প্রকৃত গুরু লাভ হয়। তথন সমস্ত পদার্থ ই গুরুময় হ'য়ে যায়। এরূপটি হ'লে সাধারণ গুরুভাব আর থাকে না।"

প্রশ্ন—"কিরূপ অবস্থার লোককে গুরু কর্তে হয় ?"

গিকুর—"যাঁতে ভগবানের চিৎ শক্তির বিলাস হয়, যাঁতে তাঁর জ্ঞান শক্তির প্রকাশ হয়, ভিনিই গুরু। গুরু অন্য কেহ হ'তে পারে না। মহাপুরুষেরাই গুরু।" প্রশ—"আমাদের ত অন্তদ্ষ্টি নাই, বাহিরের কি কি লক্ষণ ছারা আমরা মহাপুরুষদের ব্বিতে পারি ?"

ঠাকুর বলিলেন — "সাধারণতঃ এই পাঁচটি লক্ষণ দ্বার। মহাপুরুষদের চেনা যায়।

প্রথমতঃ — মহাপুরুষের। কখনও আত্মপ্রশংসা করেন না। কার্য্যদারা বা অন্য কোন প্রকারেও নিজেকে বড় ব'লে জানান না।

দ্বিতীয়তঃ - মহাপুরুষেরা কখনও পরনিন্দা করেন না।

তৃতীয়তঃ — মহাপুরুষের। কখনও বৃথা সময় নষ্ট করেন না; আত্মার কল্যাণকর কোনও একটা অমুষ্ঠানে নিয়ত নিযুক্ত থাকেন।

চতুর্থতঃ — মহাপুরুষেরা সর্বজীবে দয়া করেন; মহুয়া, পশু, পক্ষী, কীট, পত্স, এমন কি বৃক্ষলতার পর্যান্ত তৃঃথে সহাহুভূতি করেন; অন্তের সমস্ত অবস্থা নিজের ব'লে অহুভব করেন; কাহারই একটা উদ্বেগের কারণ হন না।

পঞ্চমতঃ—মহাপুরুষেরা সর্ববিদাই সম্ভুষ্ট থাকেন; কখনও কোনও কারণে চঞ্চল হন না।"

# মংর্ষি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আহ্বান।

এ দকল কথা শেষ হইতে হইতেই ব্রালধর্ষের আদর্শমৃত্তি প্রাতঃশারণীয় ধার্মিকপ্রবর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদেশাস্থ্যারে, তাঁহার অন্থগত দেবক শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় ঠাকুরের কৃশলাদি প্রশ্ন করিয়া বলিলেন—"মহর্ষি অন্থন্ধ, কাণে ভাল শোনেন না, দৃষ্টিশক্তিও খ্ব কমিয়া গিয়াছে; আপনি কলিকাতায় আছেন শুনিয়া, আপনাকে দেখিতে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আমাকে আপনার নিকটে পাঠাইয়াছেন। তাঁর কতকগুলি কথা আপনাকে তিনি বলিতে ইচ্ছা করেন।" শাস্ত্রী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতেই ঠাকুর মহর্ষিকে উদ্দেশ করিয়া, কর্ষোড়ে নমস্থার করিতে করিতে বলিলেন—"আমার পরম সৌভাগ্য যে, তিনি আমাকে স্মরণ করেছেন। আমি তাঁকে দর্শনি কর্তে যাব। কখন গেলে তাঁকে দর্শনের স্থ্রিধা হবে ?"

শান্ত্রী মহাশয় বেলা তিনটা হইতে পাঁচটার মধ্যে সময় নির্দেশ করিলেন। ঠাকুর ঐ সময়েই তথায় উপস্থিত হইবেন বলিলেন। শান্ত্রী মহাশয় সন্ধ্যার সময় চলিয়া গেলেন। আমাদেরও সন্ধ্যাকীর্ত্তন আরম্ভ হইল।

# মহর্ষির সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎকার—মহর্ষির ভাব ও উপদেশ।

আজ গুরুত্রাতার। ঠাকুরের সঙ্গে মহযিকে দর্শন করিতে যাইবেন, সকলেরই মনে কত
আনন্দ। আমি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া অত্যন্ত বিমর্বভাবে ঠাকুরের
আনন্দ। আমি প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিয়া অত্যন্ত বিমর্বভাবে ঠাকুরের
ভিত্ত দিলের।
নিকটে নিজ আসনে বিদয়া ভাবিতে লাগিলাম "আমার ভাগ্যে বৃষি
ভিত্ত দিলের।
মহর্ষির দর্শন ঘটিবে না! যে সময়ে সকলে মহর্ষির নিকট ঘাইবেন,
আমার তথন আহারের সময়। একদিন উপবাস করিয়া থাকিতে আমি কোন কট্ট মনে করি না,
কিন্তু আহার তৃ আমার শুর্ আহার নয়! উহা ঠাকুরের আদেশমত আমার সাধনপ্রণালীর
অন্তর্গত একটি বিশেষ নিয়ম। এই নিয়ম ভঙ্গ করিলে, ঠাকুর কি অসম্ভন্ত হইবেন না?
ঠাকুরকে এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করিতেও আমার সাহস হয় না। এথন কি করি!" এই

ঠাকুরের নিয়মিত পাঠ শেষ হইলে, এগারটার সময় আমাকে নিজ হইতেই বলিলেন—
"কি, আজ তুমি কি কর্বে ? রাল্লা না ক'রে একমুঠো প্রানা পেয়ে নিলে হয় না ?"

আমি শুনিয়া থুব আনন্দিত হইয়া বলিলাম, "আমি কখনও মহর্ষিকে দর্শন করি নাই, ষেতে বড় ইচ্ছা হয়।"

ঠাকুর—"তা হ'লে প্রসাদই হ'টা পেয়ে নিও।"

আমার স্থবিধামত ব্যবস্থা ঠাকুর নিজ হইতেই করিলেন দেথিয়া আনন্দে আমার কায়া আদিল। যথাসময়ে প্রদাদ পাইয়া প্রস্তুত হইয়া রহিলাম।

আজ ববিবার শ্বল কলেজ আদালতাদি বন্ধ বলিয়া অনেক গুরুত্রাতা আদিয়া উপস্থিত হইলেন। বেলা তু'টার পর তের চৌদজন গুরুত্রাতা ঠাকুরের সঙ্গে চলিলেন। প্রায় তিনটার সময় আমরা পাকস্ত্রীটে মহর্ষির ভবনে পৃঁছছিলাম। দেখিলাম মহর্ষির জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত হিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় সম্পুথের হলমরে রহিয়াছেন। আমাদিগকে দেখিয়াই খুব আদর করিয়া ঘরের ভিতরে লইয়া গিয়া বদাইলেন। এবং মহর্ষিকে সশিয়ে ঠাকুরের আগমন সংবাদ পাঠাইলেন। মহর্ষি ঐ সময় মগ্রাবস্থায় ছিলেন বলিয়া আট দশ মিনিট কাল নীচের ঘরেই আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইল। বাক্স্ফ্রিড হওয়া মাত্রেই মহর্ষি সকলকে উপরে ঘাইতে সংবাদ দিলেন, ঠাকুরের পশ্বাৎ পশ্বাৎ আমরা সকলেই ঘাইয়া মহর্ষির নিকটে উপস্থিত হইলাম।

দেখিলাম প্রকাণ্ড হলঘরের মধাস্থলে একথানা 'ইচ্ছি-চেয়ারে' মহর্ষি অর্দ্ধশ্বান অবস্থায় রহিয়াছেন।
দক্ষিণে ও বামে তৃ'থানা চেয়ার রহিয়াছে এবং তাহারই নিকটে তৃ'থানা লম্বা বেঞ্চ এমন ভাবে রাথা
হইয়াছে যে, তাহাতে বিসিয়া সকলেই মহর্ষিকে দর্শন করিতে পারেন। ঠাকুর তৃই বেঞ্চের মধ্যস্থলে
যাইয়া নমস্কার করিয়া মহর্ষির চরণদ্বয় মন্তকে ধারণ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঐ সময়ে

পবিত্রমৃত্তি বৃদ্ধ মহযির শুল মৃথমণ্ডল রক্তিম হইয়া উঠিল, তিনি করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ক্তিম মন্তক ঘন ঘন কম্পিত করিয়া গদগদ স্বরে "নমো রহ্মণ্যদেবায়, গোরাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় ক্ষায় গোবিন্দায় নমোনয়ঃ, গোবিন্দায় নমোনয়ঃ, গোবিন্দায় নমোনয়ঃ, " পূনঃপূনঃ বলিতে বলিতে শিহরিয়া উঠিতে লাগিলেন, গণ্ডস্থল ভাদিয়া অক্ষধারা বর্ষণ হইতে লাগিল। ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন অবশাল হইয়াই মহর্ষির বামভাগস্থিত চেয়ারে বিদয়া পড়িলেন। ঠাকুরও ভাবাবেশে যেন অবশাল হইয়াই মহর্ষির বামভাগস্থিত চেয়ারে বিদয়া পড়িলেন। ঠাকুরও মহর্ষি উভয়েই কিছুক্ষণের জন্ত নিগুর হইয়া রহিলেন। আমরাও সকলে ঐ সময়ে মহর্ষিকে ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলাম এবং উভয় পার্মস্থ লম্বা বেঞ্চে বদিয়া পড়িলাম। প্রিয়নাথ শাল্পী মহাশয় মহর্ষির দক্ষিণ দিকের চেয়ারে বিদয়াছিলেন। আমাদিগকে দেখিয়া মহ্র্য তাঁহাকে বলিলেন, 'ইহাদের দেখিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে, ইহারা কে ?' শাল্পী মহাশয় মহ্র্যির কাণের কাছে মুগ রাখিয়া উজৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "ইহারা সকলেই গোদাইয়ের শিয়া।"

মহিষ বলিলেন, শ্মান্থৰ ধখন একটা উৎকৃষ্ট ধাবার বস্তু পায়, শুধু নিজে না খেয়ে অভাভিকেও উহা দিতে ইচ্ছা করে, ইনিও সেইরূপ নিজে বাহা ভোগ কর্ছেন, শিশুদিগকেও তাহা দিচ্ছেন; ইহাতে ওঁর বিন্দুমাত্রও স্বার্থ নাই, শিশুদের কল্যাণই আকাজ্রণ করেন। ইনিই ধন্য, ইনিই ধন্য, ইনিই ধন্য ইহার দর্শনে প্রাচীন ঋষিদের ভাবই প্রাণে জাগ্রত হয়।" এ সকল কথার পর ঠাকুরের কুশল প্রশ্ন করিয়া বোলপুরের শাস্তিনিকেতন সম্বন্ধে বলিলেন, "বোলপুরে একটি আশ্রম হয়েছে। শীঘ্রই উহার প্রতিষ্ঠা কার্য্য হবে। সন্ধিয়ে তুমি এ উৎস্বে যোগদান কর্লে বড়ই আনন্দিত হব। ঐ আশ্রমটির প্রয়োজন এবং নিয়মপ্রণালী কিরূপ হওয়া তুমি ভাল মনে কর, জান্তে ইচ্ছা'হয়।"

ঠাকুব বলিলেন — "ভারতবর্ষের প্রায় সকল দেশেই, বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের আশ্রম আছে। তাই সাধু সন্যাসীরা ঐ সকল দেশে যাতায়াতে কোন অসুবিধা বোধ করেন না। কিন্তু বঙ্গদেশে ঐ প্রকার কোন ধর্মাশ্রম নাই বল্লেই হয়। যে তৃই একটি আছে—তাহাও সম্প্রদায় বিশেষের। সকল ধর্মার্থিগণ একটা স্থানে আশ্রয় পেয়ে, আপন আপন ভজন সাধন অবাধে কর্তে পারেন, এরূপ একটি স্থানের বড়ই প্রয়োজন মনে হয়। শান্তিনিকেতন যদি সাধু সন্যাসী ফকির দরবেশাদি, সমস্ত বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের ভগবত্বপাসকগণের শান্তির সাধারণ স্থান হয়, তবে বড়ই কল্যাণ হয়। দেশের একটা যথার্থ মঙ্গল হয়। অসাম্প্রদায়িক ভাবের আশ্রম কোথাও দেখা যায় না। দেশে এটির বড়ই অভাব।"

মহর্ষি ঠাকুরের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সম্ভট হইয়া বলিতে লাগিলেন, "সাধু। সাধু।! বাস্তবিক যাহাদের হৃদয়ে বিশুদ্ধ প্রেম, তাহাদের কথায় অস্তরকে স্পর্শ করে, প্রাণ ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। যথার্থ সাধুর কথা এইরূপই হয়! না হ'লে কথা ভাসা ভাসা হ'য়ে যায়। তুমি যে রক্ম বল্লে তাই হওয়া ঠিক, ইহা সত্য। কিন্তু শান্তিনিকেতনের ভার ধাঁহাদের উপর রয়েছে, তাঁহাদের মধ্যে মতের অনৈক্যে গোলমাল চল্ছে। তোমার এই অসাধারণ উদার ভাব, কখনও তাঁহারা গ্রহণ করতে পার্বেন না। আমার অন্তরের কথা আমি কাহাকেও বলি না, কেহ উহা বুঝে না। তুমি বুন্বে, তাই তোমাকে আজ প্রাণের কথা বলে ঠাণ্ডা হব।" এই বলিয়া মহর্ষি নিজ জীবনের কথার দলে হাকেজের কবিতা মধ্যে মধ্যে আওড়াইয়া, তাহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই প্যয়ে ভাবাবেশে বিহুৰে হইয়া মহধি চক্ষের জলে ভাসিয়া ধাইতে লাগিলেন। ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কঠবোধ ২ইতে লাগিল। তিনি আবার বলিতে লাগিলেন—"ভগবান্কে ষেমন ভাবে পেতে আকাজ্ঞা তেম্নি ভাবে পাচ্ছি না। সময় সময় তিনি দয়া ক'রে দর্শন দিয়ে বিহ্যতের মত অদৃশু হ'য়ে যান, যতক্ষণ আবার দেই প্রেমময়ের উজ্জল রূপ দর্শন না পাই, উন্মত্তের মত থাকি, প্রাণ আমার ধড়্কড়্করে, সময় যে কি ভাবে কাটাই, তিনি জানেন। তিনি দয়া ক'রে দর্শন না দিলে, কি আর কর্ব! জ্ঞানের ছারা কথনও তাঁকে লাভ করা যায় না, জ্ঞান একটা কথার কথা মাত্র। যথার্থ প্রেম ভক্তিই তাঁহাকে লাভ কর্বার একমাত্র উপায়। তা'ত আর চেষ্টাদাধ্য নয়। তাঁরই দ্যায় হয়; "পুরুষকার" অর্থশূন্ত কথা। তাঁর চরণে নির্ভরই দার। খেত অংথমেধের ঘোড়া ক'রে, তিনি আমাকে গ্রহণ কর্বেন বলেছেন। তাঁর এই বাক্যই ভরদা করে, তাঁর দয়ার দিকে চেয়ে প'ড়ে আছি।" এই বলিয়া মহর্ষি বালকের মত ক্রন্দন করিতে করিতে একেবারে অধীর হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর "জয় গুরু জয় গুরু", বলিতে লাগিলেন। একটু পরে চোধ মুধ মুছিয়া মহর্ষি ঠাকুরকে বলিতে লাগিলেন, "যে ক্ষেত্রে ভগবানের রূপা অবতীর্ণ হয়, পূর্বে হ'তেই তার লক্ষণ দেখা যায়। জন্ম, দঙ্গ, শিক্ষা ও সাধন, এই চারিটি একসতে না পাক্লে প্রকৃত সত্য বস্তু যোল আন ধর্ম, লাভ হয় না! তোমাতে এই চারিটি উপযুক্তরূপে রয়েছে। বিভদ্ধ অবৈত প্রভুর বংশে তুমি জন্মগ্রহণ করেছ, দদ্গুক্তর আশ্রয় লাভ করেছ, তাঁর রূপায় প্রাকৃত সংশিক্ষা সত্পদেশ পেয়েছ। তার পর মহয় -চেপ্তায় সাধন ভজনও যতটা সম্ভব, তাহাও পূর্ণমাত্রায় তুমি করেছ, দর্কোপরি ভগবানের কুপা, তাহাও তোমার প্রতি যথেষ্ট রয়েছে। তুমিই ধকু!" এই বলিয়া মহর্ষি সংস্কৃত একটি শ্লোক পড়িলেন—

> "কুলং পবিত্রং, জননী কৃতার্থা, বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন। নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরস্ত তেষাং, যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ঃ॥"

"তুমি যাহাই কর, যথন বেরূপ ভাবে চল, ভগবান্ তাহাই অতি স্থন্দর দেখিতেছেন।"
ঠাকুর বলিলেন—"আপনিই ত আমাকে হাতে ধ'রে মানুষ করেছেন। আমার স্বই ত
আপনা হ'তে। আপনিই ত আমার গুরু!"

ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই মহষি একটু হাসিয়া বলিলেন, "হাঁ, তা ঠিকই ব'লেছ, গুরু

ত বটেই! তবে সে যে পাঠশালার ছেলেদের গুরুমশায়ের মত! ক, থ শিথ তে হ'লে প্রথম যেমন ছেলেদের গুরুমশায়ের নিকটে শিথ তে হয়, পরে এ ছেলেরাই বিশ্ববিভালয়ের উচ্চশিক্ষা পেয়ে, এ গুরুমশায়েরও গুরুর উপযুক্ত হয়। এখন পাঠশালার গুরুমশায়েকে গুরু বল্লে যেমন হয়, তোমার বলাও ঠিক সেইরূপই হচ্ছে।" ঠাকুর চূপ করিয়া রহিলেন। মহর্ষি এই প্রকার নানা কথা তুলিয়া, ঠাকুরের প্রশংসা ও স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন। ঠাকুর তথন গাতোখান করিয়া মহ্ষির চরণদ্ম মৃত্তকে ধারণ করিয়া বলিলেন—

"আমি আপনার বালক, আমাকে আপনি আশীর্বাদ করুন।"

মহর্ষি প্রতিনমস্কার করিয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে আশীর্নাদ কর্তে পারি না, আমি তোমাকে শ্রনা করি। তোমার জয় হউক।"

আমরাও সকলে একে একে মহবির চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম করতঃ বাসায় ফিরিতে প্রস্ত হইলাম। মহর্ষি খুব স্বন্ধীস্তঃকরণে আমাদিগকে আশীর্নাদ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের মঙ্গল হবে, গোঁাশাইকে তোমরা কগনও ছেড়ো না, ইনি তোমাদের সকলকে অনস্ত উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন।"

মহর্ষির নিকট হইতে বাহির হইবার পরেই গুরুত্রাত। শ্রীচরণবারু ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলেন, "শুনেছি দদ্গুরুর কুপানা হ'লে এরকম অবস্থা থোলেনা। মহ্যির এ অবস্থা কিরুপে হ'ল ?"

ঠাকুর বলিলেন "মহষির উপর সদ্গুরুর কূপা হয় নাই, কে বল্লে ?"

# শ্রীরন্দাবনে মহাপ্রভু। মহর্ষির প্রতি গুরুকুপা। সগর্ভ ও বিগর্ভ স্মাধি।

আমরা ঠাকুরের সঙ্গে সিটি কলেজের 'প্রিন্সিণ্যাল' শ্রীযুক্ত উমেশচক্র দন্ত মহাশয়ের গুরু, শ্রীযুক্ত নবীনচক্র দেন মহাশয়ের বাদায় পঁছছিলাম। নবীন বাবু অতি আগ্রহের সহিত আমাদিগকে বসাইয়া ঠাকুরকে জিজাদা করিলেন, "গুনিলাম আপনার দহিত নাকি মহাপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে সাকাৎ হইয়াছিল ? তিনি কি বলিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া বলিলে বিশেষ স্থী হইব।"

ঠাকুর বনিলেন — "হাঁ, ভাঁর দর্শনি পেয়ে প্রথম আমার বাক্যক্ত্রণ হ'ল না, চরণতলে প'ড়ে কেবল কাঁদ্তে লাগ্লাম। কিছুক্ষণ পরে মনের আবেগ একটু শিথিল হ'লে, বল্লাম— 'ঠাকুর বড় ঘুরেছি।' তিনি বল্লেন, 'ভোদের কুলেরই ত এই ধরম।' আমি বল্লাম— 'দেব, দয়া ক'রে পুনরায় প্রকাশ হ'য়ে, কলির মলিন জীব সকলকে উদ্ধার করুন।' তিনি বল্লেন— 'প্রকাশ হ'লে কে আর আমাকে এখন বিশ্বাস কর্বে। সে সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।' এইরূপ আরও কত কি বল্লেন।"

ঠাকুর তৎপরে নবীন বাবুকে বলিলেন—"আমার যেন মনে হয়, তাঁকে সে ভাবে দরদ কর্বার তেমন কেহ ছিল না; থাক্লে আরও কিছুদিন তিনি থাক্তেন।"

নবীন বাধুর সহিত ঠাকুরের আরও মহাপ্রভূ সম্বন্ধে অনেক কথাবার্তা হইল। সন্ধ্যার পর আমরা বাসায় প্রছিলাম।

রাতিতে খুব সঙ্কীর্ত্তন হইল, মহর্ষির সম্বন্ধে আজ অনেক কথাবার্ত্তা হইল। নগেন্দ্র বাব্র প্রশে ঠাকুর বলিলেন - "মহষির যথন হিমালয়েতে সাধন কর্তেন, তথন একদিন একটি হিমালয়-পর্বতিনিব।সী মহাপুরুষ, দৃষ্টিদ্বারা মহর্ষির ভিতরে শক্তিস্ঞার করেছিলেন। মহাপুরুষের কৃপার পর হ'তেই, মহর্ষির অবস্থা খুলে গেছে, ভগবদ্ধ্যানে মহর্ষির সমাধি হয়।"

প্রশ্ন—"ভগবৎধ্যান বাতীতও সমাধি হয় কি ?"

চাকুর—"সমাধি তুই প্রকার। সগর্ভ ও বিগর্ভ। বায়ুরোধপূর্বক শরীর স্থির রেখে যে সমাধি হয়, সে বিগর্ভ সমাধি; ভাতে কোন উপকারই হয় না। বাজিকরেরাও কুন্তক ক'রে ঐ প্রকার সমাধি করে। ধর্মকর্মের সহিত ওর কোনও সম্বন্ধই নাই। ক'রে ঐ প্রকার সমাধি করে। ধর্মকর্মের সহিত ওর কোনও সম্বন্ধই নাই। বোগবাশিষ্ঠে ইয়র দৃষ্টান্ত আছে। একদিন বশিষ্টদেব রামচন্দ্রকে নিয়ে একটি নির্জ্ঞন ইয়েন উপস্থিত হ'য়ে, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে একটি পাকা কুঠুরী পেলেন; উয়র ভিতরে প্রবেশ ক'রে রামচন্দ্রকে দেখালেন, একটি লোক শুল্ম অবস্থান কর্ছে। বশিষ্ঠদেব তার প্রবেশ ক'রে রামচন্দ্রকে দেখালেন, একটি লোক শুল্ম অবস্থান কর্ছে। বশিষ্ঠদেব তার করেল সক্ষার কর্বামাত্রই, সে তিনপাক ঘুরে, তানা-না-না-না ক'রে হাত পেতে—বোগে সমাধিস্থ হ'য়ে, শুল্ম কি প্রকারে অবস্থান কর্ছে হয়, তাই দেখান্দ্রিল। কোনও প্রকারে নিয়্মের ব্যতিক্রম ঘটায়, তার কৃত্তক আর ছুট্ল না। রাজার রাজত্ব গেল, বাড়ী অরণ্য হ'য়ে গেল, কিন্তু তার ঐ সমাধি আর ভাঙ্গল না। বশিষ্ঠদেব তার জ্ঞান সঞ্চার কর্বামাত্রই, পূর্বে সংস্কার অনুসারে সে সেই রাজাকে অনুমান ক'রে প্রীরামচন্দ্রের নিকট, কর্বামাত্রই, পূর্বে সংস্কার অনুসারে সে সেই রাজাকে অনুমান ক'রে প্রীরামচন্দ্রের নিকট, কর্বামাত্রই, পূর্বে সংস্কার অনুসারে সে সেই রাজাকে অনুমান ক'রে, হঠমোগের নানা প্রকার প্রণালী ক'রে যে সমাধি হয় তা কিছুই নয়। ভগবৎ চিন্তার সহিত যে সমাধি, তা-ই প্রকৃত্ব সমাধি।

যাঁরা ভগবানের সঙ্গে যোগ আকাজ্ঞা করেন, সকল প্রকার ঐশ্বর্য্য বা শক্তিকেই তাঁরা নিতান্ত অনর্থ মনে ক'রে ত্যাগ করেন। সমস্ত ঐশ্বর্য্য দাসীর মত সর্বেদা তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলে, কিন্তু তাঁরা একবার ফিরেও সে দিকে চান না। যথার্থ যোগ লাভ কর্তে হ'লে বীর্ঘ্য ধারণ কর্তে হয়। সভ্য কথা না বল্লে, বীর্ঘ্য ধারণ হয় না। সভ্য কথা বল্তে হ'লে বাক্য সংঘম কর্তে হয়। প্রায় মৌনই হ'তে হয়। আজকাল রাজ্যোগ বড়ই কঠিন। এতে কৃতকার্ঘ্য হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভক্তিযোগই এ সময়ের উপযোগী, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কিছুই হবার যো নাই।"

# সমস্ত অবতার-পূর্ণভগবান্। আনুষঙ্গিক প্রশ্ন।

আজ অবতাবাদি সম্বন্ধ প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন—"কোন কোন সময়ে বিশেষ ২ংশে অগ্রহারণ।
কোন প্রয়োজনে, ভগবানের শক্তি ব্যক্তি বিশেষের ভিতর দিয়ে কার্য্য করে দেখা যায়, তাহাই অবতার। ঐ কার্য্যটি শেষ হ'য়ে গেলেই, ঐ ব্যক্তিতে ঐ শক্তি আর থাকে না। তখন আর সে অবতারও নয়। যেমন 'পরস্করাম' বিশেষ একটা সময়ের জন্ম অবতার। আবার যাবজ্জীবন অবতারও থাকে, যেমন 'রামচন্দ্র'। অংশ, কলা, আবির্ভাব, আবেশাদি বহুপ্রকার অবতার আছে। অবতার সর্ব্বদাই পূর্ণ, কারণ ভগবংশক্তির প্রকাশই অবতার। ভগবান্ সর্ব্বদাই পূর্ণ। তবে তাঁর অংশ, অংশাংশ ইত্যাদি বল্বার তাৎপর্য্য এই যে, কোথাও জ্ঞানের কার্য্য, বীর্য্যের কার্য্য, কোথাও বা ভক্তির কার্য্যই দেখা যায়। ভগবান যে কার্য্যে যতটুকু শক্তি প্রকাশ করা আবশ্যক ব্রোন, ততটুকুই মাত্র করেন, তাই ব'লে অন্তশক্তি তাতে নাই, বলা ঠিক নয়। পূর্ণ মাত্রায়ই আছে, প্রকাশ করেন না মাত্র। এক মুহুর্ত্তের জন্মও যদি কোন ক্ষেত্রে ভগবং শক্তির আবেশ হয়, তথায় পূর্ণ শক্তিই র'য়েছে ব্রুত্তে হবে। ভগবান্ কোথাও অপূর্ণ নন্, সর্বত্র সকল অবস্থায়ই পূর্ণ। অবতার সমস্তই পূর্ণ, যতটুকু প্রকাশ তত্তিকুই লোকে জানে মাত্র।"

শাকার ধ্যানে ভগবানকে লাভ করা যায়, না নিরাকার ধ্যানে ? কোন্ মত ঠিক জিজ্ঞাদা করায় ঠাকুর বলিলেন—"মত একটা কিছু নয়। ওসব মতামতে হয় না। সাকার ধ্যানই কর, আর নিরাকার ধ্যানই কর, যা-ই কর, কিছুতেই ভগবানকে লাভ করা যায় না। তিনি স্বপ্রকাশ, নিজে দয়া ক'রে যখন প্রকাশ হন, তখনই তাঁকে জানা যায়। চিত্ত জ্জ না হ'লে, তাঁর প্রকাশ ধরা যায় না। সাধন ভজন যাই কর না কেন, আগে চিত্ত জ্জিটি চাই; চিত্ত জ্জ না হ'লে, ভগবানের প্রকাশ হয় না। প্রথমে চিত্ত শুদ্ধ কর।"

শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্ঘকালস্থায়ী কি উপায়ে রাখা যায় জিজ্ঞাসা করায়, ঠাকুর বলিলেন—
"শরীরটিকে নীরোগ ও দীর্ঘকালস্থায়ী রাখ্তে হ'লে, আহারের পরিমাণ ও সময় ঠিক

রাখতে হয়। বীর্যধারণই মূল, কিন্ত ঐ নিয়ম তু'টির রক্ষা না হ'লে, বীর্যধারণও ঠিক মত হয় না। পূর্বের যোগী ঋষিদের সকলেরই এদিকে বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁরা কখনও ঐ নিয়ম তু'টির অন্যথা কর্তেন না।"

# কালীঘাটে কালী দর্শন—উদাদী সাধু দর্শন— স্পূর্শ করা বিষয়ে উপদেশ।

আজ ঠাকুর আমাদের সকলকে লইয়া কালীঘাটে কালী দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। কালীমন্দিরে লোকের খুব ভিড় ছিল। ঠাকুরকে পাঙারা খুব আগ্রহ ও যত্নের সহিত ভিতরে বহলে আগ্রহান।
কালীকে মালা ও ডালী দিয়া নমস্কার করিতে করিতে, কর্ষোড়ে অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঠাকুর ঘথন 'মা, মা' বিনিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তথন ঠাকুরের আধ কালাস্বরে আমাদেরও প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। কালীর নির্মাল্য মন্তকে ধারণ করিয়া ঠাকুরের আপাদমন্তক ধর্থর্ কাঁপিতে লাগিল। ঠাকুর এদিকে ওদিকে চলিয়া চলিয়া পড়িতে লাগিলেন, আমরা অতি সাবধানে ঠাকুরকে বাহিরে লইয়া আসিলাম। দলেদলে লোক আসিয়া ঠাকুরের চরণবৃলি লইতে লাগিল, লোকের ভিড় ঠেলিয়া ঠাকুরকে লইয়া আমরা রান্তায় আদিলাম। একটু চলিয়াই ঠাকুর একটি 'রকে' বসিয়া পড়িলেন। এবং বলিলেন—"জগলাথের রূপের সহিত্ব, এই কালীর রূপের সাদৃশ্য আছে, মা'র কত দয়া! সকলকেই মা দয়া করছেন।"

কালীর মাহাত্ম্য বলিতে বলিতে ঠাকুর ভাবাবেশে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন। এই সময়ে একটি বুদা কালালিনী আসিয়া ঠাকুরকে নমস্বার করিয়া বলিলেন, "বাবা! আজ আমার জন্ম দার্থক! আর আমার কিছু নাই; একটি প্রদা মাত্র আছে, এইটিই তুমি দয়া ক'রে নেও," এই বলিয়া বুড়ী পয়দাটি ঠাকুরের সম্মুখে রাখিলেন। ঠাকুর খুব আগ্রহের সহিত উহা হাতে লইয়া মন্তকে কিছুক্ষণ ধারণ করিয়া রহিলেন, পরে মহেন্দ্র বাবুর হাতে দিলেন। পাছে না নেন, ভাই বলিলেন—"অ্যাচিত দান অগ্রাহ্য করতে নাই, এই পয়দাটি আপনার কন্যাকে দিবেন।" মহেন্দ্র বাবু যত্ন করিয়া রাখিলেন।

ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়াই ঠাকুর অকস্মাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং নিকটবর্ত্তী একটি বটগাছের ধারে 
যাইয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় কয়েকটি সন্মাসী আপন আপন আসনে বসিয়া ধূনি তাপিতে 
ছিলেন। একটি সৌমাম্তি, ভস্মাবৃতাঙ্গ, ভজ্জনানন্দী সন্মাসীকে ঠাকুর নমস্কার করিয়া কয়েকটি টাকা 
সেবার্থে দিয়া বলিলেন—এইজ্লুই ভগবান আজু আমাকে এখানে এনেছেন।"

ঠাকুর আশ্রম হইতে যাত্রা করিবার দময়েই কয়েকটি টাকা দক্তে করিয়া আনিয়াছিলেন।
দল্যাসীদের জিজ্ঞাদা করায় জানা গেল, তাঁদের অযাচক বৃত্তি, তুইদিন একেবারে আহার জুটে নাই।

সন্ধানীটির প্রভাবে ঐ স্থানটি যেন অন্ধ প্রকার হইয়া রহিয়াছে। উদাদ ভাবের দদে দদে আনন্দ, ঐ স্থানে পঁছছিবামাত্রই আমাদের কারও কারও পরিষ্কার অন্ধ্ভব হইতে লাগিল। অল্প সময় ওগানে বিষয়াই ঠাকুর বাদায় ঘাইবার ইচ্ছা জানাইলেন। দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের শরীর অন্ধ্র হইয়া পড়িল। জর হইল। অবিলম্বে গাড়ী করিয়া আমরা তাঁহাকে লইয়া বাদায় পঁছছিলাম। নিএমিত সন্ধ্যাকীর্ত্তনের পর ঠাকুর স্বস্থ হইলেন। অধিক রাত্রিতে কথায় কথায় বলিলেন, "ভাবাবেশে থাক্লে অথবা অন্থমনন্ধ থাক্লে, কখনও তাকে স্পর্শ কর্তে নাই। স্পর্শ কর্তে হ'লে, তিনবার ডেকে তাকে জানায়ে স্পর্শ কর্তে হয়। এখনও অনেক স্থলে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। হঠাৎ কেহ স্পর্শ কর্লে, তার সমস্তগুলি ভাব দেহে সঞ্চার হয়। শরীরটি আগাগোড়া যেন জ'লে যায়। এই নিয়ম সাধারণের জানা নাই ব'লে অনেক সময় অনেক উৎপাত্তে পড়্তে হয়়।"

# রাজা কালীকৃষ্ণ ঠাকুরের আকাজ্যে ও অনুরোধ।

কলিকাতার স্থবিথ্যাত দানশীল বিপুল ধনাধিপতি কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশরের অন্থরোধে, শ্রীযুক্ত বামকুমার বিভারত্ব মহাশয় অভ বেলা তুইটার সময় ঠাকুরের নিকটে আসিয়া বিলতে লাগিলেন—"কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় প্রতিমাদে সহস্র সহস্র টাকা ধর্মার্থে দান করিতেছেন। উপযুক্ত পাত্রে অর্থ দান করিয়া তিনি নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন। আপনার সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা লোকমুখে শুনিয়া অত্যস্ত আহলাদিত হইয়াছেন। আপনাকে দর্শন করিবার জন্ম তাঁর বড়ই আগ্রহ জন্মিয়াছে। আপনার নিদিষ্ট আয় কিছুই নাই, অথচ অনেক সম্রান্ত অন্তর্গানেরা বাড়ী ঘর ত্যাগ করিয়া, ধর্মলাভ আকাজ্ঞায় আপনার আশ্রয় লইয়া সর্বাদা সঙ্গে সঙ্গে রহিয়াছেন; আকাশরুত্তির উপরই আপনার সম্পূর্ণ নির্ভর। তাই ঠাকুর মহাশয়, আপনার নিকটে আমাকে পাঠাইয়া এই বিষয় জানাইতে বলিলেন যে, তাঁহার একান্ত আকাজ্ঞা একলক্ষ টাকা আপনাকে তিনি উৎসর্গ করেন, এবং ধর্মার্থে আপনার ইচ্ছামত তাহা ব্যয়িত হয়। আপনার অবসর মত অন্তর্গ্য অকবার যদি তাঁহার বাড়া পিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন, তাহা হইলে তাঁহার অভিপ্রায় আপনাকে জানাইয়া, সাক্ষাৎসম্বন্ধে ঐ টাকা আপনার হাতে অর্পণ করেন। এখানে আগস্তক লোকের সমাগ্রম সংবাদ এবং যাহারা সর্বাদা আছেন, তাঁহারা কিন্ত্রপ অবস্থার লোক আর কি প্রকার অভাবে থাকিয়াও তাঁহারা দত্তিই চিত্তে আছেন ইত্যাদি তিনি বিশেষ ভাবে জ্ঞাত আছেন।"

বিভারত্ব মহাশয়ের কথা শুনিয়া, ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল; মুখটি ক্ষীত ও আরক্ত হইয়া উঠিল; ঠাকুর করবোড়ে ভগবানকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন—"ঠাকুর মহাশয়কে বলিবেন—আমার এখানে যা যথার্থ প্রয়োজন, কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে, ভগবান তা প্রতিদিন দিয়ে

থাকেন। একটি কাণাকড়িরও অভাব রাখেন না, তাঁরই দ্বারে দীনহীন কাঙ্গাল হ'য়ে, তাঁর নাম নিয়ে, যেন প'ড়ে থাক্তে পারি, এই আশীর্কাদ কর্তে বল্বেন, তিনি ঐ টাকা ধর্মার্থে যথায় ইচ্ছা দিতে পারেন। আমি তা গ্রহণ কর্লে, আমার বিশেষ অনিষ্ঠ হ'বে মনে করি। বড়লোকের বাড়ী যে'তে আমার ভয় হয়।"

বিভারত্ব মহাশয় আর এই কথার কোনও প্রত্যুত্তর না দিয়া, কিছুক্ষণ চূপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, পরে চলিয়া গেলেন। কালীকৃষ্ণ ঠাকুর মহাশয় বহু সাধ্কেই মাসিক বৃত্তি প্রদান করিভেছেন। বিভারত্ব মহাশয়ও ধুব সভাবে এই কথা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

### ছোট দাদার দেবা—ঠাকুরের অঞ্চ।

আমরা কলিকাতা পঁছছিতেই দারভাকা হইতে পত্র আদিন, শান্তিস্থা তথায় অতিশয় পীড়িতা, দাউজীও রক্ত আমাশয় রোগে থুব ভূগিতেছেন। ঠাকুর এই সংবাদ প্রাপ্ত মাত্রেই, ষোগজীবনকে তথায় পাঠাইয়া শান্তিস্থাকে এথানে আনাইয়াছেন। শান্তিস্থা কয়দিন বুলাবন বাবুর বাড়ীতে থাকিয়া এথানে আদিয়াছেন। এখন প্রবল জরে ও পেটের অস্থথে তিনি মরণাণন্না, এথানে দেবা শুশ্রুষা করিবার কেহই নাই। আমরা সকলেই তাঁহার অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত তৃঃথিত ও বান্ত হইয়া পড়িতেছি। কিন্তু কি করিব! সাংসারিক আরাম আনন্দ, স্থপভোগ, বিষময় জ্ঞান করিয়া, শুধু ঠাকুরের অমৃতময় সকলাভেই আমরা মৃথ্ব হইয়া রহিয়াছি। এথানে রোগীর উৎপাত ঘাড়ে লইয়া, বিষ্ঠা মৃত্র ঘাটিতে ভাল লাগিবে কেন? স্থতরাং আমরা অনেকেই রোগী হইতে তফাৎ থাকিয়া, রোগীর সেবা শুশ্রুষা সর্বাত্রে প্রয়োজন, এই প্রকার কর্ত্তবা বৃদ্ধির উপদেশই একে অন্তক্তি দিতেছি মাত্র। এদিকে শান্তিস্থধার অবস্থাও ক্রমশংই থারাপ হইয়া পড়িতেছে।

হোটদাদা কলিকাতায় থাকিয়া এম, এ, ও আইন পড়িতেছেন। তাঁহার অবসর বড়ই কম; তথাপি ঠাকুরের সঙ্গলাভের লোভ ত্যাগ করিতে না পারিয়া, ঝামাপুকুর হইতে অন্ততঃ কিছু সময়ের অন্তও আসিয়া প্রত্যহ ঠাকুরকে দর্শন করিয়া ঘাইতেন। শান্তিম্বধার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল, তিনি সকল দিকের প্রয়োজন, এমন কি ঠাকুরের সঙ্গলাভের আকাজ্র্যা পর্যন্ত একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া, অসামান্ত থৈর্য সহকারে প্রায় অর্জন্মিপ্রা, উৎকটপীড়িতা শান্তিম্বধার সেবায় একটানা নিম্কু রহিলেন। সন্তুইচিত্তে বিকারী রোগীর বিষম উৎপাতে স্থির থাকিয়া দেবা শুক্রমা করিতেছেন এবং নিজিকার ভাবে বিয়া মৃত্র বমি তুই হাতে পরিষ্কার করিতেছেন দেখিয়া গুরুলাতারা সকলেই খুব সন্তুই হইলেন। ঠাকুর সর্জ্জনাই পার্যবর্তী ঘরে থাকিয়া শান্তিম্বধার সমস্ত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া থাকেন। আজ প্রসঙ্গজনে, ছোটদাদার সেবা-পারিপাট্য বিষয়ে কথা তুলিয়া কান্দিয়া ফেলিলেন এবং বলিলেন —"যথার্থ মায়ের মত দরদ্ ক'রে, রোগীর প্রাণে যা চায় সেটি বুঝে, সেবা শুক্রমা কর্তে

সারদাই পারেন। ওঁর স্পর্শে প্রাণ শীতল হ'য়ে যায়। এক ঘটা জল যে সারদা দেন, তাতেও যেন সমস্তটি প্রাণ ঢেলে দেন। সেবা অনেকেই করেন বটে, কিন্তু এমনটি আর দেখা যায় না।"

ঠাকুর অশ্রুপ্র নয়নে গদ গদ ভাবে ছোট দাদার দেবাকার্য্যের প্রশংসা করিতে লাগিদেন শুনিয়া, আমার নিজ জীবনে ধিকার আসিল। ভাবিলাম হায়, কবে এমন দিন আসিবে যে ঠাকুর আমার সেবা দেখিয়াও এই প্রকার আনন্দ করিবেন। এত কাল এত সাধন ভজন করিয়া এবং ঠাকুরের দেবা শুশ্রবা করিয়া তাঁর যে প্রসন্মতা লাভ করিতে পারিলাম না, ত্ই পাঁচ দিন একটা রোগীর একট্ সেবা করিয়া, অনায়ানে ছোট দাদা ঠাকুরের দেই প্রসন্মতা লাভ করিবেন। সকলই অদ্টে করে!

এই সময় ঠাকুর নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন— "স্বার্থ ও অভিমান নিয়ে যে সেবা সে এক প্রকার। দরদের সেবাই প্রকৃত সেবা। সেটি কি আর চেপ্তায় হয়, না যার তার হয় ?"

শান্তিম্বার দেবাকালে, ঠাকুরের রূপা বিষয়ে ছোট দাদা তাঁর ভায়েরীতে যাহা লিখিয়া রাথিয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিমে উদ্ধৃত করিতেছি—

"হ'হাতে বমি কাচাইতে কাচাইতে ( পরিষার করিতে করিতে ), ওয়াক দিতে দিতে, গুরুজীর নাহায্য চাহিলাম, গুরুজীর কুপায়—তাঁরই নামের গুণে, কিঞ্চিৎ হইল। হায় ! হায় ! নিজের কিছুই ক্ষমতা নাই। একটু সামাত্ত সেবা করিতে হইলেও গুরুজীর সাহায্য দরকার \* \* \*। গুরুজীর অতিস্থলের উচ্ছল মূর্ত্তি হদিমধ্যে প্রকাশিত হইল, \* \* \* \* \* \*। গুরুজী আমার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া আছেন। নিমেষশৃত্ত নয়নে। \* \* আমি উহা এড়াইতে প্রয়াস পাইলাম।"

## ঠাকুরের বিরক্তি।

ছোট দাদা ও কুল্প বাবু ( গুহ ) রাজিতে ঠাকুরের পদসেবা করিয়া থাকেন। একদিন নির্দিষ্ট সময়ে উহারা ঠাকুরের পদসেবায় যাইতে উত্যোগ করিতেছেন, মহেন্দ্র বাবু উহাদের বলিলেন, "আমার মাথাটা টিপে দেও।" উহারা ভিতরে ভিতরে একটু বিরক্ত হইয়া বাস্ততার সহিত, তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র বাবুর মাথা টিপিয়া দিয়া উঠিলেন। মহেন্দ্র বাবু তৃপ্তিলাভ করিলেন না। ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়া উহারা যেমন ঠাকুরের পদসেবার উত্যোগ করিলেন, ঠাকুর থ্ব বিরক্তির সহিত ধমক্ দিয়া বলিলেন—"যাও, যাও, পা আর টিপ্তে হবে না, শুয়ে থাক গিয়ে। স'রে যাও।"

উহারা মহেন্দ্র বাবুর নিকট ত্রুটির এই ফল বুঝিয়া, লজ্জায় ও ভয়ে নির্ফাক্ হইয়া সরিয়া পড়িলেন। কারও ক্রেশে উদাসীন থাকিয়া বা কারও প্রয়োজন অগ্রাহ্ করিয়া, ঠাকুরের সেবায় গেলে, প্রায় সর্ব্বদাই আমরা ঠাকুরের এ প্রকার বিরক্তি ভাব দেখি।

#### ভিতরে ত্রিভঙ্গ।

ঠাকুর দিবারাত্রি ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া নিয়মপূর্ব্বক থাকাতে, আমাদেরও দৈনিক কাঁথাগুলি নিয়মিড হইয়া আদিয়াছে। সমশুটি দিন কি প্রকারে যে চলিয়া যায়, ব্ঝিতে পারি না। সারাদিনে ঠাকুরের সঙ্গে প্রাণ খুলিয়া একটা কথা বলিবারও কেহ অবসর পায় না। রাত্রিতে আহারের পর ঠাকুর কিছুকালের জন্ম শিশুবর্গের সঙ্গে তাহাদেরই মত হইয়া গিয়া, হাসি গল্পে রাত্রি প্রায় বারটা পর্যান্ত অতিবাহিত করেন। আর আর দিনের মত আজও প্রিয়ক্ত কুঞ্বিহারী গুহু মহাশয়ও ছোট দাদা ঠাকুরের পদসেবা করিতেছেন। ঠাকুর নানা কথা তুলিয়া তাঁহাদের সঙ্গে কল্পে কারিতে লাগিলেন। তথন অবসর ব্রিয়া ছোট দাদা ঠাকুরকে বলিলেন, "একদিন স্বপ্রে দেখিলাম, দশভুজা ভগবতী আমার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, একেবারে মিলাইয়া গোলেন। তথন একটা অসীম শক্তি অন্নভব করিলাম—ইহা কি সত্য ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ওহে বাপু, এসব স্বপ্ন কি আর স্বপ্ন! এক ত্রিভঙ্গ আমার ভিতরে প্রবেশ ক'রে আমাকে ত্রিভুবন ঘুরাচ্ছেন। বা'র হ'তে চেষ্টা ক'রে, তিনিও আর পার্ছেন না, (হাত দিয়া উভয় পার্থ দেখাইয়া) এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে ঠেকে যাছেন। আর তোমার ভিতরে দশভঙ্গ, ক্রমে টের পাবে।"

ঠাকুর অন্ত এক দমগ্রে বলিগাছিলেন - "আমার নামের অর্থ ঘুরে বেড়ান।"
ক্ষেত্র বিজয় অর্থাৎ ক্ষেত্র ঘূরে বেড়ান। ঠাকুরের কথার তাৎপর্য ইহাই কি না, জানি না।

## স্বপ্ন-বিষয়ে কথা। ঠাকুরের রোগীর জন্ম দহাকুভূতি ও চিকিৎদা।

নানাপ্রকার স্বপ্ন দেখা বিষয়ে প্রশ্ন করায় ঠাকুর বলিলেন — "আনেক সময় স্বপ্নেই মানুষের চরিত্রের পরীক্ষা হয়। স্বপ্নে যখন দেখনে নানাপ্রকার প্রলোভনে প'ড়েও চিত্ত স্থির আছে, কোনও দিকে বিচলিত হচ্ছে না, তখনই ঠিক। আর স্বপ্নে মানসিক একটু চঞ্চলতা হ'লেই বুঝ্বে, ভিতরের হুর্বলতা যায় নাই। গুরুসম্পর্কে অথবা দেবতাসম্পর্কে যে সব স্বপ্ন দেখা যায়, তা সত্য ব'লে জান্বে। ওর ভিতরে অসংলগ্ন যা কিছু মনে হয়, তারও একটা তাৎপর্য্য থাকে। ভাল স্বপ্ন দেখা, একটা মহা সৌভাগ্যের বিষয়। বহুকাল সাধন ভজন ক'রে যে সব অবস্থা আয়ত্ত করা কঠিন হয়, এক মিনিটের স্বপ্নে, তা অনায়াসে লাভ হ'ল দেখা গিয়েছে। আমি যখন ডাক্তারী কর্তাম, শক্ত রোগীদের জন্ম চিন্তা হ'লে, প্রায়ই পরলোকগত হুর্গাচরণ ডাক্তার

স্বপ্নে আমাকে ঔমধের কথা ব'লে যেতেন। রোগীদের তাতে অব্যর্থ উপকার হ'তে দেখেছি।"

এই বলিয়া ঠাকুর যে ভাবে রোগীদের সেবা ও চিকিৎসা করিতেন, বলিতে লাগিলেন; গুনিয়া বিশিত হইলাম। একবার শস্তিপুরে বিষম মড়ক লাগিয়াছিল, তিন চারিবার দান্ত বিম হইয়াই লোক মরিতে লাগিল, শান্তিপুরে ঘরে ঘরে কালার রোল পড়িয়া গেল, সহরের লোক চারিদিকে পলাইতে লাগিল। ঠাকুর আহার নিজা ত্যাগ করিয়া, দিবারাত্রি ঔষধের বাল্ল হাতে লইয়া, বোগীদের বাড়ী বাড়ী ছুটাছটি করিতে লাগিলেন; কিন্তু কাহারই কোন উপকার হইল না। অবশেষে নিজপায় কেথিয়া একদিন মাত্রে কাঁদিয়া ফেলিলেন এবং কাতরভাবে ঔষধের জন্ম প্রার্থনা করিয়া শয়ন করিলেন। নিজিতাবস্থায় স্বপ্রযোগে পরলোকগত তুর্গাচরণ ডাক্তার মহাশয় ঠাকুরকে আদিয়া বলিলেন, "প্রাটেনিনের সহিত এই কয়টি ঔষধ মিলাইয়া দাও, বাইলেই রোগী আরোগ্য লাভ করিবে।" রাত্রি আ টার শময় এই ব্যবস্থা পাইয়া ঠাকুর অমনি উঠিয়া বদিলেন এবং তৎক্ষণাৎ রোগীদের ঘরে ঘরে ঘাইয়া জিউষধ দিতে লাগিলেন। আশ্চর্যা এই যে, ঐ ঔষধ দেবনের পর আর একটি রোগীরও মৃত্যু হইল না।

ঠাকুরের শান্তিপুরে অবস্থান কালে, একদিন তিনি গঙ্গার অপর পারে একটি মুমুর্ রোগীর চিকিৎসার্থে আছুত হন। রোগীর সঙ্কটাপর অবস্থা ও তাহার সংসারের ত্রবস্থা দেখিয়া তিনি অতিশয় ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। রোগীকে ঔষধ দিয়া পরদিন সকালে আবার ঔষধ আনিতে তাহার বাড়ীর লোকদিগকে বলিয়া আসিলেন। কিন্তু ঐ দিন বিষম ত্র্য্যোগ উপস্থিত হইল। স্কালবেলা হইতেই থুব বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ঠাকুর, রোগীর বাড়ী হইতে কেহ ঔষধ লইতে আদিবে মনে করিয়া, উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমে বেলা অবসান হইল, এদিকে ঝড় বুষ্টি আরও ভীষণাকার ধারণ করিয়া, সহরটিকে লও ভও করিতে লাগিল। তখন তিনি রোগীর ক্লেশের অবস্থা মনে করিয়া অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং ঔষধের শিশিটি হাতে লইয়া গঞ্চাতীরে উপস্থিত হইলেন। গঙ্গাতীরে পার হইবার নৌকা নাই দেখিয়া, তিনি পরিধেয় বত্ত্বে ঔষধের শিশিটি জড়াইয়া মাথায় বাঁধিয়া লইলেন ও ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, দেই সময়ের প্রশন্ত ও ভয়কর প্রবেল গন্ধায় ঝাঁপাইয়া পজিয়া দাঁতার কাটিতে কাটিতে অপর পারের কোন অনিদ্ধিষ্ট স্থানে যাইয়া উঠিলেন এবং তথা হইতে হুর্গম অজ্ঞাত পথে ঘূরিতে ঘূরিতে, রোগীর বাড়ীতে গিয়া পঁছছিলেন। বাড়ীর সকলে ঐ অবস্থায় ঐ সময়ে ঠাকুরকে দেখিয়া অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই তুর্যোগে ঘর হ'তে বাহির হওয়া তৃক্তর, আপনি এই রাত্রিতে, এতদূর কি প্রকারে আদিলেন ?" ঠাকুর তথন বাস্তার দমস্ত বিবরণ তাঁহাদিগকে বলিয়া, রোগীকে ঔষধ প্রদান করিলেন এবং সেই রাত্রি তথায়ই অবস্থান করিয়া, রোগীর অবস্থা একটু ভাল হইলে, পরদিন প্রাতে চলিয়া আদিলেন।

#### নবীন বাবুর • সেবা কার্য্য।

ওক লাত। শ্রন্ধের ডাক্তার নবীন বাব্র স্থী বহুকালমাবৎ উন্মাদগ্রন্থা। তাহার উপর নানাপ্রকার বোগের পীড়নে, বিষম দক্ষটাপন্ধ অবস্থায় আছেন। অনেক দময়েই তাহাকে বানিয়া রাখিতে হয়। নবীন বাব্ নিজেই, প্রতিদিন অভ্যন্ত মঞ্জের সহিত তাহাকে বাহা, প্রস্রাব, স্লান ও আহারাদি করাইয়া থাকেন। একটি দিনের জক্তও ঝি বা অল্য কাহারও উপর নির্ভর করেন না। ঠাকুর উহার আন্তরিক দরদ ও অক্লান্ত দেবা বিষয়ে প্রশংস। করিয়া বলিলেন—"আজকাল এ ভাবের সেবা প্রায় দেখা যায় না।"

প্রতাহ প্রাতে ও মধ্যাকে নবীন বাব্র বাড়ীতে গুরুত্রাতাদের সমাগ্ম হইতেছে। যে ভাবে তিনি প্রার আবদার রক্ষা করিয়া এবং দর্জদা তাঁহার প্রয়োজনের উপর দৃষ্টি রাধিয়া গুরুত্রাতাদিগকে আদর যত্র করিতেছেন, তাহার আর তুলনা নাই। আড়ম্বরশ্যু সদস্টানে তাঁহার আগ্রহ ও অধ্যবসায় দেখিয়া অবাক হইতেছি।

নিয়মিত আছিক সনাপনান্তে নির্জন ও অবসর ব্রিয়া, ফুল চন্দন তুলসী লইয়া প্রতিদিন তিনি ঠাকুরকে পূজা করিতে আদেন। ঠাকুরের সম্মুথে একটু সময় বসিয়াই, অশুকম্পূপ্লকাদিতে একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন, এবং ঠাকুরের চরণে তুলসী চন্দনাদি পূজোপহার অপ্প করিবার উল্লোগমাত্রই—ঠাকুর "তুলসী পায়ে দিতে নাই, উহা আমার মাথায় দিন" বলিয়া মাথা পাতিয়া গ্রহণ করেন, এবং মৃহুর্ভ মধ্যে সমাধিস্থ হইয়া পড়েন। নিন্দিষ্ট সময়ে তাঁহাকে আমরা আসন হইতে উঠাইতে পারি না।

গুরু প্রতি। বুন্দাবন বাবু একদিন সকালে রাত্রিবাস কাপড়ে কিছু খাবার আনিয়া ঠাকুরকে দিতে উ্ভোগ করিতেছেন, এমন সময়ে নবীন বাবু বলিলেন—'ও কি! নোংরা কাপড়ে ধাবার আনিয়া ঠাকুরকে দিতে যাচ্ছেন!' বুন্দাবন বাবু একটু লজ্জিত হইয়া থামিয়া গেলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে বুন্দাবন বাবু ঐ বিষয় ঠাকুরকে বলাতে, ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"ডাভ্ডার বাবু তাঁর ভাব মত ও ঠিকই বলেছেন; কিন্তু ভূমি ভোমার মত কাজ কর্লে না কেন? তিনি ত ভোমাকে ঠকিয়ে দিয়েছেন।"

<sup>\*</sup> শ্রীয়ক্ত নবীনচন্দ্র ঘোৰ ইনি এক সময়ে ভারপ্রাপ্ত সিভিল মেডিকেল অফিসার ছিলেন। চাক্রি করিতে ইইলে আপন ধর্ম-প্রবৃত্তির অনুকৃলে স্বাধীন ভাবে জীবন ঘাপন করা বড়ই চ্ছল বুকিয়া, ইনি চাক্রিটি পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে ইনি একজন আনুষ্ঠানিক রাক্ষ ছিলেন। তংকালে ইহার হ্যন রাক্ষসমাজে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঠাকুরের নিকট দীকা গ্রহণের পর, ক্রমে ক্রমে নবীন বাবুর মতের ও অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, সেই সময় হইতে ইনি যথার্থ বৈশ্ব আচারে থাকিয়া, একটানা সাধন ভজনে দিন রাত অভিবাহিত করিতেছেন। জেলা চবিবশ পরগণার অন্তর্গত বাগুণি গ্রামে ইহার নিবাশ।

বৃন্দাবন বাবু বলিলেন—"কি জানি মশায়! আপনি যদি না খান!"

ঠাকুর বলিলেন—"আমি না খেলেও, তুমি ছাড়্বে কেন ? আমার গাল টিপে খাইয়ে দিবে।"

## ভক্তের দেবা-সাহদে চাকুরের ছঃখ।

বিদেশ হইতে সপরিবারে গুরুলাতারা আসিয়া, আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিলেন। দীক্ষাপ্রাথি
বহু স্ত্রীলোক ও পুরুষ দ্রদেশ হইতে আসিয়াছেন। পঞ্চাশ ষাট জন লোক
সর্বাদাই আশ্রমে রহিয়াছেন। শ্রমেয় নবীন বাবু এবং চন্দ্রমণি দিদি
অকাতরে গোপনে ধরচ চালাইয়া যাইতেছিলেন। ঠাকুর মগ্রাবস্থায় থাকিয়া একদিন হঠাৎ কান্দিয়া
উঠিয়া বলিলেন—"ওরা আমাকে তাড়ালে, এখানে আর থাক্তে দিলে না।" কিছুফণ পরে
গুরুলাতারা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কারা আপনাকে তাড়ালে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"নবীন বাবু আর নেড়া।"

ইহা ভনিয়া চক্ৰমণি দিদি কান্দিয়া বলিলেন —"বাবা! আমরা কিসে আপনাকে তাড়ালাম?"

ঠাকুর বলিলেন—"তাড়ালে না ত কি ! তোমরা যে রকম কর্ছ, আর কিছু দিন আনি এখানে থাক্লে, তোমরা যে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াবে।"

উহারা বলিলেন—"আমাদের কি বাবা! আপনার টাকা, আপনারই প্রয়োজনে লাগিতেছে। আমরা মাত্র উহা হাতে ক'রে দিয়ে ধল হ'য়ে যাচ্ছি। এতেও আপনি বাধা দিবেন ?" অতিরিক্ত সাহদে চন্দ্রমণি দিদি ও নবীন বাব্র ঋণগ্রস্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া, ঠাকুর এই ভাবে তাঁহাদের চেষ্টায় বাধা দিলেন।

# ভক্তের ভাবে ঠাকুরের আগ্রহ ও সমাদর।

একদিন একটি খ্ব গরীব গুরুলাভা ঠাক্রকে কিছু খাওয়াইবার আকাজ্ঞায়, মাত্র ঘুই তিন আনা প্রদা লইয়া প্রাতে দাতটা হইতে বেলা প্রায় দেড়টা পর্যান্ত কলিকাতা দহর ঘুরিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার পছন্দমত খাবার, দ্বই তিন প্রদার এক এক স্থানে খরিদ করিয়া, বেলা হ'টার দম্য় অনাহারে শ্রান্ত শরীরে শ্রামবাজারের বাদায় পঁছছিলেন। কিন্তু ঠাকুর উহা গ্রহণ করিবেন কি না সংশয়ে ও ব্রাসে, তাঁহার দ্ব ভকাইয়া গিয়াছিল। তিনি নীচে (রাস্তায়) দি ডির নিকট পঁছছিবামাত্রই, ঠাকুর অকম্মাৎ আদন হইতে উঠিয়া, ছল্ছল চক্ষে ছুটিয়া উপরে দি ডির দরজায় গিয়া দাড়াইলেন এবং কাঁদকাদ স্বরে প্রাংপুনং ডাকিয়া গুরুলাতাটিকে বলিলেন—"ওহে! তুমি ও কি এনেছ? আন, শীল্ল আন, আমার বড় ক্ষুধা পোয়েছে।" ঠাকুরের সম্বেহ আহ্বান শুনিয়া, গুরুলাতাটি কাঁদিয়া ফেলিলেন। ঠাকুরের হাতে

খাবার দিয়াই পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। ঠাকুরও ছলছল চক্ষে, অতি আগ্রহের দহিত তাহা প্রায় সমস্তই খাইয়া, কিঞ্চিং অবশিষ্ট থাকিতে উহা গুরুলাতাটির হাতে দিয়া, খাছের প্রশংসা করিতে কবিতে এবং চোথ মৃছিতে মৃছিতে আসনে যাইয়া বদিলেন।

নির্দিষ্ট সময় ব্যতীত ঠাকুর কিছু আহার করেন না। অসময়ে কিছু থাবার আসিলে, ঠাকুর কিঞ্ছিং মাত্র গ্রহণ করিয়া, অবশিষ্ট সমস্ত আমাদের বিলাইয়া দেন। কিন্তু এই গুরুজাতাটির অসাধারণ আগ্রহ ও অফুরাগ ব্রিয়াই বোধ হয়, ঠাকুর নিয়ম ভূলিয়া গিয়া অসময়ে প্রায় সমস্ত থাত নিজেই খাইলেন।

#### ডাক্তার হরকান্ত বাবুর # দীক্ষা।

কিছুদিন দীক্ষার খুব হুড়াহুড়ি পড়িয়াছে। কাহারও দীক্ষা হইলেই, বড় দাদার কথা আমার মনে
পড়ে। এ পর্যস্ত তাঁহার দীক্ষা না হওয়ায় বড়ই মন:কটে আছি। এবার
দাদা আসিলেই ঠাকুরের দয়া হইবে ভাবিয়া দাদাকে পুন:পুন: জেদ্
করিয়া আসিতে লিখিলাম। ঠাকুরের কপার উপর ভরদা থাকায়, অনুমতিরও অপেক্ষা করিলাম
না। দাদা ফরজাবাদ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর দাদাকে দেখিয়া খুব আমন্দ প্রকাশ
করিলেন।

২৮শে অগ্রহায়ণ, রবিবার, ত্রয়োদশী তিথিতে, দাদার আকাজ্ঞা মত নির্জন গৃহে তইয়া গিয়া ঠাকুর তাঁহাকে দীক্ষা দিলেন।

দীক্ষাকালে বিশেষ কিছু অমুভব হইল কি না জিজাসা করাতে, দাদা বলিলেন—"আমি প্রাণায়াম কর্তে পার্লাম না। কয়েকবার নাম অরণ কর্তেই কেমন যেন হ'য়ে গেলাম। মহাদেব এসে আমাকে জড়ায়ে ধর্লেন। 'বেটারি' হতে ততিৎ-প্রবাহের লায়, অকআৎ সর্কাকে আমার আনন্দ ছড়াইয়ে পড়ল। গোঁসাই ছই হাতে আমার ছই বাছ ধ'রে ফেল্লেন। গোঁসাইকে 'মহাদেব' রূপে দেখলাম, এ সময়ে আমার যেন তন্ত্রাবেশ হ'ল; আর কিছুই জানি না।" দাদার কথা শুনিয়া বড়ই আনন্দ হইল। সাধন গ্রহণের পর দাদা, ঠাকুরের নিকটে বিসয়া ভাবিতে লাগিলেন—"দীক্ষা ত দিলেন—কানু প্রকার আসনে বিসয়া জপ করিতে হইবে, তাহা ত ঠাকুর বলিলেন না।" ঠাকুর ধ্যানম্থ ছিলেন, দাদার মুথের দিকে তাকাইয়া, ক্রমে ক্রমে তিন প্রকার আসন করিয়া দেখাইয়া, প্নরায় ধ্যানম্থ হইলেন। দাদা মনে মনে খ্ব আনন্দিত হইলেন। (দাদার নিজ লেখা হইতে উদ্ধৃত)।

<sup>\*</sup> ডান্ডার ৺হরকান্ত বল্যোপাধ্যায় আমার সর্কন্তেট সহোদর। খ্যাতনামা মিং কে, জি, গুপু, ডান্ডার পি, কে, রায় প্রভৃতি ইংগর সমপাটি ও বদ্ধু ছিলেন। প্রথম বয়দে, কেশব বাবুর প্রথম উদ্ধনের সময়, ইনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অত্যন্ত আত্থাবান ছিলেন; গোনাইয়ের সহিত ঐ সময় হইডেই আলাপ। বছকাল পশ্চিমাঞ্চলে ফয়জাবাদ, লক্ষ্ণো, মণ্রা, কাণী প্রভৃতি ত্থানে বিশেষ স্থাতির সহিত সরকারী এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্বন ও সিভিল মেডিকেল অফিসার বয়পে

#### হরকান্ত বাবুর স্বপ্ন।

মধ্যাতে আহারান্তে, ঠাকুর দাদার সহিত অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিলেন। দাদার স্থানুত্তান্ত 
কলে মগ্রহান্ত্রণ বড়ই অভুত! ঠাকুর এবং গুরুত্রাতারা অনেকে ত্'একটি স্থা গুনিতে 
ইচ্ছা প্রকাশ করায়, ঠাকুরও দাদাকে বলিতে উৎসাহ দিলেন। দাদাও 
তাঁহার লেখা তুই তিনটি স্থা বলিতে লাগিলেন—

- (১) "একদিন দেখ লাম—ভয়ঙ্কৰ তৰ্জ্যুক্ত কাল জল প্রিপূর্ণ গৰ্ম্মোতা একটি প্রকাণ্ড নদীর মধ্যস্থলে আপনি দাঁড়াইয়। আছেন; অনেক চেটায় হাব্ডুব্ থাইয়া দলে দলে লোক আপনাব নিকট যেমনই ঘাইয়া পঁছছিতেছে, আপনি ভাহাদের প্রত্যেককে ত্বাত্যা বিরুধ নদীতে ভ্বাইয়া ছাড়িয়া দিতেছেন। তাহাদের শ্বীর অমনই দাদা কাঁচের মত প্রিকার হইয়া যাইতেছে এবং তাহারা দ লে একই আকৃতি লাভ ক্রিয়া, অনায়াদে নদী পার হইয়া চলিয়া যাইতেছে।"
- (২) দাদা আবার বলিলেন—"আর একদিন দেখিলাম—একটি মেম ডিস্ হাতে খাবার লইসা আমার নারায়ণকে ভোগ দিতে ঠাকুরঘরে প্রবেশ করিলেন। এই প্রকার দেখিলাম কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"লক্ষ্মী এখন সাহেবদেরই ঘরে। তাই ওরূপ দেখেছেন। যেখানে স্ত্রীলোকের মর্য্যাদা নাই—লক্ষ্মী সেখানে থাকেন না। এ দেশে দ্রৌপদীর উপর যে অত্যাচার ও অপমান হয়েছিল, আজ পর্য্যন্ত তার যোল আনা প্রায়শ্চিত হয় নাই।"

কার্য্য করিয়াছিলেন। ইংশ্ব চাকরির সময়ে, নানা তার্থে অনেক মহাপুক্ষের সহিত দাক্ষাং হয় এবং তাঁহাদের কৃপায় ইংশ্ব সনাতন ধর্মে প্রণাত অমুবাগ জয়ে। তৎপরে ঠাক্রের নিকট দীক্ষা লাভ করেন। 'পেন্সন প্রহশের পর জীবনের শেষভাগে, বিষয়ের সংশ্রব একেবারে পরিত্যাগ করিয়া সাধন ভজন লইয়া পপুরীধামে নিজ গুলুর সমাধিষ্যানে বাস করিতেছিলেন। অতি অল সময়ের মধাই ঠাকুরের কৃপা বিশেষভাবে ইনি প্রত্যক্ষ করেন। পুরীধামে সমুত্রতটে পিড়াইরা ইনি বঙ্গোপাগারের পূর্বাপারের মনোরম দৃশ্য সকল দর্শন করিতেন। বহুদ্বে থাকিরাও গঙ্গার কুলুক্লু ধ্বনি প্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িতেন, অনেক অলোকিক ঘটনা ইংগ্র প্রত্যক্ষ হইছে। মৃত্যুর একমাস পূর্বের্ড, ইনি মধাম লাতা প্রাপ্ত বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধারেকে আহ্বান করিয়া, তাঁহার মৃত্যুর সমগ্ধ নির্দ্ধেশপুর্বক শব বহন করিবার জন্ম বিমান প্রস্তুত করাইলেন। নেহতাগের দিন প্রাত্তংকালে, সহধান্মানকৈ ডাকিয়া বলিলেন, "আজ ঠাকুর আমাকে বলিলেন "ভোমার কর্মা শেব হ'য়ে গেছে, তবে ইচ্ছা কর্লে আরও কিছুকাল তুমি থাক্তে পার অপবা ধদি ইচ্ছা হয় এখনই আমার নিকটে আস্তে পার।" "এতকাল ও আমি সাধ্যমত তোমাকেরই সেবা শুক্রার করেছি, এখন ঠাকুর আমাকে পরা ক'রে ডাক্ছেন, আমি আর থাক্তে পারি না। তোমরা সকলেন আমাকে আমাকৈ বাণীর্বাদ কর।" এই বলিয়া তিনি নিজ প্রতিপ্রত ঠাকুরের পামুর্তিতে তুলদা চন্দন দিল্ল, একট্ বালি নিবেদন করিয়া দিলেন। পরে নমস্কার করিয়া, ঐ প্রনাদ পাইয়া নিজ বিছানার পরন করিলেন এবং অঞ্জক্ষণের মধ্যেই তিনি সম্ভানে কলেবর পরিত্যাগ করিয়া জীপ্রিক্ত প্রাপ্তর প্রত্যাগ করিয়া

#### মাধোদাদ বাবাজীর সমাধিতে অন্তর্জান ও ঠাকুরের কথা।

অংখাগ্যার নানক্ষাহী সম্প্রদায়ের স্থপ্রসিদ্ধ মহাত্মা মাধোদাস বাবাজীর, কি অবস্থায় দেহত্যাগ হইল, ঠাকুর জিজ্ঞাদা করায় দাদা বলিলেন—"বাবাজী প্রতিদিন সম্ব্যার ২৯শো অপ্রাচ্যোগ ( পর ভদ্ধন কুটারে প্রবেশ করিয়া দরজা বন্ধ করিতেন, এবং সারারাত্তি আদনে সমাধিত্ব থাকিতেন। যে রাত্রিতে তিনি দেহত্যাগ করেন, সেই রাত্রিতে শিয়দিগকে বাহির দিক হইতে দরজা বন্ধ করিতে বলিলেন। এ দিন মধ্যান্ডে, বাবাজী আমাকে ডাকিয়া পাঠাংগ্লাছিলেন। একটু অবসর মত যাইব ভাবিয়া ঐ দিন আমি গেলাম না। শেষ গাত্রিতে স্বগ্ন দেখিলান—বাবাজীর দেহটি সোণার হইয়া গিয়াছে। তিনি হাদিতে হাদিতে আমার নিকটে আদিয়া মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে আশীর্কাদ করিয়া বলিলেন—"বাবা, ভোহারা ভালা হোগা, আনন্দ কব্। আবি হাম্চলে যাতে।" এই বলিয়া অক্ষ্ণভায় চাবিদিক আলোকিও কবিয়া, শ্ত-ার্গে অনস্ত আকাশে অদৃত হইলেন। স্বপ্ন দেখিয়াই আমি জাগিয়া উঠিলাম ; বুক আমার ছুরুছুরু করিতে লাগিল; বাবাজীর ঐ রূপটি পুনঃপুনঃ মনে জাগিয়া, আমাকে অস্থির করিয়া তুলিল। আমি, একটু ফর্মা হইতেই, বাবাজীর থবর জানিতে লোক পাঠাইলাম; কিছুক্ষণ পরেই লোক আদিয়া বলিল, প্রত্যুবে নিদিই সময়ে, বাবাজী আসন ত্যাগ না করায় শিশুদের মনে সন্দেহ জনিল। পরে সকলে জানিলেন —ঐ রাত্রিতেই বাবাজী নিজ আসনে সমাধির অবস্থায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্কে বাবাজী তাঁর প্রিয়শিয় নারায়ণদাসকে রাম্পালীতে উপস্থিত হইতে সংবাদ দিয়াছিলেন। এখন ঐ নারায়ণদাসই, বাবাঞ্জীর গদিতে আছেন। নারায়ণদাসেরও খুব স্থ্যাতি শুনিতে পাই।"

মাধোদাস বাবাজীর কথা প্রসঙ্গে একসময়ে ঠাকুর বলিলেন—''বাবাজী বড়ই দয়াল ছিলেন। আমাকে বড়ই কৃপা কর্তেন। আমাকে নিয়ে একই পাত্রে, তিনি আহার করেছিলেন। 'গ্রন্থলাহেব' তিনিই আমাকে পাঠ কর্তে বলেন। তাঁরই কথামত প্রতিদিন আমি তাহা পাঠ কর্ছি। নারায়ণদাস ঐ গদিতে থাকায় ভালই হয়েছে। নারায়ণদাসের প্রতি বাবাজীর অসাধারণ কৃপা ছিল।"

#### দাধু নারায়ণদাদের অভূত জন্ম বৃত্তান্ত।

মাধোদাস বাবাজীর রূপায় নারায়ণদাসের অলোকিক জন্ম সংঘটিত হয়,তদ্ব্রাস্ত শুনিয়া আশ্চর্যান্থিত
হলাম।—বাবাজীর আশ্রম যথন জন্ম পরিপূর্ণ ছিল, প্রত্যহ একটি
বিধবা স্থীলোক আসিয়া, তু'বেলা ঝাড়ু দিয়া যাইত। স্ত্রীলোকটির সংসারে
আব কেহই ছিল না, বড়ই গরীব ছিল। ঝড়, বুষ্টিতে, শীতে, গ্রীমে, অবাধে তাহার সেবা দেখিয়া

বাবাজী বড়ই সম্ভষ্ট হইলেন এবং একদিন তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "মা শীঘই ভোমার গর্ভ হইবে এবং একটি সাধু স্পুত্র জন্ম গ্রহণ করিবেন।" স্থীলোকটি বলিলেন, "বাবা! আমি ধে বিধবা! এবং অতিশয় দবিদ্র! পুত্র হইলে আমার দশা কি হইবে?"

বাবাজী শুনিয়া বলিলেন — "সবই গুরুজীর ইচ্ছা! আমি প্রসন্ন হইয়া যাহা বলিয়াছি, তাহ। ত আর অন্তথা হইবার যো নাই। তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না। তালই হইবে। ছেলেটি পাচ বংসরের হইলে, আমাকে দিও, আমি চেলা করিয়া রাখিব।" বাবাজীর কথামত বিধবাটিব পুত্র হইলে, পাঁচ বংসর পরে, ঐ ছেলেটিকে আনিয়া, মা বাবাজীর চরণে অর্পণ করিলেন। ছেলেটির তের চৌদ্দ বংসর বয়স পর্যান্ত বাবাজী উহাকে সঙ্গে সঙ্গেই রাখিয়াছিলেন। পরে সমন্ত তীর্থ পর্যাটনে পাঠাইয়া দিলেন। সেই সময় হইতে নারায়ণদাস, গুরুজীর আদেশ না পাওয়া পর্যান্ত, এতকাল তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। বাবাজীর সহিত আর দেখা হয় নাই।

যথন আমি ফয়জাবাদে ছিলাম, অবসর পাইলেই দাদার সদে রামুপালীতে বাবাজীকে দর্শন করিতে ঘাইতাম। আশ্রমটি ঠিক যেন মুনি ঋষিদের তপোবন। ওথানে প্রছিবামাত্রই চিন্তটি প্রফুল ২০য়া উঠে। ভজনের একটা আশ্রহা শক্তি ও গাঞ্জীয়া, আশ্রমে উপস্থিত হওয়ামাত্রই অমুভূত ০য়। শুনিয়াছি, বাবাজী অসাধারণ ঐশ্বর্যা প্রভাবেই আশ্রমের ভিতর দিয়া সমস্ত বন্দোবন্ত সত্তেও রেলপথ করা বন্ধ হইয়াছিল। বাবাজীকে প্রায় সকল সম্প্রদায়ের লোকেই, অসাধারণ সিদ্ধপুক্ষ বলিয়া স্থান করিতেন। অতুল ঐশ্বর্যা লাভ করিয়াও তিনি দীনহীন কান্ধাল ছিলেন। ধীর, শান্ত, আনন্দময় বাবাজীর পবিত্র মূর্ত্তি শ্বরণে চিত্ত প্রফুল হয়।

# পৌষ।

### ঠাকুরের পূজা ও আরতি—মহাভাব।

আজ গুরুপ্রতি রামদয়াল বাবু ফুল, চলন, মালা, ধুষ্কৃচি, পঞ্জ্রদীপাদি পুজ্রোপকরণ ও আরতির
সামগ্রী দকল লইয়া, বেলা প্রায় দাড়ে নয়টার দময়ে আশ্রমে আদিয়া
চলাপৌৰ।
উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ঐ সময়ে হিরভাবে আদনে বিদয়াছিলেন,
রামদয়াল বাবুর অভিপ্রায় বুঝিয়াই, বোধ হয় চোথ বুজিলেন এবং দমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। রামদয়াল
বাবু দান্তাল প্রণাম করিয়া ঠাকুরের সমুখে বিদলেন এবং করযোড়ে ঠাকুরের পানে চাহিয়া রহিলেন।
দরদর ধারে অঞ্জল বর্ষণে গণ্ডস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। গদগদ ভাবে পুস্পাঞ্জলি গ্রহণ পুর্বক
মন্তকে ধারণ করিয়া, ঠাকুরের চরণ যুগলে অর্পণ করিতে লাগিলেন। সর্বাঙ্গ তুলদী চন্দনে দাজাইয়া,
গ্লায় ও মন্তকে মালা পরাইয়া দিলেন।

ভাগ্যবান গুরুত্রাতারাও ঐ সময়ে চতুর্দিক হইতে উল্লাসিত প্রাণে জয়ধ্বনি করিতে করিতে, অঞ্জলি ভরিয়া পূপ্প ঠাকুরের সন্ধাঙ্গে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রামদয়াল বাবু পঞ্চ প্রদীপাদি ঘারা যথারীতি ঠাকুরের আরতি আরম্ভ করিলেন। পুনঃপুনঃ শহ্মধানি ২ইতে লাগিল। থোল, করতাল, কাঁদর তালে তালে বাজিয়া উঠিল। স্ত্রীলোকেরা মৃত্যুত্তি ত্লুগ্রনি করিতে লাগিলেন।

গুরুত্রাতার। সকলে ভাব-বিহবল অস্তরে, নিনিমেষ নয়নে ক্ষণকাল ঠাকুরের দিকে দৃষ্টি স্থির করিয়াই অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ সময়ে কেহ 'জয় নৃদিংহ', 'জয় নৃদিংহ', বলিতে বলিতে উর্জনাছ হইয়া, লক্ষ্ণ প্রদান পূর্ব্ধক ভয়ঙ্কর গর্জন করিতে লাগিলেন। কেহ বা 'জয় রাম', 'জয় রাম' বলিতে বলিতে ঠাকুরের সম্মুথে মল্লবেশে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া সঞ্জোরে বাছ আক্ষেটিন করিতে লাগিলেন। কেহ 'ঐ কিরে', 'ঐ কিরে' বলিতে বলিতে, কম্পিত কলেবরে ঠাকুরের দিকে অগুলি নির্দেশ পূর্ব্ধক দাড়ান অবস্থায়ই সংজ্ঞাশ্ন্ত হইয়া রহিলেন; আবার কেহ কেহ বা হুঙ্কার গর্জন করিয়া 'ঐ তাগ', 'ঐ তাগ', বলিয়া উদ্ভুগু নৃত্য করিতে করিতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের দিকে ক্ষণমাত্র দৃষ্টি করিয়াই এক এক জনের এক এক প্রকার ভাবের আবির্ভাব হইল।

ঠাকুরকে এক এক জনে এক এক প্রকার দেখিয়া, কেহ কম্পিত ও কেহ বা শুস্তিত হইলেন, আবার কেহ কেহ বা হুলার গর্জন ও ভয়ত্ব আম্দালন করিতে করিতে মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঞ্চারীভাবের মহাতরত্বে আজ প্রায় সকলেই চৈতগ্রহারা হইলেন। ধন্ত গুরুদেব ! ধন্ত গুরুদেব !!

এক ঘণ্টাকাল এই ভাবে থাকিয়া ধীরে ধীরে দকলেই নিস্তোখিতের ন্থায় উঠিয়া বদিলেন। ঠাকুরের বাম পাশে নিজ আদনে দাঁড়াইয়া, গুরুজাতাদের বিচিত্র ভাবের অম্ভূত বিকাশ দেখিয়া, পুলকিত ও বিশ্বিত হইতে লাগিলাম। আজই ঠাকুরের প্রথম পূজা ও আরতি হইল। ধন্য গুরুপ্রাণ করিও। মধ্যাহে নানা প্রকার স্থান্য প্রব্যে শতাধিক লোকের ভোজন হইল। সারাদিন আজ অনেকে ভাবাবেশেই রহিলেন। সন্ধ্যাকীর্ত্তনে আবার ভাবের প্রবল তরঙ্গে মহা চলাচলি ব্যাপার হইল। অধিক রাত্রিতে আহারান্তে সকলে বিশ্রাশ করিলেন।

#### "আদন নেড় না, ফোঁদ্ কর্বে।"

গত কলা, ঠাকুরের পূজা ও আরতিকালে তাঁহার জীঅকে যে সকল পত্র, পুশা, দ্ব্রা, চন্দনাদির
বর্ষণ হইয়াছিল, অনবদর হেড়ু দে দকল আদন হইতে তুলিয়া লইতে
ফ্বিধা পাই নাই। মধ্যাহে শৌচ ঘাইবার দময়, কোন কোন দিন
ঠাকুর নিজ হইতেই তাঁহার আদন রোজে দিয়া, পাতিয়া রাখিতে বলিয়া যান, আমিও দেইরূপ করি।
আজ শৌচে ঘাইবার দময়ে আদন অপরিষ্কার থাকিল, অথচ উহা তুলিতে বা ঝাড়িয়া রাখিতে
বলিলেন না দেখিয়া ভাবিলাম, ব্ঝি ঠাকুর বলিতে ভুলিয়া গেলেন। তাই আদনটি বৌজে দিতে
মনস্থ করিয়া, ধেমন উহা গুটাইতে একটু দমুখের দিকে টানিলাম, অমনই মনে হইল ধেন দক্ষে দক্ষে
ঠাকুরের শরীবেও টান পড়িল, কারণ তিনি ভন্তুর্গ্রেই পাইখানা হইতে উচ্চৈঃম্বরে চীৎকার কবিয়া
বলিলেন—"ওহে! আসন নেড় না, থেমে যাও, থেমে যাও! কোঁস্ কর্বে!"

আমি শুনিয়াই একেবারে চমকিয়া গেলাম। আদনের উপরের অংশ ঝাড়িয়া দরিয়া পড়িলাম। ঠাকুর ধথন শ্রীবৃন্দাবনে দাউজীর মন্দিরে ছিলেন, তথন ঠাকুরের আদন্দরে নিম্নত দাপ থাকিত জানি, গেণ্ডারিয়াতেও ঠাকুরের দাধন কুটারে আদনের ধারে দর্জদ। একটি জাত দাপ অবস্থান করে; জানি না ইহার ভিতরে কি রহস্ত আছে। হু'টি পাকা দেওয়ালের অন্তরালে পাইথানার ভিতরে থাকিয়া, আদনটি টানার দলে সলে ঠাকুর তৎক্ষণাৎ আমাকে বাধা দিলেন—ইহাতেও চমকিয়া গেলাম। ঠাকুর আদিলেন পরে ধীরে ধীরে জিজ্ঞাদা করিলাম, "কলিকাতা দহরে তেতালার উপরে আদনের নীচে দাপ কোথা হ'তে আদিল হ'

ঠাকুর বনিলেন—''বাস্তুসাপ প্রায় সকল পুরাণ বাড়ীতেই ত আছে, কলিকাতাই কি, আর অন্তত্তই বা কি ? কিছুকালের জন্ম কোনও নিদ্দিষ্ট স্থানে আসন ক'রে বস্লেই, নিকটবর্তী বাস্তুসাপ আসনের নীচে এসে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করে।"

व्याभि विननांभ- "व्यामत्मव नौरु कि मर्सनाई मान थात्क ?"

ঠাকুর বলিলেন—''এ সব স্থানে সর্বেদা থাক্বার স্থবিধা পাবে কেন ? আসনের নীচে

থাকার সুযোগ না ঘট্লে, ঐ ঘরে অন্য যে কোনও স্থানে থাক্তে পারে। নিকটে নিকটে থাকবারই ওদের চেষ্টা।"

আমি—আদন ত প্রায়ই রোদ্রে দিতে হয়। কথন কি বিপদ ঘটে ভয় হয়!

ঠাকুর—"বিপদের আশঙ্কা কিছুই নাই। বিশেষ উপদ্রব না হ'লে, ওরা কোন অনিষ্টই করে না। তবে অকস্মাৎ আঘাত পেলে ফোঁস্ কর্তে পারে।"

আমি কখন আসনের নীচে পাপ থাক্বে তাহা কিরপে ব্র্ব ?

ঠাকুর---"আসন কখনও নাড়া চাড়া কর তে নাই। আমি যখন বল্ব, তখনই তুলে রৌদ্রে দিও--না হ'লে শুধু উপর উপর পরিফার ক'রে রেখো।"

# যোগজীবনের পত্নীর গর্ভস্থ পুত্রের মৃত্যু বিবরণ এবং তদীয় জননীর ভবিষ্যৎ।

শান্তিম্বার রোগের কিঞ্চিৎ উপশম হইতেই গেণ্ডারিয়া হইতে থবর আদিল, যোগজীবনের স্ত্রী কিছুদিন হয় গর্ভনাশের ফলে দারুল জর-বিকারে ভূগিতেছেন। গুরুল্রাতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রসমচন্দ্র মহাশার থুব যত্ন সহকারে চিকিৎসা করিতেছেন। কিন্তু রোগীর অবস্থা বড়ই আশহাজনক। গেণ্ডারিয়াস্থ গুরুল্রাতাভগিনীরা সকলেই উহাকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই যোগজীবনকে ঢাকা যাইতে বাললেন। ঠাকুরের সঙ্গ ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিয়া যোগজীবনক গাঁদিয়া কেলিলেন। ঠাকুর তথন যোগজীবনকে ধীরভাবে ব্যাইয়া বলিলেন —"স্ত্রীর প্রতি যা একটুকু কর্ত্রব্য আছে, এ সময়ে যেয়ে শেষ ক'রে নে। আর তোকে স্ত্রী নিয়ে ঘর কর্তে হবে না। খুব শীল্রই বউমা দেহ রাখ্বেন। এবার তাঁর আর নিস্কৃতি নাই। তা হ'লেও যে ক'টা দিন আছেন, সেবা শুক্রায়া ও চিকিৎসার কোন প্রেকার ক্রটি না হয়। চিকিৎসাতে দৈহিক ভোগের প্রায়শিনত্ত হয়। অবিলম্বে ঢাকা যেয়ে এ সকল বিষ্যের প্রবন্দোবস্ত কর্। আমি শীল্রই যাচ্ছি।"

আজন্ম উদাস প্রকৃতি যোগজীবন, স্ত্রী লইয়া ঘর করিতে হইবে না শুনিয়া, আনন্দে যেন লাফাইয়া উঠিলেন এবং অন্তই রাত্রির গাড়ীতে গেণ্ডারিয়া রওনা হইতে প্রস্তুত হইলেন। অবসর মত গুরুত্রাতারা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"যোগজীবনের স্থীর পুত্র গর্ভেই নষ্ট হইল কেন? রোগ কি মারাত্মক?"

ঠাকুর বলিলেন — "একজন উন্নত অবস্থার যোগী কর্মবিপাকে প'ড়ে, একটি গুরুতর অপরাধ ক'রে ফেলেন। তাতে অভিশাপ হ'ল, সাতবার গর্ভযন্ত্রণা ভোগ কর্তে হবে। তাই জীবিত অবস্থায় কখনও ইনি ভূমিষ্ঠ হন না। আরও তিনবার ওঁকে গর্ভবাস ক'রে, পূর্ব্বাবস্থা লাভ কর্তে হবে, যে – সে ক্ষেত্রে ইনি প্রবেশ করেন না। প্রস্থৃতিও ইহার ভূমিষ্ঠ হবার পরই, দেহত্যাগ করেন।"

মোগজীবনের স্থীর ভবিশ্বৎ ভাবিশ্বা বড়ই তৃঃধ হইল। আহা। প্রথম গর্ভের উপদর্গে ও অবসরতায়
নিতান্ত কমদেহ লইশ্বা, প্রতিকৃল আচরণে উপযুক্ত দয়া এবং সদ্বাবহারের অভাবেও ভয়োৎসাহ না
হইয়া, যে ভাবে সর্বাদা সন্তুট চিক্তে অমান বদনে, সহিষ্কৃতা সহকারে, তিনি আশ্রমন্থ ও পরিবারন্থ
সকলের সেবা-কার্ঘা চালাইশ্বাছেন, তাহা বড় সহজ নয় এবং দাধারণ থৈগ্যের পরিচয় নয়। এবার
গেণ্ডারিয়াতে ঘাইয়া আবার কি তাঁর সেই দীনভাবাপয়া সরলতা মাগা মূর্ত্তি দেখিতে পাইব ?
ঠাকুরের কথায় মনে হইল খুব দীত্রই তাঁহার দেহত্যাগ হইবে এবং দেহত্যাগের পূর্কের্ব ঠাকুরের্বও
তথায় উপস্থিত থাকিতে হইবে। আমরা সকলেই যোগজীবনের স্থীর কথন কি সংবাদ আসে, এই
উৎকণ্ঠায় দিন কার্টাইতে লাগিলাম। ঠাকুর কথন গেণ্ডারিয়া চলিয়া যান নিশ্চয় নাই।

### আহার বিষয়ে অনুশাসন—জাতিবিচার।

অপরাক্টে তিনটার পর উন্থন ধরাইয়া রায়া এবং আহার শেষ করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া পড়ে;

হতরাং ঐ সময়ে ঠাকুরের আনেক কথা শুনিতে পাই না। এজন্য আজ

সহজে আহারের ব্যাপার চুকাইব মনে করিয়া, সরকারী পাকের পরেই,

সেই জলস্ত উন্থনে ভাতে-দিন্ধ-ভাত রায়া করিলাম। পরে ঐ ঘরের এক কোণে উহা রাখিয়া, নিশ্চিন্ত
ভাবে ঠাকুরের নিকটে আদিয়া বিদয়া রহিলাম। "নিন্দিন্ত সময়ে পরিত্র ভাবে, স্বপাক আহার করিতে
হইবে, "আমার আহার বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশের ইহাই সার মর্মা। মতলবে ঠেকিয়া, মনকে এই
প্রকার ব্যাইয়া সাড়ে তিনটার পরই আহার করিতে গেলাম। আহার করিতে প্রস্তুত হইয়া সয়ুবে

অয় লইয়া বিদয়াছি, এমন সময়ে একটি কায়য় গুরুভভারী, পীড়িতা শান্তিম্বধার পথ্য প্রস্তুত করিতে

য়ায়াঘরে প্রবেশ করিলেন। দেখিয়াই আমার মাথা গরম হইয়া গেল। তাঁহাকে থুব ধমক্ দিয়া
বিলাম—"আমি নির্জনে আহার করি, তুমি ভা জান না? তুমি ঘরে প্রবেশ কর্লে! আজ আমার

অয় নই হইল। আজ আমি আর আহার কর্ব না।" এই বলিয়া আদন হইতে উঠিয়া পড়িলাম।
গুরুভগ্রীটি নিতান্ত অপ্রস্তুত ইইয়া ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। ঠাকুর ঠিক সেই সময়েই খুব উচিতঃশ্বরে
আমাকে ডাকিতে লাগিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ঠাকুরের নিকটে উপস্থিত হইতেই ঠাকুর জিজ্ঞাসা
করিলেন, "কি হয়েছে ?"

আমি বলিলাম—আমি আহার কর্তে বদেছি, শৃদ্রা একটি গুরুভগিনী দেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করেছেন। ঠাকুর বলিলেন — "আচ্ছা, যাও, সেই অন্নই যেয়ে থেয়ে নেও।"

ক্র সময়ে ঠাকুর আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। আহারান্তে ঠাকুরের নিকট যাইয়া বসামাত্রেই, ঠাকুর আমাকে বলিতে লাগিলেন—"মেজাজটি একটু ঠাণ্ডা রেখে চল্তে চেষ্টা ক'রো। মেজাজ উত্তপ্ত হ'লে সাধন ভজনের সমস্ত ফল নষ্ট হ'য়ে যায়। আহারের সময়ে কায়স্থ ঘরে প্রবেশ কর্লেই, সমস্ত খাবার নষ্ট হ'য়ে যাবে, এ তোমাকে কে বলেছে ? আর কায়স্থ আমাল বুঝাও বড় সহজ নয়। শূদ্র কায়স্থের মধ্যেও অনেক আমাল আছেন। খারা সত্ত্বণী তাঁরাই আমাল। রজস্তমোগুণীদের স্পর্শেই আহার্য্য দূষিত হয়। সত্ত্বণী কায়স্থদের প্রতি তোমাদের যদি ঐ প্রকার ভাব হয়, তা হ'লে ঠিক হবে না! নিতান্ত সম্বাণি হ'য়ে পড়্বে। গুণ দ্বারাই জাতি বিচার, এসব বিচার ক'রে না চল্লে, মানুষ বড়ই লেমে প'ড়ে যায়।"

অশ্যের পাক করা অন্ন খাবে না, এই তোমার নিয়ম। সকলের আহার শেষ হ'য়ে গেলে, নির্দিষ্ট একটা সময়ে রানা হ'লেই, নিবেদন ক'রে খেয়ে নিবে। পাক ক'রে রেখে দিয়ে কিছুক্ষণ পরে আহার করা ঠিক নয়। ঢেকে রাখ্লে মাসুষের দৃষ্টি হ'তে রক্ষা করা যায় বটে, কিন্তু পক অন্নে শুধু মানুষের দৃষ্টিই ত পড়ে না! ভূত প্রেত অপদেবতাদির দৃষ্টি এবং কুকুর বিড়ালাদির স্পর্শন্ত ত যখন তখনই হ'তে পারে। স্থতরাং পাক্টি যেমনই হবে, অমনই নিবেদন ক'রে আহার ক'র্বে। সর্বাদা বিচার ক'রে না চল্লে, অনেক সময়ে গোলে পড়তে হয়। অপরাধা হ'তে হয়।"

### অবিচারে ভালমন্দ বুঝার দক্ষেত।

প্রশ্ব—প্রতি কার্য্যে বিচার কর্তে গেলে, কাজ কি আর করা যায় ? বিচারের ত জন্ত নাই! এমন অবস্থা কি হয় না, যে বিচার না কর্লেও ভাল মন্দ ব্যাতে পারা যায় ?

ঠাকুর বলিগেন—"হাঁ, খুব হয়। আমাদের অন্তরে প্রতিমৃহূর্ত্তেই, প্রতিকার্য্য সম্বন্ধে এটি ভাল এটি মন্দ, এই প্রকার শব্দ আপনা আপনি উঠ্ছে। যাঁরা নিয়মমত সর্ব্বদা প্রতি শ্বাস প্রখাদে লক্ষ্য রেখে নাম করেন, দমে দমে কুন্তুক করেন, তাঁদের দেহ শুদ্ধ হ'য়ে যায়, তাঁরাই ঐ ধ্বনি শুন্তে পান। এরূপ অবস্থা লাভ হ'লে, তাঁদের আর বিচার কখনও কর্তে হয় না। তাঁদের আর কোন ভয় বা সংশয়ও থাকে না। কিন্তু যাঁদের সেরূপ অবস্থা নয়, তাঁদের প্রতিকার্য্যে বিচার না কর্লে চল্বে কেন ? এই সকল বলিয়া ঠাকুর নীরব হইলেন।"

### বীর্য্যধারণাদি শারীরিক তপস্থার প্রয়োজনীয়তা।

আমি একটু পরেই জিজ্ঞানা করিলাম আহার-শুদ্ধি, দেহ-শুদ্ধি এবং বীর্যাধারণ এ সমস্তই ত

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন,—"তা বটে! কিন্তু এসব ঠিক না হ'লে ত সহজে ধর্মালাভ হয় না। ধর্মালাভের সর্বপ্রধান উপায়ই শরীর। সর্বাত্রে এই শরীরটিকে রক্ষা কর্তে হয়। দিধি, হয়, য়ত, মাখন ইত্যাদি আহারে যে দেহের পুষ্টি, সে নিতান্তই অসার। বীর্যাধারণেই যথার্থ দেহ রক্ষা হয়। আহারটি খুব পবিত্র ভাবে না হ'লে, বীর্যাধারণ হয় না। শরীর সুস্থ ও পবিত্র না হ'লে, সাধন কর্বে কি নিয়ে ?"

আমি ইহা শুনিয়া জিজাসা করিলাম-পবিত্র আহার, পদাঙ্গুটেনৃষ্টি, বাক্যসংযমাদি ও বীর্য্যধারণর বে সকল নিয়ম বলিয়া দিয়াছেন, প্রাণপণে করিয়া ঘাইতেছি; কিন্তু বীষ্যধারণ ত কিছুতেই হইতেছে না! কি করিলে স্বপ্নদোষের হাত হ'তে রক্ষা পাই, বলে দিন।

ঠাকুর বলিলেন—"তু'টি ঘণ্টা খুব স্থির হ'য়ে ব'দে নাম ক'রো দেখি, কেমন স্বপ্নদোষ
হয়।"

## নামে দিদ্ধিই প্রকৃত দিদ্ধি।

জিজ্ঞাসা করিলাম—ধে সব নিয়ম দিয়েছেন, সে ভাবে চল্লে কতকালে সিদ্ধ হ'ব ?

ঠাকুর বলিলেন—"দিদ্ধি কি ? কতকগুলি শক্তি লাভ করাই কি দিদ্ধি মনে কর ? যি দুর্য্য অতি তুচ্ছ বিষয়। কখনও ওতে আদক্তি রেখো না। যেরূপ অধ্যবসায়ের সহিত সাধন ভদ্ধন ও চেষ্টা কর্ছ, এশ্বর্যা লাভের জন্ম এ রূপটি কর্লে একটি বছরেই তের ঐশ্বর্যা আয়ন্ত কর্তে পার। মাত্র একটি বৎসর বীর্য্য ধারণ ক'রে, যদি সত্যবাক্য সত্য-চিন্তা ও সত্য-ব্যবহার কর্তে পার, অনেক এশ্বর্য্য শক্তি লাভ হবে। কিন্তু তাকে সিদ্ধি বলে না। যখন দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় ও অন্ধ প্রত্যন্তাদি প্রতিক্ষণে আপনা আপনি ভগবানের নাম কর্বে, তখনই যথার্থ সিদ্ধিলাভ হয়েছে জান্বে। কোন একটি বিষয়ে লোভ বা আসক্তি থাক্তে, সে অবস্থা কখনও লাভ হয় না। সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ নির্ল্লোভ ও অনাসক্ত হ'লেই হয়। এই অবস্থা হ'লেই প্রকৃত পক্ষে নামে রুচি জন্মে। নামে সিদ্ধিই প্রকৃত সিদ্ধি।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া আমার চমক্ লাগিল, আমি আবার জিজ্ঞাদা করিলাম—অসৎ বিষয়ে
লোভই ত ক্তিকর ৪

#### লোভ সর্বতেই সমান ক্ষতিকর।

ঠাকুর বলিলেন—"বিষয় সমস্তই অসং। লোভ যে কোন বিষয়ে হউক না কেন, অনিষ্ঠকর জান্বে। রাস্তায় একটি স্ত্রীলোক দেখে, তাঁর প্রতি লোভ করাতে যে ক্ষতি, বাজারে মিঠায়ের দোকানে একটি রসগোল্লা দেখে তাতে লোভ করাও, ধর্ম্মলাভ বিষয়ে ঠিক সেইরূপ ক্ষতি। সামাজিক ইষ্টানিষ্টের কথা স্বতম্ব।"

এই সময়ে মণি বাব্, অচিন্তা বাব্, মহেন্দ্র বাব্ প্রভৃতি গুরুলাতারা রহস্ত করিয়া হাসিতে হাসিতে ঠাকুরকে বলিলেন—মশায়। ওদব আমাদের দ্বারা হবে না। ধর্মলাভ হউক আর নাই হউক, পৈত্রিক সম্পত্তি (গুরুকুপা) কিছু ত পাবই।

ঠাকুর বলিলেন—"ধর্ম্মলাভ সকলেরই হবে, বঞ্চিত কেহই হবেন না। তবে ছ'দিন আগে আর পরে। সকলেই যে, সকল নিয়ম প্রতিপালন ক'রে চল্তে পার্বে, তা নয়। অন্ততঃ নিয়মগুলি প্রতিপালনের একটু ইচ্ছা যদি থাকে, তা হ'লেও যথেষ্ট।"

একথা বলামাত্রেই, সকলে একবারে হাসিয়া উঠিলেন। মনে হইল, "এ যে বজ্র-আঁটুনির ফল্পা গোরো।"

### গুরু-শিয়ের সম্বন্ধ বিষয়ে কতিপয় প্রশ্নোত্তর।

শ্রদের গুরুজাত। শ্রীযুক্ত দেবেজ্রনাথ সামস্ত মহাশর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনি যা ব'লে দিয়েছেন, সেই মত যারা চলে, আর যারা সেই মত চলে না, এই ত্'য়ের মধ্যে তফাৎ কি ?

ঠাকুর উত্তরে বলিলেন,—"উপদেশ মত যাঁর। চলেন, তাঁদের সঙ্গে যে একটা যোগ রয়েছে, এ তাঁরা পরিকার বুঝ তে পারেন, আর যাঁরা উপদেশ মত চলেন না, তাঁদের মাঝে কিছুদিন, ইহা চাপা প'ড়ে যায়।"

দেবেজ বারু আবার জিজাদা করিলেন—সাধনের সময়ে যাকে যা ব'লে দিয়েছেন, সেই রকম সে চল্তে না পার্লে, অথবা তার বিপরীত আচরণ কর্লে, তার কি হবে? আর এসব কারণে কাকেও ত্যাগ করা হয় কি না?

ঠাকুর বলিলেন—"কাহাকেও একেবারে ত্যাগ করা হয় না; এই জিনিস যাঁরা পেয়েছেন, তাঁদের ইহা কখনও নষ্ট হয় না। সময়ে সকলেরই সব ঠিক হ'য়ে যায়।"

দেবেন্দ্র বাবু পুনরায় জিজ্ঞাদা করিলেন—খাঁহারা সাধন লইয়া গিয়াছেন, জীবনে আর কখনও দেখা হয় নাই, তাঁহাদিগের সকলকে আপনি চিনেন কি না ?

ঠাকুর বলিলেন — "সকলের সঙ্গেই অস্তারের একটা যোগ রয়েছে।"

দেবেন্দ্র বাব্ বলিলেন -অন্তরের যোগের কথা বল্ছি না, বাহ্নিক তাঁদের চিনেন কি না ? ঠাকুর বলিলেন — "হাঁ চিনি।"

তথন দেবেন্দ্র বাব্ আবার জিজ্ঞাসা করিলেন— তবে, আপনি নৃতন কেউ এলে, 'ইনি কেথা থেকে এলেন, ইনি কে', ইত্যাদি বলেন কেন ১

ইহাতে ঠাকুর কোন উত্তর না দিয়া, কেবল একটু হাসিলেন। দেবেন্দ্র বাবু জিজ্ঞাদা করিলেন— ইহাদের প্রত্যেকের থোঁজ রাখেন কি না ?

ঠাকুর – "হাঁ।"

দেবেন্দ্র বাব্—তাঁহাদিগের বিষয়ে মনোযোগ দিয়ে আপনার জান্তে হয় কি ? ( অর্থাৎ পূর্বের ঋষি-মুনিরা, ষেমন কোন বিষয় জান্তে হলে ধ্যানস্থ হ'য়ে জান্তেন, সেইরূপ কি না ? )

ঠাকুর—"মনোযোগ দিয়ে জান্তে হয় না। প্রত্যেকের জীবনের ভাল মন্দ, যাহা কিছু বর্তমানে ঘটছে, তাহা চোথে পড়ে।"

দৃষ্টান্ত স্বৰূপ ঠাকুর সাহেব বাড়ীর দোকানের আয়নার কথা বলিলেন।

প্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহু মহাশন্ত্র ঠাকুরকে প্রশ্ন করেন—গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে না

ঠাকুর বনিলেন—"গুরুর আজ্ঞা কি কেহ প্রতিপালন কর্তে পারে !"

মনোরঞ্জন বাব্—সামান্ত সামান্ত আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে পারে ত, ষেমন মাংস না খাওয়া ইত্যাদি—

ঠাকুর বলিলেন—"তাও পারে না।" পরে একটু থামিয়া—"যিনি গুরুর আজ্ঞা পালন করেন, তিনি ত করেনই, যাঁর প্রতিপালন কর্বার ইচ্ছা আছে, ছর্ব্বলতা বশতঃ পারেন না. তিনিও গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন করেন। এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, তাঁরা যদি গুরুর আজ্ঞা প্রতিপালন নাও করেন, এমন কি বিরুদ্ধেও চলেন, সময়ে তাঁরাও ফল পারেন; ইহা নিশ্চয়।"

#### লোভে হতাশ—উপদেশ।

সকাল বেলা সাধন করিতে করিতে, বিষম একটা জালা প্রাণে আসিয়া পদ্ভিল—মনে হইল, আজ্ হয় বৎসর হইল দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছি, এ সময়টা ষথাসাধ্য নিয়ম নিষ্ঠায় থাকিয়া সাধন ভজনও করিয়া আসিতেছি, কিন্তু জীবনের উন্নতি কিছুই ত দেখিতেছি না। চেলেবেলা হইতে যে সকল কু-অভ্যাস স্বভাবে জড়াইয়া রহিয়াছে, তাহার একটিও ত এতকালে বিন্দুমাত্র শিথিল হইল না? এ সকল হইতে নিছ্তি পাইয়া স্থির হইব কবে? আর ভগবত্বশাসনাই বা করিব কবে? দিন ত এ সকল উৎপাত শাস্তির নিমিন্ত লড়াই করিতেই শেষ হ'য়ে গেল। ঠাকুরের অপরিসীম রুপাগুলে, ত্রম্ভ কাম রিপুর উত্তেজনার প্রায় নির্ভি হইয়াছে বটে, কিন্তু লোভের ভয়ম্বর উদ্দীপনায় দিনরাত জ্ঞানিয়া পুড়িয়া যাইতেছি। ঠাকুরের আদেশ অহুসারে, দিবসান্তে একবেলা স্থপাক ভাতে-দিদ্ধ-ভাত মাত্র আহার করিতেছি, তাহাতে ক্রির্ভি হইতেছে বটে, কিন্তু নানা প্রকার স্থাগ্য মিষ্টার, ঘুতার প্রভৃতি প্রতিদিন ঠাকুর আবার আমাকেই পরিবেশন করিতে আদেশ করায়, বিষম লোভাগ্রিতে যেন ঘুতাছতি দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন দেখিতেছি। যে সকল স্থাদ সামগ্রী প্রভাহ নাড়া চাড়া করিতেছি, এখন ভন্ধন সাধনে জলাঞ্জলি দিয়া তাহারই রসাস্থাদন কল্পনায় সারাদিন জিহলা চুযিয়া কাটাইতেছি। সকলের অজ্ঞাতসারে, চুরি করিয়া ঐ সকল বস্তু খাইতে সময়ে সময়ে প্রবল ইচ্ছা পর্যান্ত হইতেছে; কথনও কখনও আবার এমনই জালা হইতে থাকে যে, ঠাকুরের সঙ্গও ভাল লাগে না, মনে হয় ঠাকুরের সঙ্গে থাকিলে, যদি এ সকল লোভের বস্তু সর্বদান নাড়া চাড়া করিয়া জ্ঞান্য পুড়িয়াই মরিতে হয়, এমন সঙ্গে আর লাভ কি শেতিই ও হইতেছে, বয়ং তফাৎ হইয়া ঘাই। হায়! ভাগবানের পূজা করিয়া ক্রতার্থ হইব প্রত্যাশায় বাড়া ঘর, আত্মীয় স্বজন, সমন্তই পরিত্যাগ করিয়া আদিলাম, শেষ কালে আমার এই দশা! এখন লোভের বন্ধভূত হইয়া চুরির প্রত্তি!! ত্র ভ ঠাক্রের সঙ্গলাভেও বিরক্তি!!!

প্রাণের জালা অসহা বোধ হওয়াতে, ঠাকুরকে ধাইয়া বলিলাম—"আমি আর সহা করিতে পারি না, চেটা কর্তে আমি কোন ক্রটি কর্ছি না, তাহাত আপনি দেখছেন; এখন আর কি করব ?"

ঠাকুর বলিলেন—"ওর জন্য তুমি এত বাস্ত হ'চছ কেন ? একবারেই কি সব হয়! ক্রেমে ক্রমে সবই হবে। পুনঃপুনঃ চেষ্টা ক'রে অকৃতকার্য্য হ'লে, তাঁর উপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে, ব'সে ব'সে তাঁর নাম ক'রো। ধীরে ধীরে সমস্ত উৎপাতই কেটে যাবে। নিজের কোন ক্ষমতা নাই বৃঝ্লে, তাঁর উপর নির্ভর না ক'রে আর উপায় কি ? মনটিকে খোলসা ক'রে ফেল, নিজের ছরবস্থা পরিদার বুঝে, সরল ভাবে একবার তাঁর দিকে তাকায়ে যদি বল্তে পার, 'প্রভো! আমি আর পার্লাম না, আমাকে রক্ষা কর,' তিনি রক্ষা কর্বেন। এ ভিন্ন আর উপায় নাই।"

মনে মনে ভাবিলাম্—"নিজের চেষ্টায় কথনও পারিব না ইছা যথার্থ বুঝিলে, আর জত্বতাপ ছইবে কেন ? এখন ত বুঝি আমিই সমস্ত করিব, তবে সাহাষ্যও চাই।"

#### দীক্ষান্থলে বিচিত্ৰ ভাব।

ঠাকুরের শ্রামবান্ধারের বাদায় আদিবার পর বরিশাল, ফরিদপুর, বর্দ্ধমান ও ত্রগলী জেলার বত্ ত্বীপুরুষ এবং কলিকাত। নিবাদী অনেক ভন্ত মহিলারা আদিয়া ঠাকুরের নিকটে 8क्रा त्थीन । मीका গ্রহণ করিতেছেন। **হু'পাচ দিন অন্তরই** লোকের দীকা হইতেছে। এই দীক্ষা সময়ে যে সকল অলোকিক ব্যাপার দেখিতেছি, তাহা ব্যক্ত করিবার যে। নাই। একই সময়ে বহুলোকের দীক্ষাকালেও, এক এক জনের ভিতরে এক এক প্রকার দর্শন ও অফুভৃতি, তাহাতে এক এক প্রকার ভাব ও উচ্ছাস, আনন্দ ও আবেশ দেখিয়া বিস্মিত হইতেছি। মহাপুরুষ ও পরলোকগত আত্মাদের, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে আবিভাব হেতু. কেহ জ্ঞাত কেহ বা অজ্ঞাত, বিবিধ প্রকার ভাষায় আনন্দ উল্লাস পূর্ত্তক স্তবস্তৃতি করিতেছেন। আবার কেহ কেহ বা আত্ম-পরিচয় প্রদানপূর্ত্তক, ক্লেশস্চক বিলাপ করিতে করিতে কাতর ভাবে দীক্ষা প্রার্থনা জানাইতেছেন। এইসকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইয়া যাইতেছি। ঠাকুর এইসকল পরলোকগত জীবদের কাহাকেও স্তবস্তুতি বা নমস্কার দারা,কাহাকেও বা ভংশনা ও ভাড়ন। দারা বিদায় দিয়া থাকেন। এই দাধনে, প্রকৃতিভেদে কেহ কেহ উপদেশ ও দীক্ষা মাত্র, নাম প্রবণান্তে প্রাণায়াম করিয়া সহজ অবস্থায়ই অবস্থান করেন, দীক্ষাকালে বিশেষ কিছুই অঞ্ভব করেন না। কেহ কেহ মন্ত্রলাভ করিয়া, তুই চারিবার প্রণায়াম করিয়াই ভাবাবেশে অভিভূত হইয়া পড়েন। আবার কেহ কেহ বা নামটি কাণে প্রবেশ করা মাত্রই, একেবারে সংজ্ঞাশ্য হইয়া পড়েন। তুই তিন ঘণ্টাকাল বাহ্যজ্ঞানও থাকে না। অজ্ঞাতসারে প্রাণায়ামাদি আপনা আপনি চলিতে থাকে। অব প্রত্যন্তাদিতে মহা সাত্তিক ভাবের বিকাশ প্রকাশিত হইয়া পড়ে। একই সময়ে দীক্ষাস্থলে বহুলোকের ভিতরে বিচিত্র ভাবের ও অবস্থার সমাবেশ দেখিয়া, দিন দিন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছি, কিসে যে কি হয়, কিছুই বুঝিতেছি না।

#### এই দীক্ষা গ্রহণই ত্রিবেণী-স্নান।

৪ঠা পৌষ শুক্রবার বেলা দশটার সময়ে বরিশাল, বানরীপাড়া ও ঢাকা জেলার কতকগুলি লোকের
দীক্ষা ইয়। কুঞ্জবিহারী গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের মাতা, ভগ্নী এবং স্ত্রী প্রভৃতির
দীক্ষাও এই তারিখে হইল। একটি প্রেতাত্মা, কুঞ্জবাব্র শালী শ্রীমতী বদস্তকুমারীর, কলিকাতা আদিবার উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, দীক্ষা গ্রহণ মানদে তথাগুই উহাকে আশ্রয়
করিয়াছিল। দীক্ষাকালে এই প্রেতের কাল্লাকাটি, চীৎকার ও কাতরোক্তি শুনিয়া বিশ্বিত হইয়াছি।
কুঞ্জবাব্র স্ত্রী শ্রীমতী কুস্থমকুমারী দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ মাত্র চৈতন্ত্রশৃক্তা হইলেন, দারাদিন তিনি নেশাপোরের মত ভাবে চুলুচুলু অবস্থায় রহিলেন। কুঞ্জ বাব্র মা, দীক্ষান্তে অবসর মত ঠাকুরকে জ্ঞানা

কবিলেন—আমি যে আপনার নিকট মন্ত্র নিলাম, ইহা ত দেশে যাইয়া বলিতে পারিব না; কি বলিব ?" দকলে ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, "গোঁদাই কি আপনাকে মিথা কথা বলিতে শিখাইয়া দিবেন ?"

ঠাকুর বলিলেন —"তোমরা এঁদের অবস্থা জান না। এঁদের খুব বড় সমাজ, সমাজে সম্মান্ত এঁদের খুব, এ সব কথা সেখানে ইনি বল্তে পার্বেন না।"

ভার পর কুঞ্জ বাব্র মাকে বলিতে লাগিলেন—"আপনি বল্বেন যে, ত্রিবেণীতে স্মান ক'রে এসেছি, শাস্ত্রে ইহাকে ত্রিবেণী-সান বলেছেন। ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুমাই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী, ইহাদের মিলন স্থান কুগুলিনীকে ত্রিবেণী বলে। কুগুলিনী—শক্তিকে জাগানই ত্রিবেণী-সান।"

ঠাকুরের এই কথার পরই কুঞ্জ বাবুর মাকে ঘটনাতে পড়িয়া, ত্রিবেণীতে ঘাইয়া স্নান করিয়া আদিতে হইল। কুঞ্জ বাবুর মা ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলেন—"আমি পূর্বে কুলগুরুর নিকটে যে পূজা নিয়াছিলাম, তাহা কি ছাড়িয়া দিব ?"

ঠাকুর বলিলেন — "তা কেন ? পুর্বের যে পূজা নিয়েছিলেন, ভাও কর্বেন।"

কুলগুরু প্রদত্ত সাধনও করিতে হইবে কি না, ঠাকুরের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অনেকেই অনেক দিন এরূপ প্রশ্ন করিয়াছেন।

ঠাকুর বহুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—"কোনও প্রয়োজন নাই, এই সাধন কর্লেই হবে।" কোন কোন ব্যক্তিকে বলিয়াছেন – "ইচ্ছা হ'লে কর্বে।"

আবার এখন পরিষার করিয়া বলিতেছেন—"হাঁ, তাও কর্বে, ইচ্ছা ক'রে ওসব কিছু ছাড় তে নাই।"

অবস্থাভেদে ব্যক্তি বিশেষের প্রয়োজন অমুদারে এ প্রকার ব্যবস্থা, না অন্ত কোনও কারণে আদেশের এরূপ পরিবর্ত্তন, জানি না।

#### দীক্ষার বিনিময়ে দান ও তাহা গ্রহণে অপরাধ।

দীক্ষা গ্রহণের পরে, গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বাব্ ঠাকুরকে একখানা মলিদা দিলেন। ঠাকুর উহা একটি শীতবস্ত্রশ্ন্ত কাঙ্গালকে দিয়া দিলেন। ইহাতে সকলেই বিশেষতঃ পরেশ বাব্ অত্যস্ত তৃঃথিত হইলেন। রাত্রিকালে গল্পছলে মণি বাব্ ঠাকুরকে বলিলেন—একখানা বন্ধু যদি জামাইকে ব্যবহার করিতে দেওয়া যায়, আর তাহা তিনি ব্যবহার না করিয়া অন্তকে দিয়া ফেলেন, তা হ'লে মনে বড় কট হয়!

ঠাকুব বলিলেন—"দান একেবারে কর্তে হয়। ওখানি যদি তাঁর নিজস্ব হ'ল, তবে তিনি দিবেন না কেন? গুরুর মন্ত্রের বিনিময়ে, কোন দান প্রতিদান নাই, সে অমূল্য। তবে যদি কেহ অন্য সময়ে, বৃদ্ধ পিতা জ্ঞানে বা অন্য অভিভাবক জ্ঞানে কিংবা পথের অন্ধকে দানের স্থায় দয়া ক'রে দান করেন, তবে গুরু লইতে পারেন, নতুবা গুরু ও শিয়া উভয়েই অপরাধী হন। অতএব অন্যভাবে গুরুকে কেহ কিছু দিও না।"

অন্ত সময়ে দীক্ষাকালে একটি গুরুত্রাতা ঠাকুবকে কয়েকটি টাকা দেওয়াতে, ঠাকুব তাহাকে বলিলেন—"আমি সামান্ত জীব, আমাতে সব দোষই সন্তব, আমার কোন ব্যবহারে যদি এমন কিছু প্রকাশ হ'য়ে থাকে যে, আমি যাচ্ঞা কর্ছি, তা হ'লে আমার ত্রুটি হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। অর্থের প্রত্যাশায় আমি দীক্ষা দেই না। দীক্ষার বিনিময়ে, টাকা যিনি দেন ও নেন উভয়েই নরকগ্রস্ত হন।"

### দেব-দেবীর অনুরোধ --পূজাটি লোপ না হয়।

এবার এখানে আসার পর কিছুদিন হয় দীক্ষাসময়ে ঠাকুর সকলকেই একটি নৃতন উপদেশ
দিতেছেন। দীক্ষার প্রারম্ভেই তিনি বলেন—"যার যেটি দেশগত, সমাজগত,
লে-১৮ই পৌষ।
বা কুলক্রমাগত রীতি নীতি, আচার পদ্ধতি রয়েছে, যথাসাধ্য তা বজায়
রেখে, এই সাধন পথে চল্তে চেষ্টা কর্বে।"

এই উপদেশটি নৃতন দেওয়া হইতেছে কেন, জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় ঠাকুর বলিলেন—
"একদিন দেখ্লাম, হিমালয় পর্ববিতর সর্বের্বাচ্চ শৃঙ্গটি, অগ্নিময় হ'য়ে গেছে। সেই
অগ্নির ভিতর হ'তে কালী, ছর্পা, মহাদেব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেব-দেবীগণ বা'র হ'য়ে এসে
বল্লেন, 'দেখ, আমাদের পূজা লোপ না হয় এই ক'রো!' আমি বল্লাম, 'কেন, আমার
দ্বারা কি লোপ হ'চ্ছে'? তাঁরা বল্লেন 'তুমি যাদের সাধন দিচ্ছ, তারা যদি আমাদের
অগ্রাহ্য করে, তা হ'লেই ক্রমে পৃজাদি সব লোপ হ'য়ে আস্বে।' তদবধি দীক্ষার সময়
ক্রি উপদেশটি দেওয়া হ'চ্ছে।"

একটি গুরুত্রাতা প্রশ্ন করিলেন—"বিষ্ণু, শিব, এঁদের আবার পূজা পাইতে এত আগ্রহ কেন ?" ঠাকুর বলিলেন—"এঁরাও ত ত্রিগুণেরই মধ্যে।"

প্রশ্ন—"ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবের পূজায় কি ভগবানের পূজা হয় না ?"

ঠাকুর — "হাঁ, খুব হয়। ভগবদু দিতে কর্লেই হয়। ভগবান, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব রূপে

যেমন মায়িক সৃষ্টি স্থিতি প্রলায়ের কর্তা হ'য়ে আছেন, সেইরূপে অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ, শিবলোকাদি ধামেও তাঁর ঐ প্রকার সচিচদানন্দ রূপে আছে। ভগবানই এক এক রূপে ভাতের নিকট লীলা কর্ছেন।"

# মহাত্মা মণিবাবার দৃষ্টি শক্তি।

ঠাকুর যথন ফয়জাবাদে দাদার নিকটে কয়েক দিন ছিলেন, সেই সময়ে একদিন মণিবাবার সহিত সাক্ষাৎ করেন। মণিবাবা ঠাকুরকে থুব সমাদ্বে গ্রহণ করিয়া বলিয়া-ছিলেন, "আপ কুপা কর্কে হামারা আসন পর রহিয়ে, হাম আভি দেহ ৫-১৮ই পৌষ। ছোড় (দতে।" ঠাকুর এই মহাত্মার সহিত দাদাকে সাক্ষাৎ করিতে বলিয়াছিলেন। দাদা ছ'দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া, চাক্রি স্থলে চলিয়া গিয়াছেন এবং সম্প্রতি মণিবাবাকে দর্শন করিয়া পত্র লিখিয়াছেন — "গোঁদাইয়ের আদেশ মত, মণিবাবার দর্শনে গিয়াছিলাম। পূর্বেও কথন কথন মণিবাবার নিকটে আমি যাইতাম; তিনি আর দশটি লোকের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, আমার প্রতিও প্রায় সেই রূপই করিতেন। কিন্তু এবার আমি বাবাজীর আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই, বাবাজী আমাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ আদন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং খুব উল্লদিত ভাবে হুই হাত বিস্তার করিয়া আসিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন—'আহা হা ় বহুত জনম্ জনম্ তপস্তা কর্কে, আভি সদ্গুরুকা রুপা লাভ কিয়া হায়। সব পূরণ-হো গিয়া, ধন্ত হো গিয়া! ধন্ত হো গিয়া !!' এই বলিয়া তিনি আমাকে খুব আদর করিয়া, নিজের আসনের সমূখে লইয়া বসাইলেন ও আশীর্কাদ করিতে লাগিলেন। আমি অবাক্ হইলাম। গোঁদাইয়ের নিকট আমার দীক্ষাগ্রহণ বিবরণ, বাবাজীর জানিবার কোনও সম্ভাবনাই নাই। তাঁর এই দৃষ্টি শক্তি দেথিয়া বিশ্বিত হইয়াছি। বাবাজীর আশীর্কাদ পাইয়া বড়ই আনন্দ হইল।"

## চরণামূত গ্রহণে প্রেতাত্মার উদ্ধার।

অত্যন্ত তৃত্বার্য্যকারী ব্যক্তিদিগের আত্মা, পরলোকে অবস্থান কালে, তৃঃসহ যন্ত্রণায় ছট্ফট্ করিয়া
শান্তির জন্ত কত প্রকার উপায়ই অবলম্বন করে, বলা যায় না। কেহ
শান্তির জন্ত কত প্রকার উপায়ই অবলম্বন করে, বলা যায় না। কেহ
কর্মাতে পিগুলাভ আকাজ্জায়, বংশধরদিগের প্রতি নানা প্রকার উৎপাত
আরম্ভ করে, কেহ বা মহদাশ্রয় লাভ করিলে সমস্ত ক্লেশের উপশম হইবে মনে করিয়া, মহাপুরুষদিগের
আরম্ভ করে, কেহ বা মহদাশ্রয় লাভ করিলে সমস্ত ক্লেশের উপশম হইবে মনে করিয়া, মহাপুরুষদিগের
নিকট স্থবিধা পাইলেই ছুটাছুটি করে, আবার কোন কোন আত্মা দদ্গুরুর কুপার একটু ছিটা কোঁটা
লাভ হইলেই একেবারে কুতার্থ হইয়া যাইবে নিশ্চয় করিয়া, তাহারই জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করে। এ
সকল দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইতেছি।

গভীর রাত্রিতে কয়েকটি ভক্ত গুরুলাতার নিকটে প্রেতাত্মাদের কথা প্রসঙ্গে বিল্লেন—
"আজ শ্রীবৃন্দাবনে গিয়েছিলাম। যমুনাতীরে কয়েকটি প্রেতাত্মা আমাকে খুব কাতর
ভাবে বল্লে, 'শত বৃন্দিক দংশনের স্থায় আমাদের ক্লেশ হ'ছে, আমাদের এই ক্লেশ
হ'তে দীক্ষা দিয়ে উদ্ধার করুন।' আমি বল্লাম, 'আমি কিছুই জানি না। আমার
গুরুদেবের হুকুম বিনা কিছুই আমার কর্বার উপায় নাই।' তারা বল্লে, 'আপনি যমুনায়
স্থান কর্জন।' পরে আমি যমুনায় স্থান ক'রে উঠ্লাম, ভিজা গায়ের জল, বেয়ে পড়তে
লাগ্ল। প্রেতেরা খুব আগ্রহ ক'রে উহা চেটে খেতে লাগ্ল, তখন দেখ্লাম তাদের
শরীর জ্যোতির্শ্বয় হ'য়ে গেল, এবং দিব্যর্থ এসে তাদের নিয়ে গেল।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া করেকটি গুরুত্রাতা ভাবিলেন, চরণামৃত গ্রহণ করিয়া প্রেতাত্মারা ধনি উদ্ধার হইল, তবে আমরাও একবার উহা থাইয়া রাখি না কেন? পরদিন সকালে গুরুত্রাতা শ্রীমুক্ত মহেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়, ঠাকুরের শৌচান্তে, জোর করিয়া চরণামৃত লইয়া আসিলেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরিস্কার কলের জলের চরণামৃত, শ্রামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয়, দেবেন্দ্র সামন্ত, মহেন্দ্রবার্ প্রভৃতি ধাহারা পান করিলেন, সকলেই পবিত্র মনোমোহন এক প্রকার সন্গন্ধ পাইয়া অবাক্ হইলেন। ঠাকুর গন্ধ বস্তু কিছু ব্যবহার করেন না, ইহা আমরা জানি।

### পাগলী ঠাকুরমা ও ঠাকুর, ঠাকুরের জন্মবিবরণাদি ভাবণ।

শ্বামবাজারে আসিয়া অবধি, আশ্রমন্থ লোকের আহারাদির বাবস্থা, অতিথি অভ্যাগতদের আদর

অভ্যর্থনা এবং নবাগত দীক্ষাপ্রাথী স্ত্রীপুরুষের থাকার বন্দোবন্ত, ধীর প্রাকৃতি
কার্যাদক্ষ গুরুজাত। শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র মজ্মদার মহাশয়ের উপর বিশেষ
ভাবে ক্রন্ত রহিয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন মজ্মদার মহাশয় এবং ডাক্তার নবীনচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও
এ সকল কার্যো নিযুক্ত আছেন। চন্দ্রমণি দিদি, অনার মা, সারদা পিসী এবং আগন্ত ক গুরুভায়ীদের
ঘারা এত কাল স্কচার্করপে, পাক কার্যা নির্কাহ হইয়া আসিতেছিল। পরে পাগলী ঠাকুরমা আদা
অবিধি, সমন্ত উলট্ পালট্ হইয়া গিয়াছে। তিনি আশ্রমে প্রবেশ করিয়াই, প্রথমে রায়া ঘরে চুকিলেন।
গুরুভগীদের রায়া কার্যো নিযুক্ত দেখিয়া বলিলেন—আরে, একি ? তোরা এখানে কেন ? গোঁসাই
বাড়ীর রায়াঘরে শৃক্রা! তোরা ত এঁটো মুক্ত কর্বি, আর বাসন মল্বি। যতদিন বিজয়ের একটা
বিয়ে না দিব, রায়া আমিই কর্ব। তোরা এ ঘর থেকে বের হ।" ঠাকুরমা এই বলিয়া উহাদের
কুট্না বাট্না সমন্ত ফেলিয়া দিলেন এবং নিজহাতে খোদা সহিতে তরকারি কুটিয়া, আধদিদ্ধ করিয়া
রাখিলেন। ভালও ঐ প্রকারে রাখিলেন, আধোয়া চাউল ফুটাইয়া পিণ্ড করিলেন। প্রথম দিন
সকলেই ঠাকুরমার রায়া দৈথিয়া, খুব আমোদ করিয়া খাইলেন। ঠাকুরমাণ্ড প্রতাহই ঐ প্রকার রায়া

করিতে লাগিলেন। একদিন চন্দ্রমণি দিদি, ডাল চাউল ধুইয়া রাখিতেই, ঠাকুরমা তাহাকে ঝাঁটা মারিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের ভোগের জিনিস শৃক্ত হ'য়ে ছুঁলি, বড়ই আম্পান্ধা দেখ্ছি ?"—ঠকুরমার রারা থেয়ে টেকা, সকলের শক্ত হইয়াউঠিল। একদিন সকলেরই পাতে ডাল, ভাত, তরকারি পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া, ঠাকুরমা ছুটিয়া ছেলের নিকট যাইয়া বলিলেন, 'ওয়ে বিজয়! বল্ দেখিনি, কেমন ঝােকিছে? ঠাকুর অমনি একমুখ হাসিয়া বলিলেন—"কেন মা! তাকি আর জিজ্ঞাসা কর্তে হয়! ঠিক য়েন জগয়াথের ভোগ। ওঁরা সব কেমন খাচ্ছেন ?" ঠাকুরমা বলিলেন, 'ওয়া খাবে কি! ওদের কি ভক্তি আছে! আমরা হ'লেম শান্তিপুরে গোঁসাই, আমাদের হাতে দেবতারা খান, ব্য় লে! আমরা বাপুতেল ঘিও দিই না, আর বাট্না কুটনারও ধার ধারি না—যা তা সাদা জলে সিদ্ধ ক'রে দি, তাখ দেখিনি তারই কত স্বাদ ?"

ঠাকুর—"জগন্নাথের রানা সাদা জলেই ত হয়।"

গুরুলাতারা তামাদা করিয়া বলিলেন, 'ঠাকুরমা! হেলায় শ্রন্ধায় কোন প্রকারে এই প্রদাদ, এক গ্রাদ তল কর্তে পার্লেই যে হ'লো। একেরারে নিশ্চিন্তি। সারাদিন আর কিছু না থেলেও চলে।' ইহা শুনিয়া ঠাকুরমা থুব খুদি! সময় সময় কিন্তু ঠাকুরমার রালা খুব স্ব্যাদণ্ড হয়। কেন যে হয় বুঝি না!

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে দঙ্গে, জিনিস পত্রও প্রচুর পরিমাণে আদিতেছে। কিন্তু ঠাকুরমা একদিনের জিনিস অন্তদিনের জন্ত রাখেন না। প্রতিদিনই ভাণ্ডার উজার করিয়া ফেলেন। প্রচুর পরিমাণে রাল্লা করিয়া, রান্তা হইতে কান্ধাল তৃঃখীদের ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেছেন। অধিক পরিমাণে রাল্লা করিছে নিষেধ করিলে, ঠাকুরমা ধমক্ দিল্লা বলেন, তোরা মান্ত্র্য না পশু? মান্ত্র্যকে না দিয়া রাল্লা করিছে নিষেধ করিলে, ঠাকুরমা ধমক্ দিল্লা বলেন, তোরা মান্ত্র্য না ক'রে দিলে, তা হ'তে কি কথন মান্ত্র্যে খাল্ল; সে ত শিল্লাল কুকুরেই করে? ভগবান একমুঠো দ্লা ক'রে দিলে, তা হ'তে কি কথন মান্ত্র্যে খাল্ল; ভগবানের দান, যার প্রয়োজন তারই জন্ত, পর্কাজ এক প্রাপ্তি করিবার জন্ত নয়।" এক বেলার কোন জিনিস অন্ত বেলা থাকে না দেখিলা, বৃন্দাবন বাবু একটু করিবার জন্ত্র নয়।" এক বেলার কোন জিনিস অন্ত বেলা থাকে না দেখিলা, ঠাকুরমা তাঁকে বাস্ত হইলা পড়িলেন, তিনি ঠাকুরমাকে একটু হিদাব করিল্লা চলিতে বলাল, কালকে গোবিন্দ বিলেন—"গিল্লি! আমন্ত্রা গোঁদাই বাড়ীর বউ, আজকের যা এলো তা হ'লো, কালকে গোবিন্দ আছেন।"

ঠাকুরের জন্ম মাত্র এক দের তুধ রোজকরা আছে; ঠাকুরমা ঐ তুধ আহারের সময় সকলকে একহাতা করিয়া বিলাইয়া দেন। ঠাকুরকেও ভাগ মত এক হাতাই দেন। সকলে এজন্ম বিরক্ত, কিন্তু ঠাকুরমা কারও কথা গ্রাহ্ম করেন না। একটি গুরুভগ্নী, এক সের তুধ গোপনে পৃথক রাখিয়া ঠাকুরকে দিতেছেন।

একদিন বি ভাড়াতাড়ি কাজ দাবিয়া বাড়ী ষাইতে ব্যস্ত। ঠাকুরমা তাকে জিজ্ঞাদা কবিলেন

—"এত শীঘ্র যেতে ব্যস্ত হচ্ছিদ্ যে ?" ঝি বলিল, "মা! আমার ছেলেটির অস্থ, আজ তাকে একটু দুধ মাত্র খেতে দেব। তারই জোগাড়ে যাব।"

ঠাকুরমা শুনিয়া বলিলেন, "আছা, দাঁড়া।" এই বলিয়া গুরুভগ্নীটির ঘর হইতে ঠাকুরের ঘুধ আনিয়া বিষের হাতে দিয়া বলিলেন, "এই নিয়ে যা। ছেলে রোগা কোথায় আবার তালাস কর্তে যাবি, যদি না পাস্।" এই ব্যাপার লইয়া ঠাকুরমার দক্ষে কোন কোন গুরুভাতাভগ্নী-দের ঝগ্ড়া হইল। সকলে ঠাকুরমাকে বলিলেন, "ঠাকুরমা। তুধ একটু না খেলে তোমার ছেলের যে অস্থ্য হয়, কট্ট হয়, জান ?"

ঠাকুরমা বলিলেন, "যাং, সব জানি। অস্থ হ'লে ঝিয়ের ছেলের কি কট হয় না? বিজয়ের তোরা দশজন আছিস, দরকার হ'লে দশ দিকে ছুটাছুটি কর্বি। ঝিয়ের ছেলের জন্ম কের্ডে যাবি!" ঠাকুরমা খুব গালাগালি দিয়াও সকলকে জন্ম করিতে না পারিয়া, ছুটিয়া ঠাকুরের নিকটে যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং ঠাকুরকে খুব ধমক্ দিয়া বলিলেন, "বিজয়! তোর সঙ্গে সর্বদা থেকেও এদের একপ বৃদ্ধি হ'লে। কেন ?" ঠাকুরের চক্ষে জল আসিল, তিনি মাকে ঠাগু। করিয়া সকলকে বলিলেন—"মা'র প্রাণে যেরূপে দয়া, তার এক আনাও আমার নাই। ছেলেবেলায় দেখেছি, ঝিয়ের ছেলেটিকে মা আমাদের সঙ্গে বসায়ে প্রত্যুহ খাওয়াতেন। আমাদের মতন আসন তারও ছিল। থালা বাটি, য়াস, মা তাকে আমাদেরই মত কিনে দিয়েছিলেন। কোনও প্রকার পৃথক মনে কর্তেন না। সে আমাদের সমবয়ন্ধ ছিল ব'লে ধুতি, চাদর, জামা, জুতা, মা যেমন আমাদের দিতেন, তাকেও দিতেন।"

আমাদের ভাণ্ডার্ঘরে ঠাকুরের সেবা হয়। ঠাকুরের আহারাস্তে আমরা দকলে প্রদাদ বাটিয়া লই। ঝি পরে অবদর্মত শৃত্য বাদনগুলি লইয়া যায়। ঠাকুরমা এক দিন হঠাৎ ঐ ঘরে প্রবেশ করিয়া, বাদন পড়িয়া আছে দেখিয়া একেবারে অগ্নিমূর্ত্তি হইলেন; ঠাকুরকে চীৎকার করিয়া ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে বিজয়! একি অনাচার! এঁটো বাদন ভাঁড়ারে! ইন্দুর, বিড়াল, কত কি এ ঘরে আদে; এ ঘরের জিনিদ কি ক'রে ঠাকুরের ভোগে লাগ্বে?" এই বলিয়া গালি দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শুনিয়া অমনই মার শ্বরের উপর আরও শ্বর চড়াইয়া বলিলেন— "রাম! এক্ষণই, এক্ষণই গুসব ফেলে দাও। ওসব কি রাখ্তে আছে? রাম! রাম! এতাটো যদি সঙ্গে কেহ তুলে নিতে না পার, তবে কা'ল থেকে আমিই নিব।" ঠাকুরমা অমনই দমস্ত জিনিদ রাস্তায় ছুঁড়িয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর বলিলেন—"মা পঞ্চমে চড়্লে, আমাকেও সেই তালে সপ্তমে চড়্তে হয়, না হ'লে কি রক্ষা আছে! মাকে ঐ ভাবে ঠাণ্ডা না কর্লে, মা আজ একটা কাণ্ডই



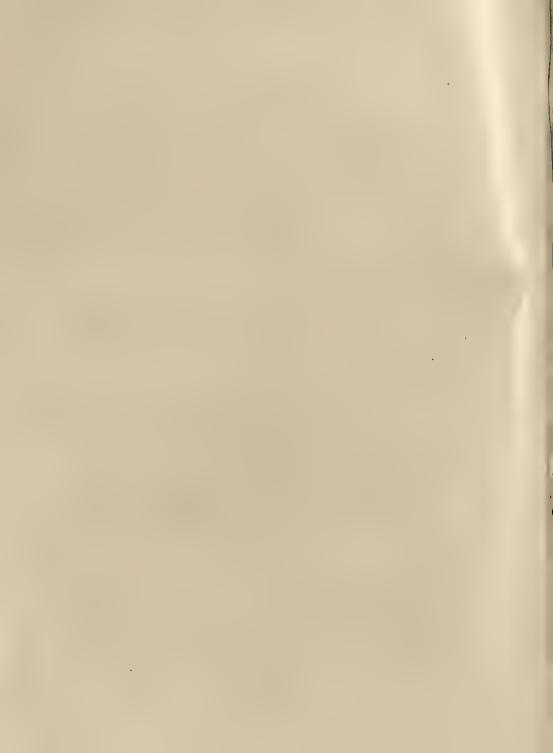

ক'রে ফেল্তেন। পাগলকে অনেক সময়ে, তার বাগে চ'লে ঠাণ্ডা রাখ্তে হয়, না হ'লে তারও অনিষ্ট করা হয়।"

ভোর-কীর্ত্তন শেষ হইলেই, গঙ্গান্ধানে যাওয়ার সময়ে, ঠকুরমা একবার ঠাকুরের সমূথে আসিয়া দাঁড়ান। ঠাকুর নিবিষ্ট ভাবে চোথ বুজিয়া থাকিলেও, ঠাকুরমা ঠাকুরকে খুব মেহের সহিত ডাকিয়া বলেন, "ওরে বিজয়—নে পের্ণাম কর্। এখন উঠ্না; ভোর হয়েছে দেখ চিন্না?" ঠাকুর অমনই ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া পদধূলি মাথায় নেন্ এবং কচি থোকাটির মত মা'র পানে একদৃষ্টে অমনই ঠাকুরমাকে প্রণাম করিয়া পাকেন। এই সময়ে ঠাকুরের চাহনি আর একরকম হইয়া বায়। উহা ফ্যাল্ ফাল্ করিয়া চাহিয়া থাকেন। এই সময়ে ঠাকুরের চাহনি আর একরকম হইয়া বায়। উহা দেখিয়া আমরা সকলেই অবাক্ হইয়া বিসয়া থাকি। একদিন বৃন্ধাবন বার্ ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মশায়, আপনি ঠাকুরমার দিকে ওভাবে চেয়ে থাকেন কেন? আপনার ওরকম চাউনি দেখে, আমাদের ভিতরে যেন কেমন একটা হয়।"

ঠাকুর বলিলেন—"মা যখন এসে দাঁড়ান, মা'র প্রতিলোমকূপে ব্রহ্মজ্যোতি ফুটে বেরুচ্ছে আমি দেখ্তে পাই।"

ঠাকুরমাকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হইল—'ঠাকুরমা! আমাদের ঠাকুরের জন্মকথা কিছু বলুন না? লোকের মুথে ত কত রকমই শুনি।' ঠাকুরমা বলিলেন—'লোকের মুথে আর কি শুনিল্? লোকে তা কি জানে? সাধারণ লোকের জন্ম যে ভাবে হয়, ওর জন্ম ত আর সে ভাবে হয় নাই! তা বল্লে বিখাস কর্তে পার্বি কেন? সে সময় ওর বাবা ব্রহ্মচর্য্য কর্তেন; শাস্তিপুর হ'তে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম কর্তে কর্তে শ্রীক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, কত ক'রে!—ব্কেতে, হাতেতে, হাঁটুতে ছালা বেঁধে। ওরকম এখন কেউ করুক দেখিনি? তিনি জগলাথের দর্শন পেয়ে, যা প্রার্থনা কর্লেন তা-ই হ'লো। ভক্তের আকাজ্ঞা ত ভগবান অপূর্ণ রাথেন না। বিজয় যথন আমার পেটে ছিল, উদয়াত সুর্যোর প্রতিবশ্বিতে আমি রাধাক্ত্রের দর্শন পেতাম।'

ঠাকুরমা কথন কথন আমাদিগকে পরিহাস করিয়া বলেন—'ঘা, তোরা ত কচুবুনের শিষ্য।'

একটি গুরুভাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ঠাকুরমা, আপনি কি আর স্থান পেয়েছিলেন না? ছেলে
হ'লো কচুবনে?' ঠাকুরমা বলিলেন—"আরে! তথন যে শীকারপুরের বাড়ী বরকলাজ এসে
ঘেরাও কর্লে, বাড়ী ছেড়ে সকলে পালাল; ঝড়, রৃষ্টি, তুফান, যাব কোথা? আমি গিয়ে বাড়ীর
ধারে কচুবনে বদ্লাম। কভক্ষণ পরে দেখি, বিজয় হয়েছে। প্রসব বেদনা ত হয় নাই, আগে
বুঝ ব কি ক'রে? তাই ওকে সকলে কচুবুনে বলে। আর ওর বাবাকে পাড়ার লোকে খড়িধোয়া
বুঝ ব কি ক'রে?

প্রশ্ন—'কেন, তাঁকে খড়িধোয়া গোঁসাই বল্ত কেন ?' ঠাকুরমা বলিলেন—"আরে, তিনি যে ভারি আচারী ছিলেন, জানিস্? নিজে রালা ক'রে হবিগ্যাল কর্তেন; রালার সময়ে প্রতিদিন

প্রত্যেকখানা খড়ি জলে ধুয়ে নিতেন। এজন্ত সকলে তাঁকে খড়িধোয়া গোঁসাই ব'লে ডাক্তো, ওরপে লোক কি আর এখন হয়? কত ভক্ত ছিলেন! তিনি যখন ভাগবত পাঠ কর্তেন, তিন চার ঘণ্টা জ্ঞান থাক্ত না, গায়ের সাদা পাতলা চাদর খানা, ঘামের মত রক্তে ভিজে যেত, লাল হ'য়ে যেত।"

ঠাকুরমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—'ঠাকুরমা, আপনি নাকি আঁতুড়ঘরে ঠাকুরকে বিষ থাওয়াইয়া ছিলেন ?' ঠাকুরমা বলিলেন—'বাম! রাম! তোরা কি বল্ দেখিনি! তা কি আবার কেউ করে? ছেলের ঠাণ্ডা লেগেছিল। মৃদক্ষর যে লাগাতে হয়, তা ত আমি জানি না, আমি মৃদক্ষর ভেবে, ছু'আনা আন্দাজ আফিং গুলে থাইয়েছিলাম; কালো হ'য়ে গিয়েছিল। তাতে আর ছেলের কি হ'ল ? ভগবানই দয়া ক'রে রক্ষা কর্লেন।'

একদিন ঠাকুরমা, ঠাকুরকে বলিলেন—"বিজ্ঞয়, তুই আর পব তীর্থে যাস্, গ্রীক্ষেত্রে যাস্ না।" ঠাকুরমার একথা বলার তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাদা করায়, বলিলেন—'ও যে শ্রীক্ষেত্র হুণতেই এসেছে; খ্রীক্ষেত্রে একবার গেলে আর কি ওকে আন্তে পার্বি? ওর স্থানে একবার ও গেলে, আর ফিরে আস্বে না, সেইধানেই থেকে যাবে।'

ঠাকুরমা ঠাকুরের সম্বন্ধে এই প্রকার অনেক কথা অনেক সময়ে বলেন, সে সকল কথার অর্থ কিছুই বৃঝি না। মাথা গরম অবস্থায় ঠাকুরমা যা তা বলেন বলিয়াই মনে হয়। এসকল কথা যথার্থ কি না, জানিবার জন্ম মধ্যে মধ্যে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতেছি, অবসর মত ঠাকুরকে এ সব বিষয় জিঞ্জাদা করিতে ইচ্ছা রহিল।

#### প্রদাদ কাকে বলে, কার্য্যাকার্য্য বুঝা শক্ত।

প্রতিদিন প্রসাদ লইয়া আমাদের মধ্যে বিষম হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়।

বেশ্ব পৌৰ।

বাগড়াও সময়ে দময়ে হুইয়া থাকে।

ঠাকুর ইহা জানিয়া বলিলেন — "ভুক্তাব শিষ্টকে প্রসাদ বলে না। উহা উচ্ছিষ্ট, এঁটো। প্রসান ভাবই প্রসাদ। প্রসাদ ভাবেতে হয়। কৃপাই প্রসাদ, দয়াই প্রসাদ। গুরু যে সকল নিয়ম ক'রে দেন, তা ঠিক মত রক্ষা ক'রে চল্লেই, গুরুর যথার্থ প্রসাদ পাওয়া যায়।"

কোন ব্যক্তির কার্য্যাকার্য্য সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়া, গুরুলাতারা ঠাকুরকে জ্ঞাত করায়, ঠাকুর বিলিলেন—"যাঁরা 'অন্তর্দর্শী, তাঁরা বাইরের কার্য্যাকার্য্যের একটা মূল্যই দেন না। তাঁরা অন্তরের ভাবই দেখেন। কার কোন্ কার্য্যে উপকার হয়, তাও বুঝা বড় কঠিন। অনেক

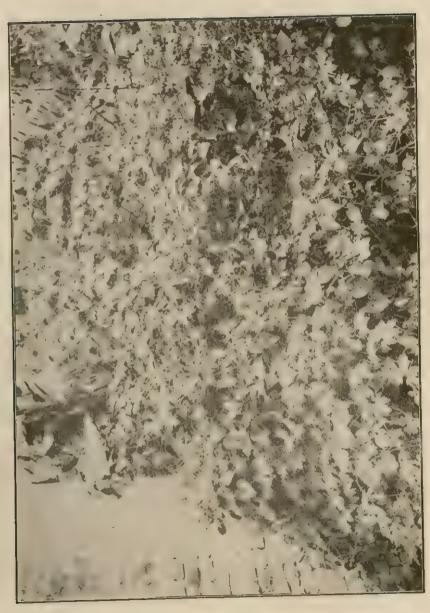

1



রোগী আছে, কুপথ্য ক'রে উৎকট রোগ হ'তে আরোগ্য লাভ করে। যে সমস্ত কার্য্যকে সংসারের লোকে নিতান্ত জঘন্য মনে করে, হয়ত তা অনুষ্ঠান ক'রে কারও জীবনের বিশেষ কল্যাণ হয়। কিসে কি হয়, তা বুঝা সহজ নয়। যিনি যা করুন না কেন, পরিণামে কল্যাণই হয়। নিজের কর্ত্তব্যে স্থির থেকে, অন্যের কার্য্য দেখে যেতে হয় মাত্র। তা হ'লেই রক্ষা। লোকের দোষ গুণের আলোচনাতে অনিষ্টই হয়।"

ঠাকুর কিছুক্ষণ পরে আবার বলিলেন—"কারও অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে যদি হঠাৎ একটা অন্যায় কার্য্য হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে সেজন্য অপরাধী হ'তে হয় না। জেনে শুনে অন্যায় কার্য্য কর্লেই অপরাধ। ভাল কর্তে গিয়ে, যদি একটা অনিষ্ঠও ক'রে ফেলে, তাতে অপরাধ হয় না।"

রাদলীলা ও গুরুশিয়দম্ম।

খ্যামাকান্ত পণ্ডিত মহাশয় ঠাকুরকে প্রশ্ন করিলেন, "আপনার প্রতি •ই—১৮ই পৌষ।
সঙ্কোচ ভাব যায় না কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন - ( পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত ) 'নিজেকে যেমন পাপী ভাবেন, আমাকেও সেইরূপ মনে কর্বেন। নন্দ ও ঘশোদা, গোপালকে যেরূপ দেখ্তেন, আমাকে সেই ভাবে দেখ্বেন।"

এই কথার পর ঠাকুর একটু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন "প্রীমতীর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখালে তিনি গর্বিতা হন, ঐ সময়ে প্রীকৃষ্ণ পলায়ন কর্লেন। পরে স্থিগণ ও প্রীমতী একত্র হ'য়ে, প্রীকৃষ্ণের জন্ম ক্রেলন কর্তে লাগ্লেন। তথন আবার প্রীকৃষ্ণ প্রকাশিত হ'য়ে রাসলীলা কর্লেন। স্থীরা প্রীকৃষ্ণের বামে প্রীমতীকে দেখে আনন্দে বিহবল হলেন, প্রীমতীও প্রীকৃষ্ণের বামে স্থিগণকে দেখে আনন্দিতা হলেন। গুরুশিম্বান্দ্র এই প্রকার। গুরু শিম্বাকে তুচ্ছ জ্ঞান কর্লে, ভগবান্ গুরুকে পরিত্যাগ করেন। গুরু শিম্বা একত্র হ'য়ে ক্রন্দন কর্লে, ভগবান প্রকাশিত হ'য়ে রাসলীলা করেন। তথন শিম্বা, গুরুকে কৃষ্ণের বামে দর্শন ক'রে, সুখী হন; গুরুও শিম্বাকে ভগবানের বামে দর্শন ক'রে, সুখী হন; গুরুও শিম্বাকে ভগবানের বামে দর্শন ক'রে, সুখী হন।"

ভোরকীর্ত্তন—শিষ্যপদে লুটালুটি।

শেষ রাত্রে প্রায় চারিটার সময়ে নিভ্যুই ঠাকুরের আসনের সম্মুখে ধৃপ ধৃনা চন্দন গুগ গুলাদি জালিয়া দেওয়া হয়। ঘরটি স্থগন্ধি ধৃনে পরিপূর্ণ হইয়া যায়। ঠাকুর করতাল বাজাইয়া—

"হরি বলব, আর মদনমোহন হেরিব গো।। যাব ব্রজেন্দ্রপুর, হব গোপিকার নূপুর, গোপীর রাঙ্গা পায়ে রুণু ঝুতু বাজিব গো। তোরা সব ব্রজবাসী, পুরাও এ অভিলাষী আমি নিতই নিতই শ্রামের বাঁশী শুনিব গো।"

গাইতে গাইতে অতি মধুর স্বরে 'হরি ওঁ', 'হরি ওঁ' বলিতে থাকেন, এবং কান্দিতে কান্দিতে সমাধিত হইয়া পড়েন।

ঐ সময়ে শ্রন্ধের শ্রীযুক্ত অচিন্ত্য বাবু ভাবাবিষ্ট হইর। গাহিতে থাকেন— "কানাই! এ কি ভাই, র'লি প্রভাতে অচৈত্য়!

উঠ ল ভাম ও নীলতমু, যায় না ধেমু কামু ভিন্ন। অঞ্বন আখিযুগলে, গুঞ্জাহার পররে গলে,

कम्यम्बदी मित्र, नाकां व यूनन कर्।

পর ধড়া, মোহন চূড়া, ব্রজের চূড়া রূপলাবণ্য। একদিন বনে, রাখালগণে, বিষভোজনে জীবনশৃন্ত।

তুই যাই ছিলি, জীবন দিলি, তোর তুলনা নাই আর অন্ত।"

কথনও বা-

"গ্রীঅঙ্গ ত্রিভঙ্গ কেন, কেন বা বাঁকা নয়ন। ওলো সখি, কহ দেখি, ইহার কি বিবরণ।

খাম চঞ্চল নয়নে চায়.

কোথা থাকে কোথা যায়.

কে বৃঝিবে অভিপ্রায় ইহার কেমন।

সরল বাঁশের অংশ,

বংশীকুল-অবভংস.

कून धर्म क'रत ध्वःन, तम करत मन रुद्रन ।

খাম অতহু সতহু করে,

সভহুর মন হরে,

শিথী পাখীর পাথা শিরে, সে করে মনোহরণ।"

ঠাকুর কোন কোন দিন—

"আমার মন পাগ লারে, হরদমে গুরুজীর নাম লইও। আবে দমে দমে লইওরে নাম, কামাই নাহি দিও।"

ইত্যাদি গাহিতে গাহিতে 'গুৰু ওঁ', 'গুৰু ওঁ', বলিতে থাকেন এবং তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইয়া যায়। তথন ঢাকা ও বানরীপাড়ার শশীবাবু প্রভৃতি গুরুলাতারা থোলকরতাল সংযোগে দঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন--

"আমি গৌরপ্রেমে হ'য়েছি পাগল ( ঔষধে আর মানে না )

চল সজনী ষাইগো নদীয়ায়।

নগরেতে হেঁটে থেতে পাড়ার লোকে মন্দ কয়,
( আমি ) পরের মন্দ পুশে চন্দন, অলঙ্কার প'রেছি গায়।
সাপের বিষ ঝাড়িলে নামে, প্রেমের বিষ উজান ধায়,
, ওলো ) গৌরান্ধ ভুজন্ব হ'য়ে, দংশিয়াছে আমার গায়॥"

ভাববিহ্বল অন্তরে মহা-উৎসাহের সহিত উহারা কীর্ত্তন করিতে থাকিলে, অবশিষ্ট গুরুত্রাতারা সকলেই আনন্দে বিভোর হইয়া আপন আপন আসনে নিম্পন্দ অবস্থায় অবস্থান করিতে থাকেন। কথনও কথনও ঠাকুর ভাবাবেশে অধীর হইয়া বিভূত ঘরের মেঝেতে গড়াইতে গড়াইতে শিগুদের পদতলে যাইয়া লুটাইয়া থাকেন, এবং শিগুদের চরণ মন্তকে বারংবার জড়াইয়া ধরিয়া কান্দিতে কান্দিতে—''আমাকে দয়া করুন, আমাকে আশীর্বাদ করুন" বলিতে বলিতে সংজ্ঞাশ্য হইয়া পড়েন।

আহা ! তথন ঠাকুরের জটাভারমণ্ডিত মন্তক, নগণ্য শিশুপদতলে লুন্ঠিত দেখিয়া প্রাণে যে কি অবস্থা হয়, বলিতে পারি না। ধয়্য দয়াল ঠাকুর ! আমাদের মত অবাধ্য, কলহপ্রিয়, ত্রিনীত, দাস্তিকপ্রকৃতি নিজ আপ্রিত জনের চরণতলে কাতর হইয়া লুটাপুটি করে, এ জগতে এমন আর কে আছে ?

## পাপের মূল কিদে যায় ? ধর্ম কি ?

আদ্ধ একটু অবদর পাইয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম—"পাপের মূল ১ই—১৮ইপৌষ। কি চেষ্টা দারা নষ্ট করা যায় না ?"

ঠাকুর বলিলেন—"পাপের মূলচ্ছেদ মানুষে দহজে কর্তে পারেনা; এ বিষয়ে মানুষের শক্তি একেবারে নাই বল্লেও হয়। প্রায়শ্চিত, ব্রতনিয়মাদি দ্বারা মানুষ পাপমুক্ত হয় বটে, কিন্তু তা সাময়িক, কুঞ্জরস্থানবং। অন্তরে সংস্থার অবস্থায় পাপ থেকে যায়, একটা তেমন কারণ পেলেই আবার প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। একমাত্র ভগবানের দর্শন লাভ হ'লে, তাঁরই কৃপায় পাপের মূল নষ্ট হ'য়ে যায়।"

"ভিন্ততে হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ততে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্থা কর্ম্মাণি তত্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

ইহা শুনিয়া বলিলাম—"তা হ'লে আর আমাদের কর্বার কি আছে ! এম্নি প'ড়ে থাকি, তাঁর কুপা যদি কথনও হয় ত হবে।"

ঠাকুর বলিলেন—"তা বল্লে চল্বে কেন! যতদিন পর্য্যন্ত চেপ্তা থাক্বে, কার্য্য না ক'রে কি নিস্তার আছে! কার্য্য কর্তেই হবে। নানাদিকে নানা প্রকার চেপ্তা ক'রেও, যখন মানুষ নিজেকে একেবারে অপদার্থ, অকর্মণ্য ব'লে বুঝ্তে পারে, তখনই সে ঠিক স্থানে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু তা পরিন্ধাররূপে না বুঝা পর্যান্ত সে মনে করে, চেষ্টা কর্লেই কৃতকার্য্য হ'তাম। স্কুতরাং ভগবানের শক্তির উপর যথার্থ নির্ভরটি হয় না। এজন্য পুনঃপুনঃ নিহ্দল হ'লেও, অত্যন্ত ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক চেষ্টা কর্তে হয়, না হ'লে হয় না।'

জিজ্ঞাসা করিলাম—"ধর্ম লাভ কর্তে হ'লে, প্রথমে কি কি বিষয় চেষ্টা কর্তে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বলা ত যাচ্ছে কত, কিন্তু কর কই! ধর্মার্থীদের প্রথমেই শৌচ, সত্য, ক্ষমা ও শান্তি এই চারিটি অভ্যাস কর্তে হয়।"

প্রশ্ন—"শৌচ কি শরীরটি শুদ্ধ রাধা ?"

ঠাকুর — "হাঁ, তাই! গৃহত্যাগী সন্ত্যাসীর পক্ষে শারীরিক শৌচ, উর্দ্ধরেতাঃ হওয়া, আর গৃহীর পক্ষে শুধু ঋতুগামী হওয়া। আন্তরিক শৌচ-'সরলতা'। যথার্থ সরল হ'লেই অন্তর শুদ্ধ হয়।

- ২। 'সভ্য' সভ্য বাক্য, সভ্য ব্যবহার ও সভ্য চিন্তা। অসভ্যের কোন প্রকার সংশ্রব না রাখা।
- ৩। 'ক্ষমা'— মনুষ্যু, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষা, লতা কারও হ'তেই উদ্বেগগ্রস্ত না হওয়া এবং কারও উদ্বেগের কারণ না হওয়া। এ বিষয়ে মনোযোগ রাখ্তে হয়।
- ৪। 'শান্তি'—চিত্তের অবস্থা সর্ব্বদা সকল বিষয়ে সন্তুষ্ট রাখা, এক প্রকার রাখা।
  কোন কিছুতে উপেক্ষা বা অপেক্ষা না রাখা। এ সব নিয়ম ধ'রে খুব চেষ্টা কর না।"

আমি এই সকল শুনিয়া ভাবিলাম, "মন্দ নয়! দিদ্ধ হইলে বে সকল অবস্থা লাভ হয় বলিয়া এতকাল মনে করিয়া আদিতেছি, ধর্মালাভ করিতে হইলে তাহাই প্রথম আরম্ভ, ইহাই ঠাকুর বলিলেন; স্থতরাং ধর্মালাভ আমার পক্ষে হাতে চাঁদ ধরার মত কল্পনা মাত্র। যাহা কথনও হইবে না, তাহা লইয়া চেষ্টা করিতেছি মাত্র।"

ঠাকুরকে আবার জিজ্ঞাদা করিলাম—"তবে প্রকৃত ধর্ম কি ?"

ঠাকুর বলিলেন — "ধর্মা অতি সৃষ্ধা বস্তা। বাহিরের বেশ ভূষা, বাহিরের কাজ কর্মা, এ সকল কিছুই ধর্মা নয়। তবে এখন নিজে ভাল হওয়া এবং অন্তের ভাল করা, ইহাই ধর্মা মনে কর্তে হবে। নির্জনে অন্ধকারে একাকী ব'সে আত্মানুসন্ধান ক'রে দেখ্বে, নিজের ভিতরে কোন দোষ আছে কি না। নিজের কাছে নিজে ভাল হ'লেই ভাল। মিথ্যাকথা, কু-দৃষ্টিপাত, হিংসা, বিদ্বোদি যা যা দোষ ব'লে জান, তা আগে ত্যাগ কর। তার পরে, ত্রিভাপ অতীত হ'লে, ধর্ম কি বুঝ্বে। তাপমুক্ত না হ'লে, প্রকৃত ধর্মের খোঁজই পাবার যো নাই। ভগবানই ধর্ম।"

### মহাপ্রভুর পুরাণ—চিত্রপট।

একদিন আমাদের গুরুভাতা প্রীযুক্ত রামদয়াল বাবু, একথানি চিত্রপট আনিয়া ঠাকুরের সমূথে রাখিলেন। ছোট দাদা ( দারদ। বাবু), কোন প্রয়োজনে ব্যস্ত হইয়া ঐ ই-:৮ই পৌষ।

স্থান দিয়া চলায়, পাছে তাঁহার বস্থাদি ঐ পটে লাগিয়া যায়, এই আশস্কায় খ্ব এন্ড হইয়া. ঠাকুর চিত্রপটখানি হাতে তুলিয়া নিলেন এবং এক দৃষ্টে উহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া, থাকিয়া, উহা মন্তকে ধরিয়া, ফু পিয়া ফু পিয়া কান্দিতে লাগিলেন। কিছুকালের জন্ম ঠাকুর বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া রহিলেন, পরে ভাব সংবরণ করিয়া চোধ মুধ পুছিয়া বলিলেন—"মহাপ্রভুর ঐ সময়ের আকৃতি ঠিক এই প্রকারই ছিল। বিরহোল্মাদে জীর্ণশীর্ণ কলেবরের এবং ভাবাবেশে নৃত্যের এইরূপ অবিকল চিত্র আর দেখি নাই।"

চিত্রপটে মহাপ্রভুর চক্ষ্ দিয়া পিচকারীর মত বেগে অশুজন পড়িতেছে দেখিয়া, জিজাসা করিলাম - একি আবার কথনও হয়!" ঠাকুর একটু তেজের সহিত বলিলেন— "নিশ্চয় হয়। চিত্রকর যেমন যেমনটি দেখেছিলেন, ঠিক তেমনটিই এ কৈছেন; তিন প্রভুরই আকৃতি ও নুত্যের অবস্থা অবিকল দিয়েছেন। ও এক সময়ে যা সত্য সত্য ঘটে, অন্য সময়ে তা অসম্ভব

\* এশ্রীমহাপ্রভুর অন্তলীলার শেষভাগে, যথন তাঁহার শরীর অতিশর দার্গ হইয়াছিল, তথন তদানীস্তন দিল্লীর বাদসাহ
(সের্নাহ), তাঁহার বিষরণ লোকপরশারার শ্রবণ করিয়া, তাঁহার আলেখা তুলিবার জন্ম কতিপয় স্থনিপুণ শিল্পীকে পুরুষোজ্যে
পাঠাইয় ছিলেন। তাঁহারা তথায় প্রভিন্নিই দেখিলেন, মহাপ্রভু সন্ধার্জনে মন্ত ইইয়া উদ্দেও লৃত্য করিতেছেন, পিচকারীর জলের
সাত তাঁহার অশ্রুণারা বেগে অবিশ্রান্ত বর্ষণ হইতেছে আলাফুলখিত তুজ, স্বেশাল বন্ধা, চারি হন্ত দার্য স্থান্ত আনিয়া
কেকবারে অস্থিনার হইয়া গিয়'ছে। তিজকবেয়া ঐ দৃগুটি অতি সতর্কতার সহিত অবিকল অন্ধিত করিয়া বাদশাহকে আনিয়া
কেকবারে অস্থিনার হইলে দিল্লীর রাজধানীতে উহা অতি বত্তের সহিত বন্ধিত হইতেছিল। পরে দিল্লী অবরোধের সময়ে
দিলেন। সেই সময় হইতে দিল্লীর রাজধানীতে উহা অতি বত্তের সহিত বন্ধিত হইতেছিল। পরে দিল্লী অবরোধের সময়ে
তহা ভরতপ্রের মহারাজার হন্তগত হয়। ভরতপুরের মহারাজা একবার শ্রীবৃল্লাবনে বাসকালে অনেক সময়ে লালা বাব্র ক্লে
তহা ভরতপ্রের মহারাজার হন্তগত হয়। ভরতপুরের মহারাজা একবার শ্রীবৃল্লাবনে বাসকালে অনেক সময়ে লালা বাব্র ক্লে
ভবা ভরতপ্রের মহারাজা বলিলেন, প্রভো! আপনি বেরূপ বলেন, ঐ প্রকার একথানি চিত্রপটি আমার রাজধানীতে আছে।
ভিনিয়া একদিন মহারাজা বলিলেন, প্রভো! আপনি বেরূপ বলেন, ঐ প্রকার একথানি চিত্রপটি লাক্সেমা হয়া বাবাজী
বাবাজী উহা দেখিবার আগ্রহ প্রকাশ করাতে, মহারাজা উহা আনাইয় বাবাজীকে দেন। পটের দিক্লে দৃষ্টি করিয়া বাবাজী
কান্দিতে কান্দিতে মৃত্তিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে ঐ পট দেখিয়া, চিত্রকর দ্বারা অনুয়প প্রতিকৃতি লওয়া হয়। সেই
প্রতিকৃতিই এই চিত্রপটি।

ঠাক্র এই চিত্রপটথানি দেখিয়া মৃধ্য ইইয়ছিলেন, এবং এইটি ধাহাতে লোপ না হয় সে জস্ত ফটো রাখিতে বলিয়ছিলেন।
এ কারণে পুরুষোত্তম ধামে, ঠাক্রের (জটিয়া বাবার) সমাধিমন্দিরের সেবায়েত ছোট দাদা শ্রীয়ৃত্ত সারদাকান্ত বন্দ্যোপাধায়
মহাশয় য়ত্রপূর্বক সংগ্রহ করিয়া, আমাদের ঠাক্রের প্রতিষ্ঠিত 'জগরাধদেব' ও 'রাধাক্ষের' পটের সহিত সমাধিমন্দিরে রাথিয়া
নির্মিতরূপে উহা পূঞা করিতেছেন।

মনে হয়। প্রার্থনাসময়ে কেশব বাবুর চোখ্ দিয়ে রক্তের ধারা কখনও কখনও পড়্ত। যারা দেখে নাই, কখনও কি বিশ্বাস কর্তে পেরেছে ? এ ত সে দিনের কথা।"

প্রশ্ন—"মহাপ্রভুর সময়ে তো ফটো তোলার প্রণালী ছিল না, অবিকল রূপ কি প্রকারে হবে ?" ঠাকুর বলিলেন—"কেন ধ্যানেতে ক'রে! তথনকার চিত্রকরদের এমন শক্তি ছিল, যা আঁক্বেন মনে কর্তেন, এমন একাগ্র হ'য়ে তা দেখতেন যে, ঐ চিত্র তাঁদের চক্ষে যেন ছাপ্প'ডে যেত। কিছু দিন তাই তাঁরা ধ্যান কর্তেন এবং সম্পূর্ণরাপে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে, পরে সেইরাপ আঁক্তেন।"

আমি জিজ্ঞান। করিলাম—"তাতে কি অবিকল রূপ হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"একেবারে ঠিক কি আর হয়! তবে প্রায় ঠিকই হয়। এখনও কৃষ্ণনগরের কুমারদের মধ্যে কারও কারও এ শক্তি অনেকটা আছে। যার ইচ্ছা হয়, যেয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখুতে পার।"

ঠাকুর এই চিত্রপটথানিকে অত্যস্ত জীর্ণ দেখিয়া, ইহার একথানা ফটো রাখিবার অভিপ্রায় জানাইলেন।

### অদ্ভুত সঙ্কীৰ্ত্তন—যাই যাই!

এথানে যতই দিন যাইতেছে, লোকসংখ্যা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে। সহরের গুরুপ্রাতা-ভগ্নীরা প্রতিদিনই দলে দলে আদিতেছেন। প্রত্যহই শতাধিক পাতা পড়িতেছে। কেনারাম নামক এক প্রসিদ্ধ রস্থায়ে বাদ্ধণ নিযুক্ত হইয়াছেন। প্রতি সপ্তাহেই তুই তিন দিন, দেড়শত তুইশত লোকের লুচি, মিষ্টান্ন, ঘতান্ন প্রভৃতির বিপুল আয়োজন ও মহাঘটার সহিত ভোজনোৎসব হইতেছে। কোথা হইতে কোন্ দিন কি ভাবে এ সমস্ত সামগ্রী জুটিতেছে, অনেক অমুসন্ধানেও আমরা কিছুই ব্বিতে পারিতেছি না। পরিচিত অপরিচিত বছলোকের সমাগ্যে এবং সঙ্কীর্ত্তন মহোৎসবে আশ্রমটি দিনরাত ধেন বম্বাম্করিতেছে।

আশ্রমে সান্ধ্যকীর্ত্তন যে কি অভূত ব্যাপার তাহা ব্যক্ত করিবার যো নাই। বেলা অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীর্ত্তনের আনন্দ স্মরণ করিয়া দলে দলে শিক্ষক, ছাত্র, ব্যবসায়ী, বণিক ও নানা শ্রেণীর সম্বান্ত ভদ্রলাকের। প্রতিদিনই আসিয়া আশ্রমটি পরিপূর্ণ করিয়া ফেলেন। সন্ধ্যা হইলে ঠাকুর নিজে করতাল বাজাইয়া "হরিদে লাগি রহরে ভাই। তেরা বনত বনত বনি যাই" এবং "প্রভুজী এ্যায়সানাম তোহার। পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার," কখন বা "গগনমে থালে রবি চল্রুদীপক বনি, তারকামগুল চমকে মতিরে" এই সকল গান করিয়া আসনে স্থির হইয়া বসিয়া থাকেন। তৎপরে গুরুলাভারা সকলে হরি-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করেন। কোন কোন দিন প্রসিদ্ধ গায়ক মুকুল ঘোষ বা





রামতারণ ঘোষ অথবা বৈশ্ববচরণ কুণ্ডু মহাশয় স্ব স্থ দলে মিলিত হইয়া মহা উৎসাহের সহিত মহাজন পদাবলী বা নামগান করিয়া থাকেন। এই সঙ্কীর্ত্তনে নিত্যই ঠাকুরের নব নব অবস্থার অভূত বিকাশ এবং ভক্তমণ্ডলীর চমৎকার ভাবোচ্ছাদের মনোমোহন চিত্র প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। যে সকল ভাগ্যবান্ পুরুষ একদিনের জন্মণ্ড উহা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা কৃতার্থ হইয়াছেন। এ জীবনে আর কথনও এ দৃশ্য ভুলিতে পারিবেন কি না সন্দেহ!

গতকল্য সন্ধ্যার পর মহাসমারোহের কীর্ত্তনে তিন চারিট খোল করতাল একতালে বাজিয়া উঠিলে, বহুলোকে ষথন একতানে সমশ্বরে উচ্চ দ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন, ঠাকুর ক্ষণকাল আসনে স্থিৰভাবে উপবিষ্ট থাকিয়া দক্ষিণে বামে ঢলিয়া চলিয়া পড়িতে লাগিলেন। দর্শকমণ্ডলী একবার ঠাকুরের পানে, আরবার ভক্তগণের দিকে, উল্লিসিত প্রাণে তাকাইতে লাগিলেন। ঠাকুর হন্তবয় সমূখের দিকে উত্তোলন করিয়া, ''জয়শচীনন্দন'' ''জয়শচীনন্দন'' বলিতে বলিতে আ<mark>সন হইতে</mark> উঠিয়া পড়িলেন। দক্ষে দক্ষে সমস্ত লোকই একেবারে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। ঠাকুর উচ্চ উচ্চ লম্ফ প্রদান করিয়া উদ্বও নৃত্য করিতে লাগিলেন। গুরুত্রাতৃগণ ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া বিবিধ প্রকার নৃত্য ও হরিধানিতে আশ্রমটিকে কাঁপাইয়া তুলিলেন। জানি না কি দেখিলাম! ঠাকুরের প্রকাও শরীরটি ক্রমে ক্রমে থকাকতি হইয়া গেল; ''ঐরে, ঐরে' বলিতে বলিতে তিনি বালকের মত মৃষ্টিবদ্ধ হস্তব্য় সম্মুধে ও পশ্চাতে ঘন ঘন আন্দোলিত করিয়া, বিস্তৃত হল্মরের এদিকে দেদিকে উর্দ্ধখানে দৌড়িতে লাগিলেন। মৃদদ ও করতালের তালি ঘন ঘন পড়িতে লাগিল; সহীর্তনের ধানি চতুগুণ বুদ্ধি পাইল। মুহুমু হুঃ হরিধানি হস্কার গর্জানে মিলিত হইয়া, আশ্চর্যা চমকে দকলকে দিশাহারা করিল। এ আবার কি অভূত দৃষ্য! ঠাকুর "ধর" ধর" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে বছ জনতার ভিতরে অপ্রতিহত গতিতে ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরেই অকম্মাৎ একস্থানে দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং করপুট বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্ব্যক নতশিবে বারংবার নমস্কার করিতে লাগিলেন। তৎপরে দক্ষিণ হস্ত পুনঃপুনঃ উৎক্ষেপণ পূর্বক, 'জয়রাধে' 'জয়রাধে' বলিতে বলিতে নিস্পান নয়নে উৰ্দ্ধদিকে চাহিয়া বহিলেন। শরীরটি স্থির, অথচ বাহু বক্ষঃস্থলাদি প্রতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পুলকিত হইয়া পৃথক পৃথক্ ভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমুখের ও উভয় পার্শ্বের লম্বিত জটাভার থরথর কম্পিত হইয়া মন্তকোপরি খাড়া হইয়া উঠিল এবং উহা দর্শফণার স্তায় অগ্রভাগ বিস্তার করিয়া সর্সর্ কাঁপিতে লাগিল। এ সময়ে মন্তক হইতে চক্রবশার স্থায় উজ্জ্বল ছটা এবং নেত্রদম হইতে জ্যোতির্ময় স্ফুলিঙ্গরাশি বিহাতের মত ছুটিয়া পড়িতেছে দেখিয়া, অনেক গুরুত্রাতা-ভগ্নি বিস্ময়স্থচক চীৎকার করিয়া মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর উদ্ধদিকে তৰ্জনী নির্দেশপ্রক, 'ঐ দেখ, আমাকে সকলে নিতে এদেছেন, আমি যাই, আমি যাই' বলিতে বলিতে শ্রীঅঙ্গ হেলাইয়া দিলেন। 'ঠাকুর দেহ ছাড়িলেন, 'ঠাকুর দেহ ছাড়িলেন,' বলিয়া চারিদিকে কানার শব্দ উঠিল। বহুলোকের উপর লক্ষ্য দিয়া আমরা চারি পাঁচজনে যাইয়া ঠাকুরকে জড়াইয়া ধরিলাম। ব্রাহ্মধর্মপ্রচাবক শুর্জ নগেন্দ্র বাবু উন্তের মত হইয়া, "দোহাই পরমহংসজী। দোহাই পরমহংসজী! কথনই যে'তে দিব না, কথনই যে'তে দিব না" বলিতে বলিতে, মন্তক ও হন্তময় ঘন ঘন নাড়া দিয়া ভয়ন্বর হন্তমার করিতে লাগিলেন। ভিতরে বাহিরে স্বীলোক পুরুষের ভীষণ কালার রোল উঠিল। ঠাকুর অচৈ শুরুষ হন্তমা ধরাশায়ী হইলেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর, 'জয়গুরু !' 'জয়গুরু'! বলিতে বলিতে উঠিয়া বসিলেন। চারিদিক নিন্তক! আগস্তুক ভদলোক সকল ক্রমে ক্রমে স্ব আবাসে চলিয়া গোলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এবা সব কে এসে আপনাকে টানাটানি কর্ছিলেন? আমাদের ত মনে হ'লো, বুঝি এবার আপনি চ'লে গেলেন।"

ঠাকুর বলিলেন "গতিক তাই বটে! গৌরশিরোমণি মশায়, যোগজীবনের মা, শ্রীবৃন্দাবনের স্থিগণ এবং আরও অনেকে এসেছিলেন। ঐ সময়ে পরমহংসজী \* হঠাৎ উপস্থিত হ'য়ে বাধা দিলেন। গুরুজীর ইচ্ছা না হ'লে কারও চেষ্টাতে ত কিছু হবার যো নাই!"

প্রশ্ন—"গৌরশিরোমণি মহাশয় কি এ শক্তি লাভ করেছিলেন ?"

ঠাকুর—"এ শক্তি লাভ না কর্লে রাসমগুলে প্রবেশ কর্বেন কিরূপে ?"

প্রশ্ন-"রাসমণ্ডলে প্রবেশকালে নাকি স্থিদেহ লাভ হয়?"

ঠাকুর—"হাঁ, পুরুবের ওখানে প্রবেশাধিকার নাই।"

গত কল্যকার ভাবোন্মাদের মধ্যে যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, আমার দৃষ্টি কিন্তু ঠাকুরের দিকেই ছিল। স্মৃতিতে যতটুকু জাগরুক আছে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিলাম। সমস্ত অবস্থা ও ভাবের পূর্ণান্ধ বিবরণ রাখিতে পারিলাম কি না, জানি না।

### ঠাকুরদম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবুর কথা।

পৌষ মাদের মাঝামাঝি থবক আদিল, ষোগজীবনের স্থী শ্রীমতী বসস্তকুমারী দেবীর অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। কিছুকালয়াবৎ অবিরাম জবে ভূগিয়া এখন তিনি একরূপ মৃত্যুশয্যায় আছেন। গেণ্ডাবিয়াব

 <sup>\*</sup> মানসদরোবরবাদী ৺প্রীঞ্জীব্রকাননক্ষামী পর্যহংদ, যিনি গয়া আকাশগঙ্গা পাছাডে প্রভুজীকে দীক্ষা প্রদান
করিয়াছিলেন এবং বাঁহার নির্দেশে তিনি ৺কাশীধামে আঞ্জীহরিহরাননক্ষামী ব্রক্তীর নিকট সল্লাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সকলেই তাঁহাকে লইয়া অন্থির। ঠাকুর এই সংবাদ পাইয়াই ঢাকা যাইতে ইচ্ছা জানাইলেন। আমরাও সকলে পৌষ মানের মধ্যভাগে ঠাকুরের সঙ্গে ঢাকা যাইতে প্রস্তুত হইলাম।

ঢাকাষাত্রার অব্যবহিত পূর্বে, প্রীযুক্ত নগেন্দ্র বাবু ঠাকুরের সঙ্গে কিছুক্ষণ নির্জনে আলাপ করিলেন। কি বলিলেন, কিছুই তথন জানি না। পরে এক সময়ে ছোট দাদা ও কুঞ্জ গুহ মহাশয়ের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে নগেন্দ্র বাবু বলিলেন—"গোঁসাই মনের কথা বলিতে পারেন শুনিয়াছিলাম, কিছু বিশ্বাস করিতাম না। গোঁসাইকে পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা হইল। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'গোঁসাই! বলুন ত আমি কোন্ চক্রে ?' গোঁসাই অমনি ষট্চক্রের মধ্যে ঠিক সেই চক্রের নাম লইয়া বলিলেন—'আপনি \*\*\* চক্রে ঘুরিতেছেন।' গোঁসাইশ্বের নিকট আমার দীক্ষার আকাজ্ঞা জানাইলে তিনি বলিলেন, "আপনাকে আমি বন্ধুভাবে দেখি, আপনার আর প্রয়োজন নাই।"

নগেন্দ্র বাবু এই তুই জনকে এবং আরও কাহাকে কাহাকে ঠাকুরের প্রদক্ষে বলিয়াছেন, "গোঁদাই যে দিন কলিকাতা আদিলেন, দেই দিন শৃত্যপথে তিনি আমাকে দর্শন দিয়াছিলেন। তাহাতেই আমি পরিষ্ণার বৃঝিয়াছিলাম, গোঁদাই আদিতেছেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। গোঁদাই ষ্টেশন হুইতে দোজা আমার বাদায়ই ঐ দিন রাত্রে আদিয়া উঠিলেন।"

# ঠাকুরের ঢাকাযাত্রা—গুরুত্রাতাদের অবস্থা।

রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকার সময়ে ট্রেন ছাড়িবার কাল নিন্দিই থাকিলেও, ঠাকুরের তাড়াতে আমরা ছয়টার সময়েই বাদা হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। ঠাকুর ট্রেনখোগে যথনই যে কোন স্থানে যান, তুই তিন ঘণ্টা পূর্বের ট্রেশনে গিয়া বিদিয়া থাকেন, ইহা ছেলেবেলা হইতে ঠাকুরের একটি অলজ্য তুই তিন ঘণ্টা পূর্বের ট্রেশনে গাইতে ঠাকুরের ব্যস্ততা দেখিয়া অনেক সময়ে বিরক্ত হইয়া পড়ি।

ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন—"অনর্থক বাসায় সময় কাটায়ে, পরে অস্থির হ'য়ে ছুটাছুটি করার চেয়ে, বরং ছুই তিন ঘণ্টা পূর্বের ষ্টেশনে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ব'সে থাকা ভাল। আমি কোথাও যেতে হ'লে ওরূপই করি। জাবনে আমি কখনও ট্রেণ 'মিস্' করি নাই।"

সন্ধার একটু পরেই গুরুপ্রতিরা সকলে ঠাকুরকে দক্তে লইয়া শিয়ালদহ টেশনে উপস্থিত হইলেন। আজ আনন্দের হাট ভাজিল। গুরুপ্রতিদের কাহারও মনে শান্তি নাই। সকলেরই মুখ মলিন এবং চিন্ত ফুর্তিহীন। ঠাকুর যতক্ষণ টেশনে ছিলেন, সকলেই ঠাকুরকে ঘিরিয়া নির্বাক্ অবস্থায় বিসিয়া চিন্ত ফুর্তিহীন। গাড়ি ছাড়িবার অল্পন্ধ পূর্বে, সকলে ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া পদধূলি গ্রহণ রহিলেন। গাড়ি ছাড়িবার অল্পন্ধ পূর্বের, সকলে ঠাকুরকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন। ঠাকুরও ছল্ ছল্ চক্ষে মেহমাখা দৃষ্টিতে সকলের দিকে চাহিয়া কর্ষোড়ে মন্তক অবনত করিয়া প্রতিনমন্ধার করিতে লাগিলেন। এ সময়ে গুরুপ্রতিরা আর কেহই স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাঁহাদের কাতর প্রাণ আরও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেহ কেহ দাড়ান অবস্থায় থাকিয়া, কেহ

কেহ বা অবদর দেহে বসিয়া পড়িয়া, উচৈচঃস্বরে কান্দিতে লাগিলেন। উহাদের এ সকল অবস্থা দেখিয়া আমাদেরও প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। গাড়ির ভিতরে বাহিরে কান্নার রোল পড়িয়া গেল। এমন সময়ে গাড়িও ছাড়িয়া দিল। আহা! মাদাধিক কাল ঠাকুরের নিত্যসঙ্গী নবীন বাব্, অচিন্তা বাব্, মণি বাব্, বৃন্দাবন বাব্, দেবেন্দ্র সামস্ত, কুঞ্গ গুহ, জীচরণ বাব্, মহেন্দ্র বাব্, ছোট দাদা ও মনোরঞ্জন গুহু প্রভৃতির অমুরাগ-বিহ্বল বিষপ্ত মৃতি তাবিতে ভাবিতে ভৃথিত মনে আমরা গোয়ালন্দ চলিলাম। মনে হইতে লাগিল, 'হায় অদ্ট! এ সকল গুরুলাতাদের অমুরাগের কণিকামাত্র পাইয়া ঠাকুরকে স্মরণ করিতে করিতে ক্ষণকালের অমুও যদি আমি এইরূপ কাঁদিতে পারিতাম, এ জীবন ধন্য হইয়া ঘাইত।'

পদ্মার জল হাওয়া; সাহেবের পরিহাস।

আমরা সমস্ত রাত্রি গাড়িতে থাকিয়া সকালবেলা গোয়ালন্দ স্থীমারে উঠিলাম। একখানা বড় কম্বল বিছাইয়া সকলে ঠাকুরের চতুদ্দিকে বসিয়া পড়িলাম। ঠাকুর পদ্মানদী দেখিয়া বড় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। থাকিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিলেন—"গঙ্গার প্রবল ধারাটিই এই পদ্মায় মিলে প্রবাহিত হ'চেছ। পদ্মার হাওয়াতে শরীরের জড়তা নষ্ট করে, প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সতেজ ক'রে তুলে। জলের অসাধারণ গুণ। আধফুটা চাল বা কাঁচা চিড়ে আধ সের খেলেও, পদ্মার এক ঘটি জল খেলে তা অনায়াসে হজম হ'য়ে যায়। পদ্মাতীরবাসী মাঝিরা যেরূপে সবল এবং সুস্থ এরূপ প্রায় দেখা যায় না। পদ্মানদীর বিস্তৃতি দেখলে চিত্তিটি যেন প্রশান্ত হ'য়ে পড়ে।"

ঠাকুব পদার জল হাওয়াব গুণ কিছুক্ষণ বলিয়া চূপ করিলেন। এ স্থলে স্থলর একটি ঘটনা লিখিতেছি। মধ্যাহ্নকালে ঠাকুর শিয়গণপরিবেটিত হইয়া ধ্যানমগ্র অবস্থায় বিদয়া আছেন, ভাবের প্রগাঢ়তায় বারংবার ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছেন, আবার মাথা তুলিতেছেন; অবিরল ধারে অশুবর্ধণে গণ্ডস্থল ভাদিয়া যাইতেছে। গুরুল্লাভারাও নির্বাক, আপন আপন ইটনাম স্মরণে স্থির। দূর হইতে একজন উচ্চপদস্থ সাহেব ঠাকুরকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া মাতাল অম্বমানে, ঠাকুরের সম্মুখীন হইয়া পরিহাদ করিয়া বলিলেন, "ক্যা জী, দারু পিয়া ? কেৎনা পিয়া ? আরে তোম ক্যায়্সা দারু পিয়া ? সাহেব তু'তিন বার ঐ প্রকার বলাতে ঠাকুর মাথা তুলিয়া ঈষৎ হাশুম্থে সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হাঁ, দারু পিয়া, বহুত পিয়া। তুম্হারা যীশুপ্রীষ্ট যো দারু পিতে থে, হাম্ তো আভি ওহি দারু পিয়া।"

সাহেব শুনিয়া একটু চমকিয়া কয়েক সেকেও ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন ; পরে লজ্জিত ভাবে একটু হাদিয়া, মাথার টুপি তুলিয়া তৃ'হাতে ঠাকুরকে দেলাম দিতে দিতে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন। রাত্রিতে আমরা দোলাইগঞ্জ ষ্টেশনে নামিয়া গেণ্ডারিয়া আশ্রমে পঁহছিলাম। আশ্রম লোকে

পরিপূর্ণ ; ঠাকুরকে পাইয়া সকলেরই মহা আনন্দ।

# ত্রীযুক্ত যোগজীবন গোস্বামীর স্ত্রী বদন্তকুমারীর দেহত্যাগ।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আদিয়াছেন। আশ্রমস্থ এবং দহরনিবাদী গুরুত্রাতা-ভিগিনীদিগকে
পাইয়া আমাদের ধেমনই একটা আনন্দ ও উৎদাহ প্রাণে জাগিয়াছে,
বিশ্বলাব প্রকার।

ধোগন্ধীবনের স্ত্রীর মুমূর্ব অবস্থা দেখিয়া তেমনই আবার একটা আতম্ব ও
বিশ্বলাব সকলের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। ডাক্তার শ্রীয়ৃত প্রদানক মজুমদার মহাশয় দিবারাত্র
বিশেষ সতর্কতার দহিত চিকিৎদা করিয়াও একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন। এ দময়ে ঠাকুর
আশ্রমে উপস্থিত হওয়াতে কাহারও কাহারও প্রাণে একটু ভরদা জনিয়াছিল, বুঝি এ যাত্রা
বসন্তকুমারী রক্ষা পাইবেন; কিন্তু দেখিতে দেখিতে উহার অবস্থা ক্রমশঃ সাংঘাতিক হইয়া পড়াতে
সকলেই একেবারে হতাশ হইলেন।

বসস্তকুমারীর সেবার বন্দোবন্ত করিবার জন্মই ঠাকুর যোগজীবনকে গেণ্ডারিয়া পাঠাইয়াছিলেন।
কিন্তু সেবাকার্য্যে নিতান্ত অপটু বলিয়াই হউক অথবা আজন উদাদপ্রকৃতি বলিয়াই হউক, তিনি
স্বয়ং দাক্ষাৎ দম্বন্ধে যথানিয়মে দেবা-শুশ্রাষা করিয়া তাঁহার যাতনা লাঘ্যের তেমন দাহান্য করিছে
পারেন নাই; তথাপি তাঁহার আগমন ও উপস্থিতিই বদস্তকুমারীকে যে আনন্দ ও দান্ধনা প্রদান
করিয়াছে ইহাই পরমকারুণিক গুরুদেবের ব্যবস্থা ও আদেশেরই ফল মনে হয়।

২৩শে পৌষ বধুর বিকারের মত অবস্থা ও খাদের ক্রিয়া চলিতে লাগিল, ঠাকুরকে উহা জ্ঞাত করায় ঠাকুর বলিলেন—"দৈহিক সামান্য যাহা একটু ভোগ আছে, প্রাণায়ামে তাহাই পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে।"

২৫শে তারিখে বদস্তকুমারী ঠাকুরকে দর্শন করিতে আকাজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। ঠাকুর উহার শ্যাপার্শে যাইয়া দাঁচাইলেন। বদস্তকুমারী কৃতাঞ্জলি হইয়া কান্দিতে কান্দিতে ঠাকুরকে বলিলেন, 'বাবা, আর কত হংথ দিবে বাবা?'

ঠাকুর অঞ্সিক্ত নেত্রে বলিলেন—"মা! তোমার ক্লেশের অবসান হ'ল ব'লে।"

ঐ দিন ডাক্তার বারু একটু আশ্চর্যান্তিত হইয়া ঠাকুরকে গিয়া বলিলেন—'তিন দিন যাবং বসস্তকুমারীর ভয়ন্বর খাদ চলিয়াছে, এ অবস্থায় আর কত কাল থাকিবে? এ অবস্থাত আর দেখা যায় না।'

ঠাকুর বলিলেন — "আর বিলম্ব নাই, সময় প্রায় হ'য়ে এলো; তবে সাংসারিক ব্যাপারে বুড়োঠাক্রণ হ'তে সময়ে সময়ে গালিগালাজ খাওয়াতে, বুড়োঠক্রণের উপর এখনও উহার একটা বিরক্তিভাব আছে, সেটুকু গেলেই সব পরিষ্কার হ'য়ে যায়।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন—'তা আর হবে কিরূপে ?'

ঠাকুর বলিলেন—"বুড়োঠাক্রণ যেয়ে ওঁকে একটু প্রসন্ন কর্লেই হয়। এজন্য আর ব্যস্ত হ'তে হবে না, এখনই সব ঠিক হ'য়ে যাবে।"

ইহার পর রোগীর অবস্থা নিতাস্কই ধারাপ হইয়া পড়িল দেখিয়া, দিদিমা অস্থির হইয়া পড়িলেন।
বউ এবার চলিলেন ব্রিয়া, দিদিমা কান্দিতে কান্দিতে বধুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং
প্রাণের আবেগে বলিতে লাগিলেন, 'বউ! আমি যদি কিছু অন্তায় ক'রে থাকি, কট দিয়ে থাকি,
তুমি আমাকে ক্ষমা কর।' বসন্তকুমারী দিদিমার আকুলভাবে কালা ও এইরূপ কাভরোজি শুনিয়া
ছল্ছল্ চক্ষে বাহুলারা দিদিমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া খ্ব বিনমপূর্বক বলিলেন, 'দিদিমা!
আপনি ত কোনও অপরাধই করেন নাই।' এই ঘটনার পরে, সয়্যা উত্তীর্ণ হইলে, পুণাশীলা
ভাগ্যবতী বসন্তকুমারী অন্তাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে, জ্যেষ্ঠ সহোদর জগবন্ধ বাবুর সমক্ষে, আশ্রমন্থ
সমস্ত ওক্সল্লাভা-ভগ্নীদিগকে কান্দাইয়া, স্বামীর পদান্তিকে, ওকর আশ্রমে দেহরক্ষা করিলেন।

#### মাঘ ।

# যোগজীবনের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ ও পারলোকিক অবস্থা সম্বন্ধে।

#### প্রশোওর।

বসস্তকুমারীর অচিরে দেহত্যাগ ঘটিবে অফুমান করিয়াই, আমি ঠাকুরের নিকট হোমের স্বত ও আহারের চাউলের অভাব হইয়াছে জানাইয়া, অসুমতি গ্রহণ পূর্বক বাড়ী কই—মাঘ, সোমবার।

গেলাম। সাতদিন পরে আবার আশ্রমে আদিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম বছ গুরুজাতা সমুবেত হইয়া হরিধ্বনিসহকারে বসস্তকুমারীর পবিত্র কলেবর শ্রামপুর শ্রশানঘাটে লইয়াছিলেন। ঠাকুরের অভিপ্রায় অফুমারে, যোগজীবনই উহার মুখাগ্নি করিয়াছিলেন। দেহে অগ্রিসংস্কার কালে অকুসাৎ একটি গোলাকৃতি জ্যোতিঃপিণ্ড চিতা হইতে উথিত হইয়া নক্ষত্রবেগে উদ্ধিকে অনন্ত আকাশে মিলাইয়া গিয়াছিল। শ্রশান-বন্ধুদের মধ্যে কেহ কেই উহা দেখিয়াছিলেন।

গেণ্ডারিয়া পঁছছিবার পরদিনই সকালে চা সেবার পর, ঠাকুর আমাকে বলিলেন—"তুমি যোগ-

জীবনকে প্রান্ধের মন্ত্রগুলি পড়াতে পার্বে ?"

আমি বলিলাম—"খান্ধমন্ত্ৰ আমি জানি না।"

ঠাকুর বলিলেন — "পুস্তক দেখে পড়াবে, ওতে আর জানা না জানা কি ?"

আমি—"প্রাদ্ধমন্ত্র পড়ার সময়ে ত কতপ্রকার প্রক্রিয়া করে দেখেছি, সে দব ত আমার কিছুই জানা নাই। আর সংস্কৃতও আমি ভাল জানি না। প্রাদ্ধমন্ত্র আমাকে পড়াতে হ'লে, এখন থেকে পুত্তক দেখে অভ্যাস ক'রে রাখতে হয়; না হ'লে শুদ্ধমত পড়াতে পার্ব না।"

ঠাকুর আমাকে আর কিছুই বলিলেন না। একাদশ দিবদে ঠাকুর নিজেই প্রান্ধণদ্ধতি দেখিয়া ধোগজীবনকে প্রাদ্ধনমন্ত্র পদ্ধাইলেন, এবং শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা মত প্রাদ্ধকার্য্য করাইলেন। প্রাদ্ধের পর ঠাকুর কথায় কথায় বলিলেন —"বসন্ত প্রাদ্ধিস্থলে উপস্থিত থেকে হাত পেতে পিণ্ড গ্রহণ কর লেন; সুক্ষ্ম দেহটি পরিত্যাগ ক'রে, তুর্লভ কারণদেহ লাভ কর লেন।"

সময়মত জিজ্ঞাসা করিলাম—"জীবের কি প্রকার অবস্থাতে, দেহত্যাগের পরেই আবার দেহ আপ্রয় কর্তে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"বিষয়েতে যাঁদের অতিশয় বাসন। রয়েছে, ভোগ-ইচ্ছা যাঁদের অত্যন্ত প্রবল, তাঁরাই দেহত্যাগমাত্রে অপর দেহ আশ্রয় করেন।"

প্রান-"পিত্লোকে কাহারা যান ?"

ঠাকুর—"বিষয় উপস্থিত হ'লে যাঁরা ভোগ করেন, কিন্তু তা লাভের জন্ম তেমন প্রবল স্পুহা রাখেন না, সাধারণতঃ তাঁরাই পিতৃলোকে গমন করেন।"

প্রশ্ন—"বৈকুণ্ঠ ও ব্রন্ধনোকে এবং তারও অতীত লোকে জীব কি অবস্থা হ'লে যায় ?"

ঠাকুর —"যাঁরা ধর্মমাত্র লক্ষ্য রেখে, কোনও প্রকার সদস্কাঠানে জীবন অতিবাহিত করেন, কর্মাত্মসারে বাসনাভ্যায়ী এক এক প্রকার লোক তাঁদের লাভ হয়। আর সমস্ত বাসনার মূল পর্য্যন্ত যাঁদের নষ্ট হ'য়ে যায়, একমাত্র ভগবান্ই লক্ষ্য থাকেন, তাঁদেরই বিন্ধালৈকের অতীত স্থানে গতি হয়। গুধু বাসনাহেতু জীবের ভিন্ন ভালেকে গতি হয়।"

ইহা ব্যতীত লোকান্তর প্রাপ্তির অন্ত কোনও হেতু আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিব মনে করা মাত্র, ঠাকুর নিজ হইতে বলিতে লাগিলেন—"এ সকল বিষয়ে আরও অনেক মীমাংসা আছে, কিন্তু সকলের কাছে সকল অবস্থার কথা বল্তে নাই। যেযে অবস্থার লোক, যার যে দিক্ দিয়ে বুঝ্বার অধিকার, তাকে সেইরূপই বল্তে হয়; নইলে সে তা ধর্তে পারে না, বল্লে উপকার না হ'য়ে বরং অনিষ্টই হয়। এ সব শুনে কিছু লাভ নাই, কাজ ক'রে যেতে হয়।"

#### আশ্রমে অশান্তি।

ঠাকুরের নিকটে সর্বাদা থাকিতে পারিলে সহস্র অস্কবিধাকেও অস্কবিধা মনে করি না, এ প্রকার
আফালন আমরা অনেকেই ষথন তথন পরস্পরের নিকটে করিয়া
আসিতেছি। এবার গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আদা অবধি, আমাদের দেই
অভিমান, ভগবান পদে পদে চূর্ণ করিতেছেন। কয়েকদিন যাবং ঠাকুরের দলিধিদত্বেও আশ্রমে
বিষম অশাস্তি চলিতেছে। গুরুত্রাভারা দকলেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন; কি করি, কোথায় যাই,
সকলেরই ভিতরে এক্নপ একটা উদ্বেগের আন্দোলন হইতেছে।

আশ্রমে একটিমাত্র চাকর, সে বাহিরের কার্য্য লইয়াই ব্যস্ত। রস্থয়ে ব্রাহ্মণ, আশ্রমে কোন-কালেই ছিল না, এখনও নাই। শান্তিস্থা রোগে অকর্মণ্যা; একাকিনী দিদিমা, রোগে শোকে ব্রুজ্জিরিত হইয়াও, এই বুলাবস্থায় আশ্রমস্থ সকলের এবং অতিথি অভ্যাগত লোকদের রায়া, পরিবেশন এবং বাসনমাজা প্রভূতি কার্য্য করিয়া একেবারে হয়রান হইয়া পড়িলেন। স্ক্তরাং নিজের অসমর্থতা জানাইয়া প্রতিদিনই তিনি গুরুত্রাতাদিগকে এ সকল কার্য্যভার লইতে অস্থরোধ করিতে লাগিলেন। গুরুত্রাবার এতকাল এ সকল সোবা গুরুপরিবার হইতে অবাধে স্ক্রন্দে ভোগ করিয়া আদিয়াছেন, একারণেই এখন দিদিমার এ সকল আগত্তি বা গালাগালিতে কেহ কর্ণপাতই করিলেন না। এদিকে অর্থেরও অতিরিক্ত অনটন উপস্থিত হইল। শুধু ভাতের সঙ্গে ভাল বা তরকারি ব্যতীত আহারের

আর কোন ব্যবস্থাই রহিল না। প্রতিদিন একই প্রকার, অতএব অধিকতর অফচিকর খাত খাইয়া এবং বিরক্তির সহিত প্রদত্ত আহারের সঙ্গে গালাগালি ভোগ করিয়া, গুরুল্লাতারা অতিশয় উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। দিদিমার কোনও কাব্যে কেহ কোনও প্রকার সাহায্য বা অর্থকুচ্ছতায় দহাযুভূতি না করিয়া বরং তীব্রভাষায় তাঁহার অর্থলোভ, সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা বশতঃই এখানে এ সমস্ত অন্থবিধা ভোগ হইতেত্বে, এই প্রকার আলোচনা করিতে লাগিলেন। এই অশান্তির সহিত বাগড়া বিবাদ ক্রমে ক্রমে এতই বৃদ্ধি হইল থে, অবশেষে গুরুল্লাতারা কেহ কেহ আহারের সহত্ত বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইলেন, কেহ কেহ অ্যাত্ম গুরুল্লাতাদের বাড়ীতে আহারের ব্যবস্থা করিয়া লইলেন; আবার কেহ কেহ আশ্রম ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িলেন। দিদিমার দোষালোচনাই সকলের ভজন সাধন হইয়া উঠিল।

পরিত্র আশ্রমে, সামান্ত আহার ও ক্ষুদ্র ক্রাবহার লইয়া, পরস্পরের ভিতরে মনোবাদ ও সময়ে সময়ে তুম্ল বাগড়া বিবাদ চলিল দেখিয়া ভাবিলাম—'এ আবার কি! ঠাকুরের পরম শান্তিপ্রদ সঙ্গলাভই খাহাদের এস্থানে থাকিবার একমাত্র উদ্দেশ্ত, তুচ্ছ আহার ব্যবহার লইয়াও গাঁহাদের চিত্ত এত উত্তপ্ত হয়! ঠাকুর আমাকে স্বপাক আহারের আদেশ করিয়া বড়ই স্বধে বাখিয়াছেন। আমি এই সকল গোলমাল হইতে তফাৎ থাকিয়া, বেশ আনন্দে আছি।' রাখিয়াছেন। আমি এই সকল গোলমাল হইতে তফাৎ থাকিয়া, বেশ আনন্দে আছি।' রাখিয়াছেন। অবস্থা দেখিয়া, আমি দিন দিন গন্তিত হইতে লাগিলাম। এ সময়ে কিছুদিনের গুরুলাতাদের অবস্থা দেখিয়া, আমি দিন দিন গন্তিত হইতে লাগিলাম। এ দাময়ে কিছুদিনের হাওয়াতে, আমাকেও ফাঁফর করিয়া তুলিল। আমিও পরিত্রাহি ডাক ছাড়িতে লাগিলাম।

আমার চাউলের অভাব হইলেই, বাড়ী হইতে লইয়া আদি। দিবসান্তে একবার মাত্র ভাতে-সিদ্ধ ভাত বা খিঁচুড়ী আহার করি। দক্ষিণের চৌচালা ঘরে বিকাল বেল। বহু লোকের আন্ডা হয় বলিয়া, ভাড়ার ঘরের বারেন্দায় রামা করিতে লাগিলাম। ঠাকুরের আদেশমত পদা খাটাইয়া, নির্জনে আমাকে আহার করিতে হয়। ভাগুার ঘরের বারেন্দায় আহারের ব্যবস্থা করাতে, ভাগুারের তরি-তরকারি, ডাল, লবণ প্রভৃতি চুরি করি বলিয়া, মিধ্যা অপবাদ আমার নামে রটনা হইল।

আহারের সময় কি আহার করি, আড়ে থাকিয়া কেহ কেহ তাহারও অফুসন্ধান লইতে লাগিলেন। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া জলিয়া যাইতে লাগিলাম। অবিলমে দক্ষিণের চৌচালার বারেন্দায় রায়া করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কিন্তু তাহাতেও অপবাদের হাত হইতে নিঙ্গতি পাইলাম না। তৃ'মুঠো চাউল সিদ্ধ করিতে তুই তিনখানা কাঠই যথেই। এই কাঠ, আমি অবসরমত বৃক্ষের না। তৃ'মুঠো চাউল সিদ্ধ করিছে তুই তিনখানা কাঠই যথেই। এই কাঠ, আমি অবসরমত বৃক্ষের জঙ্ক তাল ভালিয়া সংগ্রহ করিয়া রাখি। যদি কখনও আমার কাঠ না থাকে, আশ্রম হইতে প্রয়োজনমত উহা গ্রহণ করি। তাহা লইয়াও নানা কথা উঠিল। আমি এ সকল উৎপাত দেখিয়া প্রাথমের কোন বস্তুতেই হাত দিব না সক্ষম করিলাম। সামান্ত সামান্ত বিষয় লইয়া এত অশান্তি আশ্রমে ঘটিতেছে, অথচ ঠাকুর নির্বাক ও উদাসীন বহিয়াছেন দেখিয়া, ঠাকুরের উপর বড়ই বিরক্তি

ও রাগ হইল। জানি না কত কাল এ সকল স্বার্থপরতা ও সঙ্কীর্ণতা নিবন্ধন হিংসা, বিদেষ, জালা, যন্ত্রণা, আমাদের ভিতরে বর্ত্তমান থাকিবে। ঠাকুর সকলকে নিজ প্রকৃতিমত চলিতে দিয়া চুপ ক্রিয়া বৃদিয়া আছেন, ইহারই বা তাৎপ্য্য কি ?

সময়মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মায়িক বিষয়ের সম্বন্ধ হেতু, কত কাল জালা যন্ত্রণা ভোগ কর্তে হয় ?"

ঠাকুর বলিলেন—"আরে বাপু! কত জ্ঞানী, কত যোগী, কত বিজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিরা, মায়ার চক্রে প'ড়ে, একেবারে অন্থির হ'য়ে যান। কোন্ সময়ে, কার ভিতরে, কোন্ছিদ্র দিয়ে পাপ প্রবেশ করে বলা যায় না। এ জন্ম সর্বেদা কেবল ভগবান্কে নিয়ে থাক্তে হয়। সংসঙ্গে, সদালাপে, সদমুষ্ঠানে, সচ্চিন্তায় প্রাতঃকাল হ'তে নিদ্রিত না হওয়া পর্যান্ত কাটায়ে দিতে হয়; আর মনে মনে সর্বেদা প্রার্থনা কর্তে হয়—'ঠাকুর! আমাকে তোমার ক'রে নেও। তোমাকে ছেড়ে আর কিছুই যেন আমি না চাই।' দিবা রাত্রি এই ভাবে কাটায়ে দিতে পার্লে, ভগবানের দয়াতে মায়া মোহ হ'তে ক্রমে ক্রমে রক্ষা পাওয়া যায়। তাঁর কৃপা ব্যতীত কিছুতেই কিছু হবার যো নাই, তাঁর বিন্দুমাত্র কৃপা হ'লে মুহুর্ত্ত মধ্যে সমস্তই সম্ভব হয়।"

বসন্তকুমারীর দেহত্যাগের পর যোগজীবন ভাবিলেন, 'এবার সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইলাম; এখন সর্বদা নিরুদ্বেগে ঠকুরের সঙ্গে পরমানন্দে থাকিতে পারিব।' যোগজীবনের স্ত্রীর জন্ম সকলের বিষয়ভাব হইলেও যোগজীবনের বিন্দুমাত্র তাহা দেখিলাম না; গুরুত্রাতাদের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায়, আর সংসার করিতে হইবে না বলিয়া, আনন্দ প্রকাশ করিয়া তিনি দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন ঠাকুর শৌচে যাইবার সময়ে, যোগজীবনকে সন্মুখে দেখিয়া হঠাৎ বলিলেন—"যোগজীবন, নিশ্চয় জেনে রাখিস্, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরও, বড় জোর সাময়িক একটা আনন্দের ঢেউ প্রাণে তুলে দিতে পারেন, প্রারন্ধের ভোগ নষ্ট ক'রে দিতে পারেন না; সে শুধু একজনারই হাতে।"

দিদিমা করেক দিন পরেই ধোগজীবনের বিবাহের জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। গুরুলাতারাও কেহ কেহ ঠাকুরের নিকটে এ বিষয়ে কথা তুলিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"আমি ওকে আর বিবাহ কর্তে বলি না, তবে ওর তেমন ইচ্ছা হ'লে করবে; বিবাহ আর করা ঠিক নয়।"

দিদিমা ঠাকুরের অভিপ্রায় ব্ঝিয়া কাশ্লাকাটি করিতে দাগিলেন, গুরুত্রাভা-ভগ্নীরাও অনেকে যোগজীবনের আব বিবাহ হইবে না, গুরুবংশ লোপ হইবে ভাবিয়া, অভিশয় হুঃথিত হইলেন।

কিন্তু আশা কেহ একেবারে ছাড়িলেন না, মনে করিলেন, ঠাকুর এখন নিষেধ করিলেন, আবার হয় ত কথনও বা বিবাহের অহুমাত দিতেও পারেন।

## ঠাকুরের এ সময়ে দৈনন্দিন কার্য্য।

ঠাকুর গেণ্ডারিয়া আসিয়াছেন প্রচারিত হইলে সহর হইতে দলে দলে লোক আশ্রমে আসিতে লাগিল। সকাল বেলা ঠাকুরের কথাবার্তা বলিবার অবসর হয় না, স্থতরাং বিকাল বেলাই লোকের ভিড় হইতেছে। ঠাকুর প্রতাহ অতি ১১ই সাখ, রবিবার। প্রত্যুবে আসন ত্যাগ করিয়া ক্য়াতলায় যান ৷ শৌচাক্তে আসনে না যাইয়া থড়ম পায়ে ও দঙ হাতে লইয়া আশ্রমের দক্ষিণ দিকে পা-চালি করিতে থাকেন। বৃক্ষ লতার নিকটে যাইয়া উহাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। কোন কোনটিকে কতই যেন স্নেহভাবে স্পর্শ করেন। চারা গাছের বৃদ্ধি এবং দূর হইতে লতার বৃক্ষাবলম্বনের কৌশল ও চেষ্টা দেখিয়া, আনন্দ করিতে থাকেন। উহাদেরও আপন আপন প্রয়োজন মত চলিবার জন্ম দৃষ্টিশক্তি আছে; স্থা ত্থে অন্নতব ও বিচারবৃদ্ধি মহুস্থ অপেক্ষা কম নয়, তাহার প্রমাণ দেখাইতে থাকেন। সবৃদ্ধ গাছে লাল ফুল, এক এক ফুলের নানা রং, শৃঙ্খলাবদ্ধ পাপড়ি দেখিতে দেখিতে সময়ে সময়ে ভাবে ডুবিয়া যান। বেড়াইবার ছলে মাঠাক্ফণের মন্দিরটিকে পরিক্রমা করিয়া, কুঞ্চ বাব্র বাড়ীর দক্ষিণ দিকে পুকুরের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে ঘাদের উপরে ধাইয়া দাঁড়ান; পুকুরের দক্ষিণপাড়ের ভয়ন্কর জঙ্গলের দিকে কিছুক্ষণ স্থির ভাবে চাহিয়া থাকেন। ঐ সময়ে মশার কামড়ে অস্থির হইয়াই যেন, ঠাকুর সজোরে পা তোলা ফেলা আরম্ভ করেন। পরে পাথীদের খাওয়ার কয়েক মুঠো চাউল দেওয়া হইলে, আপন আসনে আসিয়া স্থির হইয়া বদিয়া থাকেন।

ইতিমধ্যে কুঞ্জ ঘোষ মহাশয় নিজ বাড়ী হইতে চা প্রস্তুত করিয়া লইয়া আসেন। এত কাল ঠাকুরকে নারিকেলের মালায় চা-দেবা করিতে দেখিয়াছি, এবার কুঞ্জ বাবু ঠাকুরের চা-দেবার জন্ম একটি এনামেলের বাটি লইয়া আসিয়াছেন। ঠাকুর তাহাতেই চা-দেবা করিতেছেন। চা-দেবার পর কুঞ্জ বাবু চরিতামৃত পাঠ করেন। পরে ঠাকুর নিজেই 'গ্রন্থসাহেব' পাঠ করিয়া শাল্পগ্রন্থ দেখিতে আরম্ভ করেন। অনেক সময়েই গ্রন্থ হাতে থাকে মাত্র, ঠাকুর ধ্যানমগ্র অবস্থায় বেলা এগারটা পর্যন্ত কাটাইয়া দেন। এগারটার পর আসন ত্যাগ করিয়া শৌচে ধান। মন্তক্ষাত্র বাদ দিয়া সর্বাক্ষ জলে ধুইয়া ফেলেন। পরে আসনে আসিয়া তিলক-সেবার পরে ঔষধ সেবন করেন। আহার প্রায় বারটার সময়ে হয়। আহারান্তে আসন আমতলায় লইয়া ঘাই। ঠাকুর ধুনি সমূথে রাখিয়া নির্নিম্ব ন্যুনে একটানা প্রায় তিন ঘণ্টা কাল পূর্বর্ম্থে কোনও বুক্ষের দিকে চাহিয়া থাকেন। ঠাকুরের শরীর নির্বাত প্রদীপের আয় স্থিরভাবেই থাকে; অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণে গাত্রের বন্ধ তিজ্যা যায়, চক্ষ্ তু'টি নক্ষত্রের মত জ্বলিতে থাকে। কথনও কথনও শরীরের বর্ণও অন্যপ্রকার

হইয়া যায়। আমি ঐ সময়ে প্রায় ছুই ঘণ্টা কাল মহাভারত পাঠ করিয়া নাম করিতে থাকি, এবং সময়ে সময়ে ঠাকুরের মুগ্গাবস্থায় শ্রীঅঙ্গের বিচিত্র রূপান্তর দেখিয়া, হুষ্ট ও স্তন্তিত হইয়া পড়ি।

বিকালে সহরের লোক আদিয়া উপস্থিত হইলে, ঠাকুর সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে আরম্ভ করেন, আমি আহারের চেষ্টায় চলিয়া যাই। সন্ধার সময়ে প্রত্যহই খুব উল্লাসের সহিত হরি-সন্ধীর্ত্তন হয়। সন্ধীর্ত্তন প্রের ঘরেই হইয়া থাকে। রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে গুরুত্রাতারা স্ব স্থ আবাদে চলিয়া থান। ঠাকুর জলযোগ করিয়া নিজ আসনে বিদয়া থাকেন।

#### ঠাকুরের হাসি ও ঝগড়ার শান্তি।

এবার গেণ্ডারিয়াতে ভয়ত্বর শীত। ঠাকুরের ঘরের বেড়া স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বাত্তিতে অত্যন্ত ঠাণ্ডা লাগে। চারি পাচটি গুরুত্রাতা ঠাকুরের ঘরে রাজিতে ১২ই মাঘ। থাকেন; তাঁহাদের ভাল শীতবস্ত্র নাই, ঠাকুর এজন্য বাত্তিতে ধুনি রাখিতে বলিয়াছেন। অ্থাভাববশতঃ আশ্রমে রালার কাষ্ঠই সব সময়ে থাকে না, ধুনির কাষ্ঠ আর কোথা হইতে জুটিবে ? অধিক রাত্রিতে মহেন্দ্র বাবু, শ্রীধর প্রভৃতি গুরুত্রাতারা ধুনির কার্চের অমুদন্ধানে আশ্রমদংলগ্ন গুরুলাতাদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে থাকেন। সকলে একটু নিস্তর হইলেই তাঁহারা অবিচারে কাহারও দরজার জন্ম বন্দিত চৌকাঠের কাঠ, কাহারও বা রামাঘরে লাগাইবার খুঁটি, কোন বাড়ীর মাচাং প্রস্তুত কবিবার ভাল তক্তা আনিয়া ধুনিতে চাপাইতে থাকেন। সকাল বেলা গৃহস্তের লক্ষ্য পড়িলেই উহা লইয়া ঝগড়া আরম্ভ হয়। আমি অতিকটে রালার জন্ম কিছু কাঠ ভিক্ষা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলাম। উহাদের ভয়ে গুরুজাতা রাধার্মণ বাবুর গোয়াল্মরে তাহা রাখিয়া দেই। রাত্রিতে অন্ধকার গোয়ালঘরে প্রবেশ করিলে গরুর গুঁতা থাইয়। উহারা ভাগিয়া পভিবেন, আমার ইহাই মতলব ।ছল। কিন্তু জানি না গুৰুলাতারা তাহাও কিরূপে কখন কৌশলক্রমে আনিয়া, আমার এক মাসের জালানী কাঠ এক রাত্রিতেই সাবাড় করিয়া ফেলিয়াছেন। ভোরবেলা উঠিয়া প্রতাহই কাষ্ঠ আছে কি না, একবার অন্তুসন্ধান করি। আজ গোয়ালে ঢুকিয়া দেখি কাঠ নাই, আমার মাথায় যেন বজ্র পড়িল। অমনই উত্তেজিত অবস্থায় ঠাকুরের সম্পুথেই উপস্থিত হইয়া কাষ্ঠ সম্বন্ধে সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কেহ কেহ বলিলেন, "ঠাকুরের ধুনিতে তোমার কাঠ লাগিয়াছে, ইহা ত তোমার সৌভাগ্য! এজন্ম এত রাগ কর্ছ কেন ?" আমি বলিলাম, "ঠাকুরের ভাগুার হ'তে বালার জন্ত একটি দিন আমি একখানা কাঠ নিলে, দশ দিন আমাকে চোর বলিয়া প্রচার করা হয়, আর এ বেলা বুঝি চুরি হয় না ?" ঠাকুর চুপ করিয়া স্থির ভাবে থাকিয়া আমাদের ঝগড়া শুনিতে লাগিলেন, পরে ঝগড়ার মাত্রা যখন থুব রৃদ্ধি হইয়া পড়িল, ক্রমে আরও অধিক গড়াইতে পারে এরপ আশ্তা হইল, ঠাকুর তথন একবার আমাদের পানে তাকাইয়া থল থল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। আশ্চর্য্য দেখিলাম—হাসির সঙ্গে সঙ্গে মুহূর্ত্তমধ্যে সকলেরই ভিতরে শান্তি আদিল, সকলেরই মূথে হাসি ফুটিয়া উঠিল, এবং আনন্দের একটা ঢেউ সকলেরই প্রাণে উঠিয়া পড়িল।

# ঞীধরের বৈরাগ্যে বিষম উৎপাত; ঠাকুরের উপদেশ।

আশ্রমের দক্ষিণের চৌচালা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে আমার আসন, এই ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে শ্রীধর থাকেন। ঘরের অবশিষ্ট স্থানে ঢালা বিছানা করিয়া অক্তান্ত গুরুস্তারা রাত্রে শয়ন করেন। শ্রীধরের ও আমার আসনের ১৩ই মাঘ, মঞ্লবার। মধ্যস্থানে দরজা। বসম্ভকুমারীর দেহত্যাগের পর, औধরের মহা বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, এক এক দিন উহার এক এক প্রকার বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্যের ধান্ধায় আমাদের প্রাণ অন্থির। একদিন শ্রিধর নিজ আসন গুটাইয়া সাড়ে ছয় ফুট দীর্ঘ, সাড়ে তিন ফুট প্রস্থ ভূমিতে ত্রস্ত হইয়া কোদালি মারিতে লাগিলেন। প্রায় ১ ফুট গর্ত্ত করিয়া ঘরের মেন্দ্রেতে মাটি ভূপাকার করিতে আরম্ভ করিলেন। জীধরের এই অবস্থায় কারও কিছু বলিবার সাধ্য নাই! কি জানি, যদি কোদালিই ঘাড়ে বদাইয়া দেন ! দিদিমা খবর পাইয়া অগ্নিমৃত্তি হইয়া পড়িলেন এবং শ্রীধরতে আদিয়া বলিলেন-"পাগল! এ কি কর্ছ? মেজেতে গর্ত্ত ক'রে ঘরটিকে শেষ কর্লে! এ পাগলামী কেন ?" এখির বৃথা বাক্যব্যয়ে কালক্ষেপ না করিয়া খুব মনোযোগের সহিত ধমাধম্ ঘরের মেচ্ছেতে কোদাল মারিতে লাগিলেন; দিদিমার কথা কোনও গ্রাহেই আনিলেন না। দিদিমাও খুব চীৎকার করিয়া ভর্মনা করিতে লাগিলেন। তথন প্রীধর স্বর বিকৃত করিয়া দিদিমাকে বলিলেন, "যান যান, আপনি গিয়ে ভাগুার দেখুন। ঘর শেষ কর্লে! ঘর শেষ কর্লে! আমার ষথন দফা শেষ হবে, তখন কি আপনি তার ব্যবস্থা কর্তে আস্বেন ?" শ্রীধর এই বলিয়া, হাতের কোদাল বাহিরে ছুঁ ড়িয়া ফেলিলেন এবং একটি কলদী লইয়া পুকুরের দিকে ছুটিলেন; পরে কলদী কলদী জল আনিয়া ঘরের মেজেতে মাটির উপর ঢালিতে লাগিলেন। জলে কাদায় সমস্তটি ঘর একাকার হইল। আমার আসনের ধারে জল আদিতেছে দেখিয়া, আমি আদন হইতে লাফাইয়া উঠিলাম এবং খুব ধমক্ দিয়া শ্রীধরকে বলিলাম, "শ্রীধর! সাবধান! এক ফোঁটা জল আমার হোমকুণ্ডে পড়্লে বা আসনে লাগ্লে, আজ তোমাকে খুনই কর্ব।" শ্রীধর তখন বেগতিক দেখিয়া অমনই খুব ব্যস্ততার সহিত জলেব ধারা অন্ত দিকে টানিয়া লইয়া নরম স্ববে বলিলেন, "ভাই! আর একটু থাম্ না। তার পর খুন কর্লে আর ছ:থ নাই।" আমি বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম এবং ঠাকুরের নিকটে গিয়া বদিয়া বহিলাম। অবদর্মত ঠাকুরকে জিজ্ঞাদা করিলাম, "কেহ অত্যাচার কর্লে তাহাকে শাসন করা কি অতায় ?"

ঠাকুর বলিলেন— "মান্থ্যের সহিত ব্যবহার প্রকৃতি বুঝে কর্তে হয়। যদি কেহ নিজ প্রকৃতি মত চলাতে, কারও কিছু অনিষ্ট হ'য়ে পড়ে, কিন্তু অন্যের অনিষ্ট করা তার অভিপ্রায় না থাকে, তা হ'লে শান্তভাবে' তাকে তা বুঝায়ে দিতে হয়। যতটা সম্ভব তার ভাবে মিশে, তার পরিবর্ত্তনের চেষ্টা কর্তে হয়। আর যদি দেখা যায়, সত্য সত্যই কোন প্রকার ছুরভিসন্ধিতে মতলব ক'রে, কেহ একটা অত্যাচার কর্ছে, তা হ'লে তাকে শাসন কর্তে হয়। অনেক সময়ে সদভিপ্রায়ে মামুষ কাজ করে, অথচ তাতে কারও অনিষ্ট হ'রে পড়ে; কিন্তু তাতে তাকে দোষী বলা যায় না। ভূল ভ্রান্তি ত লোকের হ'য়েই থাকে। সময় হ'লে সে নিজেই তা আবার বুঝ্তে পারে। সমস্ত কার্য্যেই খুব ধৈর্য্য অবলম্বন কর্তে হয়। ধৈর্য্যের অভাবেই ত যত বিরোধ।"

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ভাবিলাম, 'বাং, এ মন্দ নয়! এক জনে কেবল অত্যাচার করুক, আর এক জনে কল্পনা করিয়া তার শুভ উদ্দেশ্য ভাবিয়া ঐ অত্যাচারে কেবল ধৈর্যা ধ'রে থাকুক! এ উপদেশ মন্দ নয়! প্রীধরের নাম উল্লেখ না করিলেও, ঠাকুর উহাকেই লক্ষ্য করিয়া এ সব উপদেশ আমাকে দিলেন বুঝিলাম; কিন্তু প্রীধরের মাথা গরমের অবস্থায় কাণ্ডজ্ঞানশৃত্য যে সকল উদ্বেগজনক কর্মকে সকলেই পাগলামী ভিন্ন কিছুই বলে না, তাহাতে ঠাকুর উহার কি শুভ উদ্দেশ্য দেখিলেন বুঝিতে পারিলাম না। প্রীধর সমস্ত দিন জলকাদা ঘাটিয়া আদনপরিমিত গর্ভের চতুদ্দিকে উচ্চ বেদি প্রস্তুত করিলেন। পরে কতকগুলি তুলদী গাছ আনিয়া, শ্রেণীবদ্ধ করিয়া উহার উপর পুতিলেন। তৎপরে গর্ভের ভিতরে চাটাই বিছাইয়া তাহার উপর কম্বল আসন পাতিলেন। অনস্তর একটি একতারা লইয়া ভঙ্কন করিতে আরম্ভ করিলেন—'শেষের সে দিন মন কররে শ্বরণ, ভবধান যবে ছাজিবে।' প্রীধরের ভজন শেষ না হইতেই, সহরের গুক্কলাতারা সকলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রায় অর্দ্ধেক ঘর শ্রীধরের পাগলামীতে জ্বোড়া দেখিয়া সকলে বলিলেন, "এ কি শ্রীধর! এসব কি ক'বেছ ?"

শ্রীধর থ্ব তেজের দহিত উত্তর করিলেন, "এ কি, দেখ চো না, চোক্ নাই ? তুলসীকানন।" গুকলাতারা বলিলেন, "পাগল, কানন কি তোমার ঘরের ভিতরে ? বাইরে গিয়ে তুলসীকাননে ভঙ্গন কর না ?" শ্রীধর বলিলেন, "এত শীতে পাছে বাইরে ষেতে হয়, দেই জন্মই ত এত করা। আমার দেহ ত্যাগ হ'লে, এই তুলসীকাননেই হবে; তোদের শীতে কোন কট্টই হবে না; এই গর্ভে আমাকে রেখে এই দব মাটি দিয়েই কবর দিদ্।" এই বলিয়া শ্রীধর হাতের একতারা রাখিয়া কম্বলম্ডা দিলেন এবং লম্বা হইয়া শুইয়া পাড়লেন। শ্রীধর নারব হইলে, গুরুলাতারা কেহ কেহ হরিধ্বনি দিয়া, 'শ্রীধর মরিয়াছে', বলিতে বলিতে চারিদিকের মাটি ঠেলিয়া উহার গায়ে ফেলিয়া চাপিয়া ধরিলেন। তথন শ্রীধর ধড়মড়াইয়া উঠিয়া পড়িলেন। সকলের দক্ষে শ্রীধরেরও হাসি অর্দ্বণটাব্যাপী চলিল। আমি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া ঠাকুরের উপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিলাম এবং শ্রীধরের পাগলামীতেও শুভ উদ্দেশ্য থাকে জানিয়া অবাক হইলাম।

শ্রীধর প্রকৃতিস্থ হইলে জিজ্ঞাদা করিলাম, "ভাই, এ পাগ্লামী কর্ছিলে কেন ?" শ্রীধর বলিলেন—"ভাই, ঠাকুর ব'লেছিলেন আমার শরীরে সন্নাদরোগের বীজ প্রবেশ ক'রেছে, স্তরাং কোন্ মূহর্তে আমি কি অবস্থায় মব্ব, কিছুই ত নিশ্চয় নাই! এই জন্ম তুলসীকানন ক'রেছিলাম; তুলসীর নিকটে যদি মরি, তা হ'লেও ত একটা সদগতি হবে! তার পর এখন যে বিষম শীত! যদি সন্ধ্যার সময়ে মরি, তা হ'লে বারা শাশানে নিয়ে যাবেন, তাঁদের কি কম কই! ইহা ভেবেই মাথায় খেল্লে, আমার দেহ নিয়ে পাছে কেহ উদ্বেগ ভোগ করে, তাই সে ব্যব্দা এখনই কর্তে হবে। অমনই অত পরিশ্রম ক'রে ঘরের ভিতরেই কবরের স্থান প্রস্তুত করেছিলাম।" শ্রীধরের মাথা ঠিক হইলে, নিজের পাগ লামী নিজেই ভাবিয়া লচ্ছিত হইলেন।

#### স্বপ্নে ফকিরদর্শন।

একদিন স্বপ্নে দেখিলাম, গেণ্ডারিয়া-আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ধ কোণে কঠোর সাধক তিনটি ঘৃদলমান ফিকির রহিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি দীর্ঘাক্তনি, শীর্ণকলেবর, গৌরবর্ণ অতি ফিকির রহিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি দীর্ঘাক্তনি, শীর্ণকলেবর, গৌরবর্ণ অতি ফেকির বহিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি দীর্ঘাক্তনি, শীর্ণকলেবর, গৌরবর্ণ অতি কেই মান, বৃহল্পতিনার।
তেজস্বী বৃদ্ধ আমাকে বলিলেন—"দেখ, এই আমি বিদিলাম; যে পর্যান্ত না সিদ্ধ হইব, এই আদন হইতে উঠিব না, অনাহারে এই আমনেই কলেবর ভাগি করিব।" ফকিব সাহেব এই বলিয়া বামপদের গুলুফোপরি সোজা হইয়া বিসিয়া, দক্ষিণ পদ সম্পূথে বিস্ত র পূর্বকি, সাহেব এই বলিয়া বামপদের গুলুফোপরি সোজা হইলেন। দক্ষিণ হন্তের তর্জনী দারা পদাস্কৃষ্ঠ আকর্ষণ পূর্বক, নাসাগ্রে দ্বির দৃষ্টি রাখিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। দক্ষিণ হন্তের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়ন্ত; চেহারা কিঞ্চিং স্কুল, স্বভাব ধীর, বর্ণ ঈয়ৎ গৌর; অপর তুইটি ফকির অপেক্ষাকৃত অল্পবয়ন্ত ভিতরে, মাটির নীচে আসন করিয়া বদিলেন। কিছুদিন পুকুরের দক্ষিণ-পূর্বে কোণে নিবিড় অরণ্যের ভিতরে, মাটির নীচে আসন করিয়া বদিলেন। কিছুদিন পুকুরের দক্ষিণ-পূর্বে কোণে নিবিড় অরণ্যের ভিতরে, মাটির নীচে আসন করিয়া বদালেন। কিছুদিন প্রক্রিয়া নাংল থবর লইতে আসিয়া পূর্ব্বোক্ত ফকির সাহেবকে দেখি, তাঁর আর সে আকৃতি নাই, পরে উহাদের থবর লইতে আসিয়া পিড়তেছে। ফকির সাহেব অসহ্য ক্লেশ ভোগ করিয়াও, আসনে ধিরভাবে পিরিয়া মাংল থদিয়া থদিয়া পড়িতেছে। ফকির সাহেব অসহ্য ফ্লেশ ভোগ করিয়াও, আসনে ছিত্রভাবিতে প্রবিষ্ট আছেন। অপর তু'টি ফকিরের কি অবস্থা ঘটিল জানিবার জন্ম যেমন জন্সলের ভিতরে প্রবেশ করিলাম, পায়ে হোঁচট্ট লাগিয়া নিজাভঙ্গ হইল। ফকিরনের তীত্র তপস্যার চিত্র ভাবিতে প্রবেশিই রাজি অতিবাহিত হইল।

প্রত্যুষে ঠাকুর আর আর দিনের মত পায়চারি করিতে করিতে কুপ্র বার্র বাড়ীর দক্ষিণে, ইক্ষ্ক্ষেতের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে ঘাদের উপর যাইয়া উপস্থিত হইলেন, এবং নিত্য যে স্থানে দাঁড়াইয়া
কিঞ্চিৎকাল দক্ষিণ মুখে জন্পলের দিকে চাহিয়া থাকেন, ঠিক দেই স্থানেই দাঁড়াইয়া হ'চার বার
কিঞ্চিৎকাল দক্ষিণ মুখে জন্পলের দিকে চাহিয়া থাকেন, ঠিক দেই স্থানেই দাঁড়াইয়া হ'চার বার
পা তোলা ফেলা করিয়া নিজ আসনঘরে চলিয়া আদিলেন। স্থপ্রোগে ঘে স্থানে ফকির সাহেবকে
পা তোলা ফেলা করিয়া নিজ আসনঘরে চলিয়া আদিলেন। স্থপ্রোগে চেথিতেন। তাই বিস্মিত হইয়া অবসর
দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থানে ঠাকুর নিত্য যাইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেন। তাই বিস্মিত হইয়া অবসর
দেখিয়াছিলাম, ঠিক সেই স্থানে বলা পুকুরের কোণে যে স্থানে আপনি ষেয়ে দাঁড়ান, ঠিক সেইস্থানে
একটি ফকিরের আসন রয়েছে স্বপ্নে দেখ্লাম, স্বপ্নটি কি সত্য ?"

ঠাকুর বলিলেন—"স্বপ্নটি সমস্ত পরিষ্কার ক'রে বল না ?"

আমি স্বপ্নবৃত্তান্ত আগাগোড়া ঠাকুরকে বলিলাম।

ঠাকুর বলিলেন—"স্বপ্নটি সত্য; ফকির সাহেবের যথার্থ অবস্থাই দেখেছ। ইনিই কাল কৃষ্ণ-সর্পের দেহ আশ্রায় ক'রে আমার সাধনক্টীরে আসনের নীচে এসে রয়েছেন। আর পুকুরের দক্ষিণ-পূর্বে কোণে যাঁদের দেখেছ, ভাঁদের মধ্যেও একজন সর্প হ'য়ে আছেন—ভাঁর বর্ণ ছধের মত সাদা, চক্ষু রক্তবর্ণ, অত্যন্ত উজ্জ্বল; সময়ে সময়ে আমতলায় এসে থাকেন; লক্ষ্য রাখ্লে দেখ্তে পাবে।"

এই স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিবার পর আর একটি দিনও, ঠাকুরকে এ স্থানে ঘাইয়া দাঁড়াইয়া পা তোলা ফেলা করিতে দেখি নাই। ইহার ভিতরে যে কি রহস্ত আছে জানি না! স্বপ্নটি শুনিয়া ঠাকুর আমাকে ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিতে বলিলেন। গেণ্ডারিয়া— আশ্রমটি এক সময়ে মৃসলমান ফকিরদের নির্জন ভজনভূমি ছিল। বহু সিদ্ধ ফকিরের কবর এই আশ্রমে এবং আশ্রমসংলগ্ন শ্রদ্ধের গুরুত্রাতা প্রিযুক্ত সতীশচক্র গুহু মহাশয়ের বাড়ীতে রহিয়াছে। বাড়ীর পূর্ব্ব দিকে প্রকাণ্ড আমগাছের গোড়ায়, একটি মৃসলমান মহাস্থার কবর আছে। দয়া করিয়া তিনি সময়ে সময়ে মনোহরা দিদিকে (সতীশবাব্র মাতাকে) দর্শন দেন। ফকির সাহেবের ভৃপ্তির জন্ত বা মর্যাদা রক্ষার্থে প্রতিদিন সন্ধার ব বৃক্ষমূলে ধৃপ, ধুনা, প্রদীপাদি দেওয়া হয়।

### গুরুভাতাদের প্রতি অশ্রদ্ধা; ঠাকুরের উপদেশ।

আশ্রমন্থ গুরুজাতাদের বাগড়া কোন্দল ও বহিন্দু থ ভাব দেখিয়া, আমি ভিতরে ভিতরে গবিত হইতে লাগিলাম। ভাবিতে লাগিলাম—'বাড়ী ঘরে নানাপ্রকার উদ্বেগ অশান্তি ভুগিয়া বাঁহাদের দিনপাত করিতে হয়, তাঁহারাই হথে স্বচ্ছন্দে থাকিবার জন্য এখানে আসিয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। ষথার্থ সাধন ভজন বা ঠাকুরের সঙ্গলাভ করা ইহাদের এখানে থাকিবার উদ্দেশ্ত নয়; ভাই সামান্ত সামান্ত স্বার্থ লইয়া ইহারা ঝগড়া বিবাদে সময় কাটাইতেছেন। ঠাকুরের আকর্ষণে এবং ধর্মলাভাকাজ্ঞায় মাত্র আমিই এখানে রহিয়াছি। অন্তান্ত গুরুজাতাদের অপেন্দা ঠাকুরের আদেশ আমিই অধিক প্রতিপালন করিয়া চলিতেছি এবং ঠাকুরের সঙ্গও আমিই অধিক সময় করিতেছি।' এই সব কারণে ঠাকুরের নিকট আর দৃশটি অপেন্দা আমি বেশী আদরের হইয়াছি কি না বুঝিবার অভিপ্রায়ে, কৌশলক্রমে একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম—"সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ করে, কেহ বা নিয়্মনিষ্ঠা পূর্বকে চল্তেছে; আবার কেহ বা উন্টা বাগে চল্তেছে। কারও সামান্ত দোধে গুরুতর শাসন, আবার কারও বা গুরুতর অপরাধেণ্ড উপেন্দা প্রদর্শন, এরপ কেন প্র

ঠাকুর বলিলেন—"মাসুষের প্রকৃতি দেখে, অবস্থা বুঝে, তাকে চল্তে দিতে হয় ও

চালাতে হয়। সকলের পক্ষে এক ব্যবস্থা নয়। বালক, বৃদ্ধ, যুবক, তিনটি লোক একই ঘরে জরের পড়্লে, আরোগ্যের জন্য একমাত্র কুইনিন্ সকলের পক্ষে ব্যবস্থা কর্লে সব সময়ে চলে না। কারও কুইনিনে উপকার হ'তে পারে, আবার কারও বা মৃত্যুও হ'তে পারে। রোগ এক হ'লেও রোগের হেতু এবং রোগীর শরীরের অবস্থাদি বুঝে, ঔষধ ও পথ্যের ব্যবস্থা কর্তে হয়। একই জাবস্থা লাভ বা একই দোষ ত্যাগ কর্তে হ'লে, এক এক জনের এক এক ভাবে চলা আবশ্যক হ'তে পারে। যার যেটি, সে সেইটি নিয়ে থাক্বে, অন্যের কিসে কি হ'চ্ছে তা দেখ্বার প্রয়োজন কি ? আর দেখেই বা কি বুঝ্বে! আমার মত না চল্লে কারও কিছু হবে না মনে করা অত্যন্ত ভুল।"

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—"দদ্গুকর নিকট দীক্ষামাত্র গ্রহণ কর্লেই কি দকলের একই অবস্থা লাভ হবে ?"

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, তা হ'তেই হবে; কোন একটি ষ্টেশনের টিকেট ক'রে দশটি লোক গাড়ীতে চেপে বস্লে, জেগে থাক্ বা ঘুমিয়ে থাক্, ঝগড়াবিবাদ ক'রে, কি তাস-পাশা থেলেই চলুক, সকলকে একই স্থানে যেয়ে পৌঁছাতে হবে।"

আবার জিজাদা করিলাম—"তা হ'লে আর আদেশ বা নির্মাদি প্রতিপালন করায় লাভ কি ?" ঠাকুর বলিলেন—"লাভ খুব আছে। যাবে সকলেই একই স্থানে, তবে কেউ পাল্কিতে ব'সে, আবার কেউ বা পাল্কি ঘাড়ে নিয়ে, পথের পার্থক্য এই মাত্র।"

ঠাকুরের প্রথম তু'টি প্রশ্নোত্তরে মনে মনে একটু তুঃখিত হইরাছিলাম, এবার মনে বেশ ফুর্তি আসিল; পাছে শ্রীম্থ হইতে আবার অন্ত প্রকার কিছু বাহির হইয়া পড়ে এই ভয়ে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া ধীরে ধীরে আসন গুটাইয়া সরিয়া পড়িলাম।

## অভিমানে হুর্দশা; ঠাকুরের অনুশাদন।

মাঘ মাসের মাঝামাঝি, আমার রাশিতে বিষম কুগ্রহ চাপিল। সেই সময় হইতে গুরুত্রাতাদের উপর তাচ্ছিল্য ভাব এবং তাহাদের কার্য্যকলাপে দিন দিন দোষদৃষ্টি পড়িতে ২০শে—২৭শে মাঘ। লাগিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে নিজের অবস্থা ভাবিয়া অতিশয় ফীত হইয়া উঠিলাম। নীলকণ্ঠবেশ, মালা, তিলক, একাহার, পদাস্ঠে দৃষ্টি, নিত্য হোম, পাঠ ও ঠাকুরের সঙ্গে অধিকক্ষণ বাস ইত্যাদি বাহিরের অনুষ্ঠানে আমার অতিরিক্ত নজর পড়িয়া গেল। সারা দিন আমি নাম করিয়া যে অপূর্ব্ব আনন্দ সন্তোগ করিতাম, এ সময়ে ধীরে ধীরে আমার অজ্ঞাতসারে তাহা একেবারে অন্তর্হিত হইল। আহারাস্তে রাজি ১১১২টা পর্যান্ত নিদ্রা যাই, এই সময়ের মধ্যেও প্রায়

ছুই একদিন অন্তর্গ্র স্বপ্রদোষ হুইতে লাগিল। নামে অক্ষৃতি ও মনে বিরক্তির দক্ষে শ্রীরেও নানাপ্রকার উপাধি উপস্থিত হুইল। হন্ত, বাহু, মন্তকাদি যে দকল স্থানে ক্ষপ্রাক্ষ আটিয়া ধারণ করি, দে দকল স্থানে জ্ঞালা অন্তন্ত হুইতে লাগিল; ক্রমশঃ এই জ্ঞালা বৃদ্ধি পাওয়াতে লোম্ছা-পোড়ার মত যন্ত্রণা দর্বদা ভোগ করিতে লাগিলাম; এবং দেই দকল স্থানে ফোস্কার মত ছাল উঠিতে লাগিল। মাথাটি আগুন হুইয়া গেল। ভিতরের অশান্তি ও শ্রীরের ক্রেশ অসম্থ হওয়াতে ঠাকুরের নিকট যাইয়া বলিলাম, "ক্যেকদিন্যাবং আমার সপ্তাহে তিন চার দিন করিয়া স্বপ্রদোষ হুইতেছে, মনে দর্বদা বিরক্তি, শ্রীরেও বিষম জ্ঞালা দিনরাত ভুগিতেছি, এরপ হুদ্দশা আমার হুইল কেন ?"

ঠাৰুর বলিলেন — "তুদ্দিশা আর হ'য়েছে কি ? এখন থেকে খুব সাবধান হ'য়ে না চললে, আরও কত তুর্দ্দশায় পড়বে। ধর্মটি তামাসার জিনিস নয়। সকলের পায়ের তলা দিয়ে ধর্ম্মের পথ। মনুষ্যু, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের পায়ের নীচ দিয়ে ধর্ম্মের সিঁড়িতে উঠ তে হয়। মাথা উচু ক'রে কখনও ধর্মলাভ হয় না। অভিমান বড়ই বিষম জিনিস। জটা, মালা, তিলকাদি ধর্মের বেশভূষা ধারণ ক'রে, বিন্দুমাত্তও যদি প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আনে, তন্মুহুর্ত্তেই তাহা ত্যাগ কর্তে হয়। না হ'লে উহাই সর্প হ'য়ে দংশন করে। সর্বাদা এ সব বিচার ক'রে চল্তে হয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে যে বস্তু ধারণ করা হয় না, এবং যাতে শুধ একটা প্রতিষ্ঠার লোভই বৃদ্ধি পায়, তা যাই হোকু না কেন, কাকবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করবে। আর যেটি তাঁর উদ্দেশ্যে রাথা হয়, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হ'লেও তাতে ভ্রাক্ষেপ করবে না। এ সকল বিষয়ে অত্যন্ত সাবধানতার সহিত চলতে হয়। ধর্মাভিমান বডই ভয়ানক। এত অনিষ্ঠ আর কিছুতেই হয় না। মদখোর বেশ্যাস্কু, নিতান্ত গুরাচার ব্যক্তিও যদি নিজের গুরবস্থা বুঝে, নিজেকে নিতান্ত অপদার্থ জঘন্ত মনে করে, সে একজন সদক্ষষ্ঠানী, চরিত্রবান, ধর্ম্মাভিমানী ব্যক্তি অপেক্ষাও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। অন্তান্ত অপরাধের পার কিনারা আছে, কিন্তু ধর্মাভিমানীর পার সহজে নাই। সাধন, ভজন, তপস্তা, কথা-বার্ত্তা, বেশভূষা, যে কোনও বিষয়ে ধর্ম্মের অভিমান হয়, প্রতিষ্ঠার ভাব মনে আসে, বিষম রোগ মনে ক'রে, তৎক্ষণাৎ তা ত্যাগ কর্বে। শিরীর মন ঠাণ্ডা হ'লে রুদ্রাক্ষ ধারণ সহ্য হবে না, গরম হ'য়ে যাবে। এখন যেয়ে রুদ্রাক্ষ মালা তুলে রাখ, শুধু তুলসীর মালা ধারণ কর।

আহারসম্বন্ধেও কোনপ্রকার অনিয়ম অত্যাচার কর্লে স্বপ্নদোষ হ'তে রক্ষা পাওয়া যায় না। অশুদ্ধ আহার একবার পেটে গিয়ে রক্তে পরিণত হ'লে, ক্রেমে ক্রমে শরীরের সমস্ত রক্তই দূষিত করে। এ রক্ত যত কাল দেহে থাকে, নানাপ্রকার বিকার জন্মায়। উহা একেবারে নিংশেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, নানা প্রকার উৎপাত ভোগ কর্তে হয়। এক এক প্রকার রদে এক এক প্রকার বিকারের উৎপত্তি করে। রস ত্যাগ না কর্লে, শরীরটি সহজে নির্মাল হয় না। শরীর বিকারশূত্য না হ'লে ভজন সাধনও হয় না। বিশুদ্ধ সাত্তিক আহার দ্বারাই শরীর শুদ্ধ হয়। আগে শরীরটাকে ঠিক ক'রে নেও। শরীর নিয়েই সব। শরীর ঠিক না হ'লে, কি দিয়ে কি কর্বে ?"

ঠাকুরের অ**ন্থশাসন বাক্য শুনি**য়া. আমি নিজ আসনে চলিয়া আসিলাম, এবং সমস্ত রুপ্রাক্ষের মালা থুলিয়া রাখিলাম। আহাবের পবিত্রতা ও মাত্রা ঠিক রাখিবার জন্ত, ঠাকুরের প্রসাদ মিলাইয়া শুধু ভাতে সিদ্ধ ভাত খাইতে লাগিলাম।

### প্রসাদের গুণ ও তাহাতে অবিশ্বাস।

পেগুরিয়ানিবাদী আমাদের শ্রুজেয় গুরুজাতা শ্রীযুক্ত শ্রামাচরণ বন্ধি মহাশয় প্রতিদিনই দক্ষ্যার কিন্ধিং পূর্বের আশ্রমে আদিয়া উপস্থিত হন; ঠাকুরের নিকট কিছুক্ষণ নীরবে বিদিয়া থাকিয়া, বাড়ি যাওয়ার দময়ে আমার নিকট ংইতে প্রদাদ লইয়া যান। ব্রাহ্মসমাজের লোক হইলেও, প্রসাদে বন্ধি দাদার অচল ভক্তি। তুইটি বা ভিনটি অলপ্রসাদমাত্র তাঁহাকে গণিয়া দিয়া থাকি; অধিক দিতে চাহিলেও তিনি নেন না। প্রসাদ হাতে পড়া মাত্রেই, তিনি থবু থবু কাঁপিতে থাকেন। আফিংখোরের মত তাঁর চোথ ঘু'টি বুজিয়া আদে। তিনি ক্ষণমাত্রও না দাঁড়াইয়া ক্রতপদে বাড়ী চলিয়া ধান। অবসরমত নিজ আসনে বিসিয়া, এ প্রসাদ মুখে রাখিয়া একেবারে সংজ্ঞাশৃন্ত হইয়া পড়েন, তিন চার ঘণ্টাকাল সমাধিস্থ থাকেন। আমাদের জেদে পড়িয়া কথনও তিনি ঘু'এক গ্রাস প্রসাদ পাইলে, ছু'তিন দিনের জন্ত তাঁহার পাইখানা বন্ধ হইয়া যায়। ঐ সময়ে তিনি নেশাখোরের মত চুলু চুলু অবস্থায় দিন রাত কাটান। কথায় কথায় আজ তিনি বলিলেন 'প্রসাদ পাইলে এমনই একটা নেশা হয় যে, অন্ত কোন দিকে মন টানিয়া আনিবার ক্ষমতা থাকে না; প্রসাদের গুণে মনটিকে নামেতেই নিবিষ্ট করিয়া রাথে, শরীরও অবসয় হইয়া পড়ে।' বন্ধি দাদার অবস্থা দেখিয়া শুনিয়া অবাক্ হইতেছি। ভাবিলাম, এই প্রসাদ ত গ্রাসে প্রাস্থে প্রতিহি । আমার এরপ হয় না কেন ?

কিছু কাল হয়, ক্ষাক্ষমানা ছাড়িয়া দিয়াছি; তাহাতে মনের উৎসাহ উল্লম যেন একেবারে নিবিয়া গিয়াছে; শরীরও পূর্বের মত নাই, নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু কিছুতেই ত এলোমেলো স্বপ্ন দেখা বন্ধ হইতেছে না! সকল প্রকার নিয়ম নিষ্ঠা করিয়াও ধখন কোন ফল পাইলাম না, তখন বিক্সি দাদার কথা মনে হইল। ভাবিলাম, শয়নের সময়ে মুখে প্রসাদ রাখিয়া নিস্তা ঘাইব। জাগ্রত অবস্থায় শরীর স্বভাবতঃই অস্থির এবং মন চঞ্চল থাকে বলিয়া, প্রসাদের অসাধারণ গুণ অনুভব হয়

না; কিন্তু নিদ্রিতাবস্থায় দেহ মন স্থির থাকে, স্বতরাং আহারের বা সঙ্গের কোনও প্রকার দোষে, নিদ্রিতাবস্থায় যদি অকস্মাৎ বিকারের সজ্ঞাবনা হয়, মহাপ্রসাদ মৃথে রাখিলে, তাহার গুণে অবগ্রুই উহার শান্তি হইলাম। বাত্রে স্বপ্র দেখিলাম—"ঠাকুর আমাদের বাড়ী আদিয়া উপস্থিত হইলাছেন। সকলেই ঠাকুবকে দেখিয়া আনন্দ উৎসাহ করিতে লাগিল। বছবিধ উৎকৃষ্ট দামগ্রী সংগ্রহ করিয়া ঠাকুরের ভোগ রামা হইল। ঠাকুর পরম পরিতোঘে দেবা করিলেন। অক্যান্ত দিনের মত ভোজনের পাত্র হাতে লইয়া আমি সকলকে প্রসাদ বাঁটিতে লাগিলাম। আমার একটি ঘনির্ট্ন আত্রীয়া ১৫15৬ বৎসরের যুবতী প্রসাদ পাইতে আদিয়া উপস্থিত হইল। দে আমার হাতে প্রসাদ পাওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, নিজেই ঐ পাত্র হইতে প্রসাদ ত্লিয়া লইয়া খাইতে লাগিল। আমি তাহার হাতথানা বাঁহাতে আটিয়া ধরিয়া, অপর হাতে প্রসাদ তুলিয়া তাড়াতাড়ি থাইতে লাগিলাম। মেয়েট তখন হাত ছাড়াইতে চেটা করিল।' তমুহুর্জেই আমি জাগিয়া পড়িলাম। দেখিলাম স্বপ্রদােষ হইয়া গিয়াছে। মৃথের সেই প্রসাদই খুব ব্যস্তভার সহিত চিবাইয়া থাইতেছি। অবশিষ্ট রাত্রি কান্দিয়া কাটাইলাম। ভাবিলাম—'হায়, এ কি হইল? বহুকাল যাহাকে ভুলিয়া গিয়াছি, মহাপ্রসাদের গুণে আজ নিদ্রিতাবস্থায় তাহার স্বতি জাগাইয়া আমার এই সর্বনাশ করিল! নির্জিত দোষকে পুন্জ্রীবিত করাই কি মহাপ্রসাদের গুণ? বোধ হয় অক্ষভক্তদের কল্পনাইই একটা পরিণাম মাত্র।'

মধ্যাছে মহাভারতপাঠান্তে অবসর পাইয়া ঠাকুরকে বলিলাম—"অপ্রদোষ না হয় সেজন্ত শয়নের সময়ে মুথে প্রসাদ রেখেছিলাম। নিম্রিভাবস্থায় অপ্রে একটি মেয়ের সহিত প্রসাদ লইয়া কাড়াকাড়ি করে থাওয়াতে অপ্রদোষ হইল। মুথের প্রসাদ চিবাইতে চিবাইতে জাগিয়া পড়লাম। ঐ মেয়েটিকে ত আমি একমত ভূলে গিয়েছিলাম, তবে এমন হ'ল কেন ?"

ঠাকুর বলিলেন—"তা বল্লে কি হয় ? প্রকৃতিতে যা কিছু দোষ শুকায়ে আছে, তা সমস্তই ত ফুটে বে'র হবে। উহার প্রতি আসক্তি তোমার বহুকালই ত ছিল। কল্পনাতেও যখন কোন প্রকার কামভাব উহার প্রতি আন্তে না পার্বে, তখনই বুর্বে এই প্রবৃত্তি তোমার নষ্ট হ'য়ে গেছে। অষ্টপ্রকার মৈথুনই ত্যাগ কর্তে হবে। স্ত্রীলোকের স্পর্ণেতে ক'রে যেমন উত্তেজনা হ'য়ে থাকে, উহাদের স্মরণে, দর্শনে এবং উহাদের সহিত আলাপাদি ক'রেও সেই রূপই হয়। স্ত্রাং বীর্যারক্ষা কর্তে হ'লে, ইহার একটিও অবহেলা কর্লে চল্বে না। একটা বিষয়ে চেষ্টা কর্তে হ'লে, ভীম্মের মত প্রতিজ্ঞা ক'রে লেগে যেতে হয়। না হ'লে কিছুই হবার যো নাই। মাটির দিকে মাথা হেঁট্ ক'রে রেখে, আড়ে আড়ে এদিক্ সেদিক্ তাকালে ব্রতরক্ষা হয় না; বরং চোরের মত কপট ব্যবহারই করা হয়। কোন প্রকার অসৎ কল্পনা মনে এলে, চীৎকার ক'রে গান ক'রো অথবা পাঠ ক'রো।

আমি যে পাত্রে রান্না করি দেই পাত্রেই আহার করিয়া থাকি, অনেক সময় কলাপাতা সংগ্রহ করিতে পারি না, এজন্ত বড়ই অস্থবিধা বোধ হয়। আজ একটি গুরুত্রাতা আমাকে একখানা এনামেলের ডিস্ আনিয়া দিয়া বলিলেন, 'ইহাতে তুমি আহার করিও, মাজিতে কোনও কট হইবে না।' আমি এখানা ঠাকুরের নিকট লইয়া গিয়া ঠাকুরকে দেখাইয়া বলিলাম, 'এই পাত্রে আমি আহার ক'রতে পারি ?'

ঠাকুর দেখিয়া বলিলেন—"রাম! রাম!! ওতে কি খেতে আছে ? ওসব স্পর্শও কর্তে
নাই। আমি কয়দিন ওতে চা খেয়েছিলাম, এখন আবার আমার নারকেলের মালাতেই
চা খাচিচ। ঐ পাত্র শুদ্ধ নয়।"

আমি ডিস্থানা লইয়া যিনি দিয়াছিলেন তাঁহাকেই দিয়া দিলাম।

### काञ्जन।

#### গেণ্ডারিয়ার দিদ্ধ ফকিরদের আশ্চর্য্য কথা।

মাঘ মাসটি শেষ হইয়া গেল, কিন্তু গেণ্ডারিয়ায় শীত কিছুই কমিতেছে না। রাত্রিতে ছ্'এক
ঘণ্টা আসনে বসিলেই শীতে খেন শরীর অবসয় করিয়া ফেলে; বুনি না
আলিয়া দ্বির থাকিতে পারি না। প্রতাহই আমি ধুনির কাঠ সংগ্রহ
করিয়া রাথি। ফাল্কন মাস পড়িতেই একদিন আমার ধুনির কাঠ সংগ্রহ ছিল না; নিজাভধ
হইতেই বাহিরে যাইয়া ধুনির কাঠ আনিবার সম্মন্ত করিয়া যেখনই আসন হইতে উঠিলাম,
তল্ম্হর্জেই ঠাকুর আমাকে প্বের্ঘরে নিজ আসনে থাকিয়া ডাকিয়া বলিলেন—
"ওহে, এখন বাইরে যেও না, একটু অপেক্ষা কর; বাঘে চ'ড়ে ফকির সাহেব আস্ছেন,
এখনই চ'লে যাবেন।"

আমি ঠাকুরের কথা শুনিয়া অমনই আদনে বদিয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, 'মান্থ্য কি কথনও বাঘে চ'ড়ে চল্তে পারে! পাছে ককির সাহেব আমাকে দেথিয়া আশ্রমে না আদিয়াই চলিয়া যান, সেইজন্তই বুঝি ঠাকুর আমাকে বাঘের কথা বলিয়া, এ সময়ে বাহিরে ঘাইতে নিষেধ করিলেন।' দকাল বেলা উঠিয়া দেখিলাম, আমতলায় ও আশ্রমের দক্ষিণ দিকের উঠানে স্থানে স্থানে পরিষ্কার বাঘের পায়ের চিহ্ন বহিয়াছে। অবসরমত ঠাকুরকে জিজ্ঞানা করিলাম—'ফকিরের সঙ্গে বাঘ কেন ?'

ঠাকুব বলিলেন — "অনেক ফকির তান্ত্রিক সাধনের কোনও প্রণালী ধ'রে সাধন ভজন করেন। ইহারা শক্তির উপাসক। সাপ বাধ সঙ্গে রাখা ইহাদের প্রযোজন হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—রাত্রিতে ফ্রকির সাহেব আসেন কেন ?

ঠাকুর বলিলেন—"দেখা করতে।"

আমি বলিলাম—আপনি ত আসন ছেড়ে উঠেন না। দেখা হয় কি প্রকারে?

ঠাকুর বলিলেন—"তা হয়।"

আমি আবার জিজ্ঞাসা করিলাম - এদব ফকিরদের কি আমরা রাত্রিতে বাইরে থাক্লে দেগ্তে ২ পারি ?

ঠাকুর বলিলেন — "তাঁরা দয়া ক'রে দর্শন দিলেই পার।"

আজ মহাভারতপাঠের পর বেলা আড়াইটার সময়ে, একটি দীর্ঘাক্বতি বুদ্ধ ম্সলমান ককির আম-তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ফকির সাহেব আসা মাত্রেই, ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া খুব সমাদর করিয়া বসাইলেন। ফকির সাহেবকে দেখিয়া মনে হইল বয়স প্রায় ৮০ বৎসর হইবে, কিন্তু তাঁহার কথায় বার্তায় যাহা বুঝিলাম, তাহাতে অমুমান হয় অনেক বেশী। ত্রিশ বৎসরেরও অধিক কাল তিনি লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া গেণ্ডারিয়ার নিবিড় জন্দলে থাকিয়া, সাধন ভন্জন করিতেছেন। ধর্শ্মসম্বন্ধে তিনি ঠাকুরের সঙ্গে ঠারে ঠোরে সাঙ্কেতিক ভাষায় যে সব আলাপ করিলেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কথায় কথায় ককির সাহেব বলিলেন—'বছ কাল আমি জাহাজে চাক্রি করিয়াছিলাম। নৃতন নৃতন দেশ আবিষ্কার করাই মাত্র আমাদের কাজ ছিল। একবার ভারত মহাদাগরের দক্ষিণ সমূদ্রে আমরা যাইতে যাইতে দূরবীক্ষণ যম্ভবারা একটি দেশ দেখিতে পাইলাম, দেশটি খুব বড় বলিয়াই মনে হইল। ক্রমশঃ আমরা সেই দিকে জাহাজ চালাইতে লাগিলাম। হঠাৎ একদিন দূর হইতে একধানা জাহাজ আমাদেব দেখিয়া বাঁশী বাজাইয়া, আর আগে যাইতে নিষেধ করিল। পরে ঐ জাহাজখানার দহিত মিলিয়া আমরা আরও কিছু দূর দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলাম, বহুষানব্যাপী বিস্তৃত ঘূর্ণীজলরাশি ভয় হর ক্রোতে দাঁ দাঁ শব্দে চলিয়া একটা কেন্দ্রস্থানে ঘাইয়া পড়িতেছে। ঐ শ্রোতে একবার জাহাজ পড়িলে, কোনও উপায়েই উহা আর রক্ষা করা ঘাইবে না। ঐ জাহাজের লোকের মুথে শুনিলাম, ঐ স্রোতে পড়িয়া কয়েকধানা জাহাজ ডুবিয়াও গিয়াছে। বোধ হয় সম্ের ভিতরে এমন কোন বস্তু আছে, যাহাতে জাহাজ আকর্ষণ করিয়া ডুবাইয়া ফেলে, অথবা জলেরই এমন গুণ যে, তাহাতে কিছু ভাষিতে পারে না। ঐ পাকজলের বাহিরে থাকিয়া কয়েক দিন আমরা গুরাগুরি কবিলাম। তিথি বিশেষে ঐ আবর্ত্তজলের কেন্দ্রস্থানে সোনার মত রং, অতি উজ্জল ধুব বড় একটা জালার মত, কি যেন দেখা যায়, আবার ভূবিয়া যায়। উহা যে কি, দ্রবীক্ষণ যন্ত্রবারাও আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ঘূণীজলের সীমা অতিক্রম করিয়া ঐ দেশে পহছিবার কোন স্বিধাই আমরা পাইলাম না ।'

আমি জিজ্ঞানা করিলাম—রামায়ণে যে লহার কথা আছে, এই দেশই কি সেই লহা ?
ঠাকুর বলিলেন—"তা হ'তে পারে। এখন যাকে লহা বলে, সেই সিলোন, লহা নয়।
সমুদ্রপথে জাহাজাদিতে ক'রে লহায় যাওয়া অসম্ভব। শূন্যপথেও নাকি সহজে যাওয়া
যায় না। জল টেনে নেয়, এরূপ শুনা আছে। লহার চতুদ্দিকে ঘূর্ণী জলের বিবরণও
পাওয়া যায়। লহা বহু দূরে।"

ফকির সাহেব বলিলেন—'আর এক বার আমরা উত্তর মহাসাগরে গিয়াছিলাম, সেথানেও আমরা উত্তর দিকে ঘাইতে ঘাইতে বহু বিস্তৃত এক দেশ দেখিতে পাইলাম। বরফ কাটিয়া আমাদের জাহাজ বেশী দূর ঘাইতে পারিল না। আমাদের বড় সাহেবের সঙ্গে কিছু খাবার লইয়া, একখানা জতগামী কলের গাড়িতে ঐ দেশের দিকে বরফের উপর দিয়া চলিলাম। ক্রমে আমরা সেই দেশের দক্ষিণ প্রাস্তে পঁছছিলাম। দেখিলাম দেখানেও মাতৃষ আছে, তাহাদের আকৃতি সমস্তই

আমাদের মত, কিন্তু মুখটি ঠিক ঘোড়ার মত। তাহারা অতি স্থন্দর গান করে। স্বর বড়ই মধুর। অস্তবে তাদের বড়ই দয়া—ব্যবহারে বুঝিলাম।'

ঠাকুর বলিলেন—"ঐ দেশকে কিম্পুরুষবর্ষ বলে। হয়মুখ নর ঐ দেশে বাস করেন, পুরাণাদিতে এরূপে বর্ণনা আছে। তাঁহারা অসভ্য নন, খুব ভদ্র।"

## রমণার বুড়োশিবের কুপা। ঠাকুরের পূর্বজন্মের স্মৃতির কথা।

ঢাকা সহবের উত্তর দিকে পুরান রমণার অধিকাংশ স্থানই তয়ন্তর বন জন্ধলে পরিপূর্ণ। ঐ
জন্মলে একাকী দিনের বেলাও, কোন ব্যক্তি প্রবেশ করিতে সাহস পায়
না। বহুকালের পুরান বাড়ীর ভগাবশেষ, উহার ভিতরে স্থানে স্থান
দেখা যায়। ঠাকুরের সঙ্গে আমরা ঐ জন্মলে প্রবেশ করিয়া একটি মন্দিরে পঁছছিলাম। মন্দিরে
ছই তিন জন নানকশাহী সন্মাসী আছেন। শুনিলাম প্রায় চারিশত বংসর পূর্বের, গুরু নানক যথন
ঢাকা আসিয়াছিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁর এই পদচিহ্ন রহিয়াছে। সাধুরা ঐ নির্জ্জন অরণ্যে
থাকিয়া এই পদচিহ্নের সেবা পূজা করিতেছেন। আমাদিগকে তাঁহ রা খুব আদর যত্ন করিয়া
বসাইলেন এবং 'কড়া প্রসাদ' দিলেন।

ঠাকুর ওথান হইতে বাহির হইরা রাস্তার কিঞ্চিৎ ব্যবধানে বনের ভিতরে বুড়োশিবের মন্দিরে আমাদিগকে লইরা উপস্থিত হইলেন, এবং বুড়োশিবেক সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া, মন্দিরের সম্মুথে বহু কালের প্রাচীন বটগাছের তলায় বসিয়াই সমাধিত্ব হইয়া পড়িলেন। গুরুলাতারাপ্ত সকলেই স্থির হইয়া বসিয়া ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। এই সময়ে অকস্মাৎ তু'তিন সেকেণ্ডের ভিতরে একটি অলৌকিক ব্যাপার ঘটয়া গেল। ভগবান্ মহেশবের অপরিসীম রূপার বিস্ময়জনক নিদর্শন পরিক্ষার প্রত্যক্ষ করিয়া, অনেকে একেবারে মৃশ্ব হইয়া রহিলেন। কেহ কেহ 'এ কি হইল' বলিয়া উদ্ধিকে চঞ্চলদৃষ্টিতে তাকাইতে লাগিলেন। আমরা ঘটনাটি স্মরণ করিয়া ভাবিতে ভাবিতে বেলা অবসানে গেগুরিয়া-আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—যে স্থানে কোনও কালে যাই নাই, যাহা কথনও দেখি নাই সেরূপ কোন কোন স্থানে যেয়েও মনে হয়, যেন পূর্ব্বে কখনও সেই স্থান দেখেছি। এরূপ হয় কেন ?

উত্তর—"পূর্ব্জন্মে যে সকল স্থানের সহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকে, দেখানে উপস্থিত হ'লে কারও কারও উহা পরিচিত ব'লে মনে হয়।"

এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহার পূর্বজন্মশ্বতির বিষয় বলিতে লাগিলেন—

ঠাকুর বলিলেন—"গয়াতে যখন আমি ছিলাম, এক দিন বেড়াতে বেড়াতে ফল্পুর অপর পারে রামগয়ায় উপস্থিত হ'লাম। সেখানে একটি মন্দিরে নৃসিংহদেব দর্শন ক'রে তথনই আমার মনে পড়্ল, যেন পূর্বের কখনও আমি এই মৃত্তি দেখেছি। তার পরেই আমার ক্রমে ক্রমে সমস্ত কথা আরণ হ'তে লাগ্ল। ঐ স্থানে ফল্পর পারে পুরান বান্ধান ঘাটের উপরে একটি অশ্বত্থ গাছ আছে, সেই গাছের পশ্চিম দিকের একখানা ডালাতে ছুরি দিয়ে "ওঁ রামঃ" এই নামটি বড় ক'রে কেটে লিখে রেখেছিলাম। তাও আমার মনে হ'ল। অমনই আমি উঠে সেই গাছটির কাছে উপস্থিত হ'লাম, দেখ্লাম আমার সেই লেখা ঐ ডালাতে রয়েছে। তবে ডালার বৃদ্ধির সঙ্গে সঞ্চরগুলি অনেকটা তফাৎ তফাৎ হ'য়ে পড়েছে। তারপরে রামগয়ায় যেস্থানে থেকে, সাধন ভজন করেছিলাম এবং সে সময়ে আমার সঙ্গে যে ছ'টি পরমহংস ছিলেন, সে সমস্তই আমার মনে হ'ল। ক্রমে অনেক কথাই মনে পড়্ল। আমি পাহাড়ের স্বর্ব্ত ঘুরে, সেই সমস্ত স্থানও চিক্ত দেখে অবাক্ হ'লাম। পূর্বেজন্মের সমস্ত আবিতই সেই দিন সেই মৃহূর্ত্তে জেগে উঠল।

বহুতীর্থ দর্শন ও বহুস্থান পর্যাটন কর্তে কর্তে, কেহ পূর্বেজনের সাধন ভজনের বা বিশেষ সম্বন্ধের একটা স্থানে উপস্থিত হ'লে, অকস্থাৎ তাঁর পূর্বেভাব বা স্মৃতি, মুহূর্ত্মধ্যে উদয় হ'তে পারে। বহু সাধন ভজনেও এটি সহজে হয় না। কোন্ স্থানের সহিত, কোন্ তীর্থের সহিত, কোন্ বিগ্রহের সহিত, কার জীবনের কি সম্বন্ধ আছে বলা যায় না। সমস্ত যোগাযোগ হ'লে কারও কারও ভাগ্যে তাহা প্রকাশ হয়। সকলেরই যে হবে এমনও নয়।"

প্রশ্ন নোংরা অপরিফার একটা স্থানেতে উপস্থিত হ'লেও অনেক সময়ে দেখা যায়, মন সেথানে প্রফুল্ল হ'য়ে উঠে, চিত্ত যেন আপনা আপনি জমাট্ হ'য়ে পড়ে। আবার পরিফার পরিচ্ছন্ন স্থান্দর বাগানবাড়ীতে গিয়েও, যেন মন বিরক্তিপূর্ণ হ'য়ে যায়, চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। এর কারণ কি ?

উত্তর—"বিশেষ বিশেষ ভাবে, যে যে স্থানে, যে যে কার্য্যের অমুষ্ঠান হ'য়ে থাকে সে সকলের একটা ভাব ঐ সকল স্থানে জমাট হয়ে থাকে। ওথানে উপস্থিত হ'লেই, সেই সকল ভাবে চিত্তকে স্পর্শ করে। চিত্ত যত নির্মাল হয়, ততই এসকল অমুভবে আসে, নচেৎ হয় না। ভজন-সাধন, তপস্যা, দেবদেবীর অধিষ্ঠান, মহাপুরুষদের বাস বা পরলোকগত পুণ্যাত্মাদের অবস্থান যে সকল স্থানে হয়, সহস্র বংসর পরেও সেখানে উপস্থিত হ'লে, সেই সকল ভাবে চিত্তকে অভিভূত করে। সে প্রকার আবার যে সব স্থানে বিষম অত্যাচার, অনাচার, ত্মার্য্যাদির অমুষ্ঠান হয়, বহুকাল পরে সেখানে গেলেও, সে সকল ভাব চিত্তকে স্পর্শ করে। চিত্ত নির্মাল হ'লেই স্থানের প্রভাব বুঝ্তে পারা যায়।"

## আদেশপালনে অসমর্থতা; ঠাকুরের সহাকুভূতি ও উপদেশ।

স্বভাবে যে সকল দোম বহুকালয়াবৎ রহিয়াছে এবং যাহা নিতান্ত তুচ্ছ মনে করিয়া. এত কাল

একেবারে অগ্রাহ্ম করিয়া বিদয়াছিলাম, ভাবিয়াছিলাম—'এসব দোষ
চাড়াইতে আর চেটা করিতে হইবে কেন, ইচ্ছামাত্রই ত তালি করা যায়,'
এখন তাহা তালে করিবার চেটা করিতে গিয়া দেখিতেছি, একটিও ছাড়াইতে পারিতেছি না। মূল
অস্ক্রসন্ধান করিতে গিয়া দেখি, এ সকল দোষের শিক্ড স্বভাবের এত নিভ্ত স্তবে যাইয়া চুকিয়াছে
যে, তাহার অন্ত পাওয়া যায় না। স্বভাবের সেই বিন্দুমাত্র দোষকেই, এখন যেন অপার সিন্ধু মনে
হইতেছে। নিজের তুর্কলিতা বুঝিয়া হতাশ হইয়া ঠাকুরকে ঘাইয়া বলিলাম—'সাধ্যমত চেটা করিয়া
স্বভাবের একটি দোষও তাড়াইতে পারিলাম না। এখন কি করিব গু'

ঠাকুর খুব সেহভাবে সহাস্কৃতি করিয়া বলিলেন — "স্বভাবের দোষ কি কেই ইচ্ছামাত্রেই' ত্যাগ কর্তে পারে? নিষেধ বর্জন আর বিধির অনুষ্ঠান – ইহার মধ্যে নিষেধ বর্জন আপেক্ষা বিধির অনুষ্ঠানই সহজ। বিধির অনুষ্ঠান কর্তে কর্তে নিষিদ্ধ বিষয়গুলি আপনা আপনি ধীরে ধীরে ত্যাগ হ'য়ে আসে। নিয়মগুলি প্রতিপালন ক'রে চল্তে চেষ্টা কর, দোষ সমস্ত আপনিই যাবে।"

আমি বলিলাম —'যে দকল নিয়ম প্রতিপালন ক'রে চল্তে বলেছেন, তাহা ত ঠিকমত পার্ছিনা।'

ঠাকুর বলিলেন—"চেষ্টা ক'রে যাও। পার না পার, সে দিকে লক্ষ্য রেখো না। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে যে সকল ব্যবস্থা আছে, ভাহা কি সহজেই লোকে কর্তে পারে ? এজন্য বার বৎসর সময় দিয়েছেন। বার বৎসরের চেষ্টায় ক্রমে ক্রমে সব ঠিক হ'য়ে আদে। ছ'চার বারের চেষ্টায় ফল না পেলে, হাত পা ছেড়ে দিতে নাই; যতদিনে ঠিক না হয়, ততদিনই চেষ্টা রাখ্তে হয়।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম – 'যে সকল নিয়ম প্রতিপালন ও নিষেধ বর্জন কর্তে বলে দিয়েছেন, তা না পার্লে কি আপনি অপরাধ গ্রহণ করেন ?'

ঠাকুর বলিলেন—"কিছু না। আমি ত কতই বল্ব, সবই কি আর একেবারে ঠিক মত কর্তে পার্বে ? তা হ'লে ত সিদ্ধই হ'লে। যতটা পার ক'রে যাও। চেপ্তা ক'রেও যদি না পার, কোন অপরাধই হবে না। ইচ্ছা ক'রে একটা অনিয়ম না কর্লেই হ'ল। হঠাৎ যা হ'য়ে পড়ে, তা নিজে কর্লে মনে কর কেন ? নিজে কর্লাম ভাবলেই ত অপরাধ সমস্তই ভগবানের উপর ছেড়ে দিতে হয়। তিনিই সব কর্ছেন, তিনিই সমস্ত করায়ে নিচ্ছেন—এটি বুঝালেই শান্তি।"

আমি বলিলাম—একটা দৃষ্ণীয় কার্য্য না কর্বার জন্ম পুন:পুন: চেষ্টা করেও, যথন পরাত হ'য়ে করে ফেলি, তথনও ত অমৃতাপ হয়; মনে হয়, 'বুঝি আরও চেষ্টা কর্লে উহা না করে পারতাম।'

ঠাকুর বলিলেন—"যথার্থ পাপ পুণ্য, ধর্ম্ম অধর্মা, আমরা কিছুই ত বৃঝি না। ছোটবেলা হ'তে দেখে শুনে একটা ভাল মন্দের সংস্কার মাত্র দাঁড়ায়ে গেছে। বাস্তবিক তত্ত্ব বৃঝা বড়ই কঠিন। লোকের লজ্জায়, লোকের ভয়ে, আমরা কতকগুলি কার্য্য করি না; মনে করি—পাপ। যথার্থই উহা পাপ কি না, ঠিক বলা যায় না। পাপ পুণ্য সকলেরই একটা একটা স্বরূপ আছে, সেটি দর্শন হ'লেই পাপ কি, পুণ্য কি, লোকে ঠিক বৃঝ্তে পারে। কোনও কর্য্যে পাপ বোধ হ'লে তাকি সে আবার কর্তে পারে? এখন যাহা পাপ পুণ্য মনে কর্ছ, সমস্তই একটা সংস্কার মাত্র।"

বারদি নিবাসী জমিদার ঢাকা জগন্নাথ কলেজের বর্ত্তমান খ্যাতনামা প্রিক্ষিপ্যাল আমাদের শ্রদ্ধাম্পদ গুরুত্রাতা শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় কোনও সময়ে নানা কথাপ্রদঙ্গে একদিন ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—"আমরা প্রত্যহ রাশি রাশ অপরাধ করিয়া থাকি, তার সঙ্গে আরও একটি গুরুতর অপরাধের যোগ করিয়া যেন আপনি আমাদিগকে আরও বিপন্ন করিলেন।"

ঠাকুর বলিলেন—"কেন ?"

উত্তর—আপনি যে সকল বিধি নিষেধ বিধান করিয়াছেন, তাহা পালন করা স্কুছ্দর। আমাদের অপর অপরাধের উপর, গুরুনির্দ্ধেশ লঙ্ঘন নামে আরও গুরুতর অপরাধের যোগ করিয়াছেন।

ঠাকুর খুব স্নেহের সহিত বলিলেন—"তুমি এ সম্বন্ধে কি ভেবেছ ?"

কুঞ্জ বাবু বলিলেন—আমি মনে মনে একটা সমন্তম করিয়া লইয়াছি, তাহা ঠিক কি না, আপনি জানেন।

ঠাকুর বলিলেন—"কি সমন্বয় ?"

উত্তর— আপনার বিধি নিষেধ আপাততঃ সহজ বোধ হইলেও তাহা অতি কঠিন। একটি দিনও যদি তাহা পালন করিয়া উঠিতে পারি, তবে ত জীবমুক্ত হইয়া যাই। আপনি এরপ আশাও ইচ্ছা করেন না যে, একদিনে আমরা তাহা পালন করিতে সমর্থ হইব। কতকগুলি উচ্চলক্ষ্য আমাদের সমক্ষে ধরিয়া দিয়াছেন। তাহার দিকে চাহিয়া সাবধান ও সচেষ্টভাবে চলিলে ক্রমে আমরা সেই লক্ষ্য সাধনে সমর্থ হইয়া ধন্য হইব, ইহাই আপনার অভিপ্রায়। তাহা না হইলে, আমাদের কল্যাণের পরিবর্ত্তে অকল্যাণের পথ প্রস্তুত হইয়াছে মনে করিতে হয়।"

ঠাকুর বলিলেন—"ঠিক, ঠিক তাই ত ঠিক।"

## সাধুর প্রতি অনাদরে ও উৎপীড়নে বিপত্তি।

আদ্ধি অপরাহে সহর হইতে অনেক লোক আসিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত ১•ই ফাল্লন, রবিবার। হইলেন। ধর্মবিষয়ে নানাপ্রকার আলাপ আলোচনা হইতে লাগিল।

একটি ভদ্রলোক ঠাকুরকে বলিলেন—ভারতবর্ষে লক্ষ লগ্ধ সন্ন্যাসী আছেন শুনিতে পাই, তাঁহারা বন্ধদেশে আমেন না কেন?

ঠাকুর বলিলেন — "এ সম্বন্ধে আমি কোন কোন জমাতের মহাস্তদের জিজ্ঞাসা ক'রে-ছিলাম, তাঁরা বল্লেন, 'বাঙ্গলা দেশে তাঁদের আদর যত্ন নাই, থাক্বারও স্থান নাই। এদিকে এলে আহার ও বাসের অসুবিধাতেই তাঁদের ভেগে পড়্তে হয়। তারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বেই সাধুদের থাক্বার বড় বড় ধর্মশালা, সত্রাদি আছে; যত কাল ইচ্ছা সাধুরা তাতে আরামে থাক্তে পারেন। স্থানীয় জমিদার, রাজা, মহারাজা প্রভৃতি ধনী লোকেরা তাঁদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় বস্তু দিয়ে সেবা করেন। বাঙ্গলা দেশে সে প্রকার স্থানও নাই, আর তাঁদের সেবা করে এমন লোকও নাই। বরং গুঙা, চোর বদ্মাইস মনে ক'রে, বাঙ্গালীরা তাঁদের অবজ্ঞাই করে।"

একজন বলিলেন—পশ্চিমাঞ্চলের ছোটলোকেরা থাবার না পাইলে, গায়ে ভশ্ম মেথে, লেংটী প'রে, সাধু হয়। অনেক গুণ্ডা বদ্মাইসেরাও সাধুর বেশে ঘুরে। স্থবিধা পাইলে তারা সর্বএই চুরি ডাকাতিও করে। ভাল সাধুরা একটু পরিচয় দিলেই ত পারেন।

উত্তর—"পরিচয় নিতে জান লে তাঁরাও পরিচয় দেন। অনেকে সাধুদের পরখ্ কর্তে গিয়ে বিপন্নও হ'য়ে পড়েন।"

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুদিন পূর্বে একটি ঘটনার উল্লেখ করিলেন। যথা—"একবার গঙ্গাসাগরের পথে একদল সাধু রামপুরহাটে কয়েক দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। রাস্তার ধারে অনার্ভ মাঠে তাঁহারা ধুনি জালিয়া দিনরাভ. থাকিতেন। স্থানীয় ভদ্রলোকেরা অপরাষ্ট্রে তাঁহাদের দর্শন করিতে আসিতেন। একটি বাঙ্গালী বাবু—উকিল, প্রভাহই আসিয়া সাধুদের ঠাটা বিদ্রাপ করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে তিনি সাধুদের উপর উৎপীড়ন আরম্ভ করিলেন। স্থূল শরীর দেখিলে, তিনি কোনও সাধুর পেটে লাঠি দিয়া খোঁচা মারিয়া বলিতেন, 'আরে তোম্ তো হালুয়া মালপোয়াকা সিধ্ হো, ক্যাত্না থাতা হায়'; কোন সাধুর জটাটি ঝাঁক্রাইয়া বলিতেন, 'চোরাই মাল ক্যাত্না ইস্মে রাখা হায় ? রাত্মে চুরি কর্ভা হ্যায়, আউর দিন মে সাধু বন্কে বৈঠা হায়।' সাধুরা ঐ বাঙালী বাবুকে দেখিলেই ভয়ে জড়সড় হইতেন। জমাতের ভিতরে একটি সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি মহাস্তকে বলিলেন, 'মহারাজ, বাঙ্গালী বাবু নিত, আয়কে বড়া অপরাধ কর্কে যাতা হ্যায়, উজো জেরা ক্সা

কীজিয়ে!' মহান্ত বলিলেন, 'বাঞ্চালীলোক সাধুকো নেহি মান্তা হায়।' একদিন ঐ বাৰু আদিয়া মহাস্তকে বলিলেন, 'এই সাধু! তোম গাঁজামে তো খ্ব দম্ মার্তা হায়, ইস্মে তো খ্ব কেরামত। আউর কুছ্ কেরামং দেখ লামে দেক্তা হায় ?' এই সময়ে এই সিদ্ধপুরুষটি উকীল বাবুকে ডাকিয়া থুব তেজের দহিত বলিলেন, 'আরে বাঞ্গলী বাবু, ক্যা বল্তা হায় ? সাধুকা আউর কুছ্কেরামৎ দেখোগে। ভালা, লেড়্কা বালা লেকে ঘর কর্তা হায় তো, আচ্ছা চলা যাও ঘর, আব্ যায়কে সাধুকা কেরামৎ দেখো।' সাধুর কথা শুনিয়া উকিল বাবু চমকিয়া গেলেন, মুখ তাঁর শুকাইয়া গেল; তিনি জ্রতপদে বাড়ীর দিকে চলিলেন; রাস্তায় দেখিলেন, তাঁর চাকরটি ছুটিয়া আদিতেছে। বাৰুকে দেখিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল, 'বাবু, আপনার ছেলেকে দাপে কাটিয়াছে।' বাবু বাড়ী যাইয়া ছেলের মৃচ্ছা অবস্থা দেখিয়া, একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন; তথনই ওঝা, বৈষ্ঠ, ভাক্তারাদি আনাইয়া যত প্রকার চেষ্টা করিবার করিলেন, কিন্তু সমন্তই নিক্ষল হইল। তথন সাধুর ইক্ছাতেই এই প্রকার ঘটিয়াছে বুঝিয়া, সন্ত্রীক তিনি ঐ সাধুর নিকটে আদিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনেক কালাকাটি করিয়া সাধুর পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন। সাধু বলিলেন—'আব্ কাহে আয়া, সাধুকা কেরামৎ দেখো না? আউর তিন রোজ বাদ আয় যাও।' সাধুর কথায় আখাস পাইয়া উকিল বাবু ছেলেটিকে একটি ঘরে রাখিয়া দিলেন, তাহার শরীর ফুলিয়া গেল; তিন দিন পরে তিনি সাধুর পায়ে পড়িয়া ঔষধ চাহিলে, সাধু ধুনি হইতে কিছু ভশ্ম লইয়া বাব্টির হাতে দিয়া বলিলেন, 'আপ্না হাত্দে শওঘয়লা পানি লেকে, লেড্কা কা শিরপর ঢাল দেও, আউর এহি ভদম্ আচ্চা কর্কে উদ্কা শরীরমে মল্ দেও; আধা ঘণ্টা বাদ লেড্ কা আচ্ছা হো যায়েগা।' সাধু এই বলিয়া তথনই জমাত ছাডিয়া চলিয়া গেলেন। বাবৃটি ঐ প্রকার করাতে ছেলেটি স্থ হইয়া উঠিল। मকলে অবাক্। বাবৃটি পরে সাধুকে তের খ্ঁজিলেন, কিন্ত আর পাইলেন না।"

## স্বপ্ন-কর্ম্মের উপদেশ।

ঠাকুর আমাকে কিছুকালয়াবং আশ্রমন্থ সকলের দেবা ও বাহিরের কাজকর্ম করিতে বিলতেছেন। সকাল বেলা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমার নিয়মিত কার্য্য করিয়া প্রায় অবসর পাই না, সময়ে সময়ে নাম করিতে বিরক্তি বোধ হইলেও, বাহিরের কোন কাজকর্মে বা কাহারও সেবা করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। আমি ঐ সময়ে কোন একটি প্রশ্ন তুলিয়া ঠাকুরেরই সঙ্গে গল্প করি। গত রাত্রিতে স্থপ্ন দেখিলাম,—একটি সময়ে কোন একটি প্রশ্ন তুলিয়া ঠাকুরেরই সঙ্গে গল্প করি। গত রাত্রিতে স্থপ্ন দেখিলাম,—একটি মহাত্মা আমাকে আসিয়া বলিলেন, 'গুরু ষেমন বলেছেন, ঠিক সেই মত ক'রে যাও, ওতে কথনও নিরুৎসাহ হ'য়ো না। কর্মটি ত্যাগ কর্তে নাই। যত কাল না বিশুদ্ধ সত্ত্বণ লাভ হয়, ততকালই কর্তে হবে; রজন্তমোগুল যত কাল আছে, কর্ম না ক'রে নিন্তার নাই। আলশু ক'রে কর্ম না কর্তে হবে; রজন্তমোগুল যত কাল আছে, কর্ম না ক'রে নিন্তার নাই। আলশু ক'রে কর্ম না কর্লে, পরে ভূগ্তে হবে। বৈধ কর্ম দারাই রজন্তমোগুল নই হ'য়ে যায়।' স্বপ্নের কথা ঠাকুরকে বলাতে, কর্লে, পরে ভূগ্তে হবে। বৈধ কর্ম দারাই রজন্তমোগুল নই হ'য়ে যায়।' স্বপ্নের কথা ঠাকুরকে বলাতে,

ঠাকুর বলিলেন—"সময় দীর্ঘ বোধ হ'লে বা নাম কর্তে বিরক্তি জন্মালে, ব'সে থাক্তে নাই, বাহিরের কাজই কর্তে হয়। ঐ সময় জোর ক'রে নাম কর্তে গেলে, নামে আরও শুক্তা আসে। তাতে অনিষ্ঠ হয়।"

আমি বলিলাম—আমার মনে হয়, বাহিরের কাজকর্ম করা অপেক্ষা, ঐ সময়ে জোর ক'রে নাম বা পাঠ করাতেই বেশী উপকার হয়।

ঠাকুব বলিলেন—''সে কিছু নয়। বাহিরের কাজকর্ম করা আর নাম করা, আমি কিন্তু সমানই মনে করি। সমস্তই ত কর্ম। লক্ষ্যটি স্থির থাক্লেই হ'ল। কর্ম করা নিয়ে কথা, কার কোন্ কর্মে কি বস্তু লাভ হয়, তা কে বল্তে পারে ? লক্ষ্যটি স্থির রেখে কাঁথা সেলাই-ই কর আর নামই কর, একই কথা। জীবনের গতি কোন্ দিকে, তাহা ঠিক না হওয়া পর্য্যন্ত, এরপই কর্তে হয়। তোমার এখনও একটা জীবনের দিক্ ঠিক হয় নাই। যখন তাহা ঠিক হ'য়ে যাবে, তখন একধারা কর্ম কর্বে। জীবনের গতি ঠিক হ'তে এখনও বহু বিলম্ব। এজীবন কোন্ দিকে কোন্ পথ দিয়ে যাবে, বলা যায় না। সকলেরই এক পথ নয় ত। নানাপথে চ'লে, মাতুষ লক্ষ্যবস্তু লাভ করে। ব'সে থাক্তে নাই; তা হ'লেই ক্রমে একটায় গিয়ে দাঁড়াবে।"

#### স্বর-প্রলয়ের দৃশ্য।

গত বাবে একটি ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম—'বেলা অবদানপ্রায়, আমি রায়া করিতে বিস্মাছি, অকস্মাৎ ঘরধানা কাঁপিয়া উঠিল। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই মৃত্ম্ ভ্ ভ্মিকম্প হইতে লাগিল। বিদিয়াও আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। চারিদিকে ভীষণ শব্দ শুনিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। দেখিলাম বিষম ব্যাপার! অনস্ত আকাশবাপী ভয়কর ঘ্ণিবায়্ গ্রহ-উপগ্রহসমেত সমস্ত ব্রুলাওটি চক্রাকারে ঘুরাইতে ঘুরাইতে কোথায় যেন লইয়া ষাইতেছে। ধূলিরাশিতে সমস্ত নভোমণ্ডল একেবারে ধুমাকারে আচ্ছয় হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য কাক, চিল, বাজ প্রভৃতি পক্ষিসকল ঘূলিবায়ুতে পড়িয়া আবর্ত্তজ্ঞলের তৃণের মত ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর দিকে আদিয়া পড়িভেছে। চটাচট, শব্দে চতুর্দ্দিকে রাশিক্বত শিলাবর্ধণ হইতেছে। মহা ঘূর্লক্ষণ দেখিয়া, আমি হঠাৎ পশ্চিম আকাশের দিকে চাহিলাম, দেখিলাম—ঝল্মল্ করিয়া ঐ দিকে একটি স্থ্য উঠিল। বিস্মিত হইয়া অমনই আমি আকাশের চারিদিকে তাকাইতে লাগিলাম। দেখিলাম—সকল দিকেই একটি একটি করিয়া স্থ্য উদয় হইয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে দশ্শ বারটি ভয়কর প্রথরতেজোবিশিষ্ট স্র্য্যের এককালে প্রকাশ ও তাহাদের ঘন ঘন কম্পন দেখিয়া স্তন্তিত হইয়া পড়িলাম। সে সময়ে ঐ সকলের সহিত পৃথিবীটিও ভয়কর সোঁ। সোঁ। শব্দে নক্ষত্রবেগে ছুটিয়া, নিম্নদিকে কোথায় যেন যাইতে লাগিল। আমি অমনই আসনে বিদিয়া গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্য

ধ্যানে রাখিয়া, 'জয়গুরু' 'জয়গুরু' বলিতে বলিতে মগ্ন হইয়া পড়িলাম। একটু পরেই দেখি, সকল দিক্ শাস্ত হইয়া গিয়াছে, সমস্ত নিস্তর !' অমনই জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুর স্বপ্নটি শুনিয়া বলিলেন—"ভবিষ্যুৎ প্রলয়ের দৃশ্যটিই দেখেছ। প্রলয় অনেক প্রকার আছে। যা দেখেছ, তা এই দৌরজগতের প্রলয়, ওরূপ একটা সময় শীঘ্রই আস্ছে বটে।"

## স্বপ্ন—ঠাকুরের দেহত্যাগের উচ্চোগ।

তিন চার দিন হয় স্বপ্নে ভয়ানক প্রলয়ের দৃষ্ঠ দেধিয়াছি, গতকল্য আবার তাহা অপেকাও ভয়কর স্থপ্ন দেখিয়া মন অতিশয় থারাপ হইয়া গিয়াছে। দেখিলাম—আমরা বহুলোক ঠাকুরের দক্ষে একটা স্থানে রহিয়াছি। ঠাকুর উত্তর দিকে আসন ১৯८% को हान, भक्तनावीय । করিয়া বদিয়া বলিলেন, "আমার কাজ শেষ হ'য়ে গেছে; এখন আমি দেহত্যাগ কর্বো।" পরে আমাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শ্রীবৃন্ধাবনে আমার কাঁথাথানা ফেলে এসেছিলাম, তাহা কেহ নিয়ে আদৃতে পার ?" আমি অমনই শ্রীবৃন্দাবনে চলিলাম, অল্পণের মধ্যেই কাঁথাথানা আনিয়া দিলাম। ঐ সময়ে গুরুত্রা তাভিগিনীর। ঠাকুরকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন। আমি ঠাকুরের বামপার্যে এক হাত অস্তরে বহিলাম। ঠাকুর দকলেরই প্রতি সম্বেহদৃষ্টি করিয়া, এক এক জনকে এক একটা কিছু দিতে লাগিলেন। আমি দর্কাপেক্ষা ঠাকুরের নিকটে থাকিলেও ঠাকুর আমাকে কিছুই দিলেন না। দেহত্যাণের সময়ে, সমাধিস্থ হইয়া পড়িতে পড়িতে হঠাৎ আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'কি, তোমাকে কিছু দিই নাই ?' এই বলিয়া নিজ মন্তকের সম্প্র হইতে একটি জিনিস মুঠে ধরিয়া তুলিয়া লইয়া. আমার হাতে দিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা তুমি এটি নেও।' ওটি পাওয়া মাত্রে আমি মাথায় রাখি-লাম। ভাবাবেশে উন্মন্তবং হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলাম। আর কান্দিতে কান্দিতে গাইতে লাগিলাম — 'আমার জানি কি হ'লো গো, গৌরাক বলিতে নয়ন ঝরে।' আমি ক্ষণকাল পরে ঐ জিনিসটি মাটিতে ফেলিয়া আসন করিয়া উহার উপরে বিসয়া নাম করিতে লাগিলাম। আর অসনই জাগিয়া পড়িলাম।

ঠাকুরকে স্বপ্নবৃত্তাস্তটি বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—আমি ত কথনও এ সব কল্পনাও করি না, তবে এক্লপ দেখিলাম কেন ?

ঠাকুর বলিলেন — "কেন দেখ্লে, বলা যায় না। এ সব স্বপ্ন লিখে রাখ্তে হয়। সমস্ত স্বপ্নই অলীক নয়। একটি স্বপ্ন বিশ বংসর পরে সত্য হয়েছে দেখেছি।"

আমি বলিলাম—যে বস্তু মাথায় একবার স্পর্শ পেলে কুতার্থ হওয়া যায়, তা মাটিতে ফেলে পেতে নিয়ে, আসন ক'রে বদ্তে, আমার প্রবৃত্তি হ'লো কেন ?

ঠাকুর বলিলেন—"ওটি হ'চেচ শক্তি। ভগবানের নাম কর্তে হ'লে, শক্তির উপরেই ত বসুতে হয়।" ইহার পর ঠাকুর একটু সময় চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—"তোমাদের কয় ভাইয়ের ভিতরেই বৈষ্ণব বীজ র'য়েছে। এখন যে যে ভাবেই থাক, পরে সকলেরই বৈষ্ণব ভাব দাঁড়াবে।"

ঠাকুর দেহ ছাড়িবেন ভাবিয়া কোথায় ত্বংখে অধীর হইব, তাহা না হইয়া, ঠাকুর এ জ্ঞিনিস আমাকে দিবেন মনে করিয়া গর্ক হইতে লাগিল। হায় দশা! এই ত আমার অবস্থা!

# কুপণতায় অনুশাসন। ঘরখানা উইল কর্বে কার নামে ?

আশ্রমের দক্ষিণের ঘরে সকালে সন্ধ্যায় অনেক গুরুত্রাতা আসিয়া উপস্থিত হন। এই ঘরখানাই সকলের বিসিবার ঘর। স্কুতরাং আসনে স্থির হইয়া এ ঘরে বসিবার যো নাই। ঠাকুরকে যাইয়া আজ বলিলাম, 'দক্ষিণের ঘরে সর্ব্বদাই লোকের গোলমাল। ওথানে সাধন করার বড়ই অস্থবিধা। সকলেই এসে বাজে গল্প করে, অথচ তাহা বল্লে ঝগড়া হয়।'

ঠাকুর বলিলেন—"ওখানে অসুবিধা হ'লে অগ্যত্রও ত যেতে পার ় গাছতলায় এদিকে সেদিকে, আশ্রামে স্থানের ত অভাব নাই। নাম করা নিয়ে কথা, তা ত যেখানে সেথানেই হ'তে পারে। দশটি লোক যেখানে মিলেমিশে একটা আনন্দ করে, সেথানে তাদের বাধা দিয়ে, নিজের সুবিধার চেষ্টা কর্তে নাই।"

আমি বলিলাম—আশ্রমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে পুকুরের ধারে, আপনি যদি বলেন, একখানা ছোট ঘর ক'রে নিতে পারি। তা হ'লে আর কোন অস্থবিধা থাকে না।

ঠাকুর বলিলেন—"তার পর ?" কোণাও চ'লে গেলে ঐ ঘরখানা উইল ক'রে যাবে কার নামে ?"

ঠাকুরের কথা শুনিরা চূপ করিয়া রহিলাম, মনে বড়ই কট্ট হইতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম, 'ঠাকুর একথা আমাকে বলিলেন কেন ?'

রাত্রিতে ঠাকুর আমার সহস্কে মহেন্দ্র বাব্কে বলিলেন—"ওর সাধন ভজনেতে যা একটু হ'চ্ছে, এক কৃপণতা দোযে তা মাটি ক'রে দিচ্ছে। হাতে ওর এক শত টাকা আছে, অনেক চেষ্টায় জমায়েছে। তা কোন প্রকারে খরচ করায়ে দিতে পারেন ? কৃপণতাই সঙ্কার্ণতা কিনা। ধর্মার্থীদের স্বভাবে একটিমাত্র দোষ থাক্লেও, তাতে ক'রে সাধন ভজনের সমস্ত ফল নষ্ট হ'য়ে যায়। এখন হ'তে এবিষয়ে সাবধান না হ'লে, ক্রমে ঘটনায় প'ড়ে, ধাকা খেয়ে খেয়ে ঠিক হবে।"

ঠাকুর এ সময়ে ছোট দাদার উদারতার খুব প্রশংসা করিলেন। 'ঘরখানা উইল ক'রে ঘাবে কার নামে ?' ঠাকুরের এই কথার তাৎপর্য এ সময় আমি ব্রিলাম। ঠাকুরের মুথে এ সকল কথা শুনিয়া, মাথা আমার বিষম গরম হইয়া গেল। ভাবিলাম, প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে যতকাল উদ্বেগ, অশাস্তি ও ক্লেশ বোধ আছে, ততকাল বিনা আয়াদে অর্থ সঞ্চয় করিয়া ঐ ক্লেশের ও অশাস্তির উপশ্যের ব্যবস্থা রাখা দোষ হইল। নিয়ত অভাব ভোগ করিয়া মন যদি অশাস্তিপূর্ণই রহিল, তা হ'লেই বা সাধন ভজন করিব কির্পে ? অর্থ সঞ্চয় ত সাধন ভজনেরই স্থবিধার জন্ম, বিলাসিতার জন্ম ত নয়। ঠাকুর এত বুবেন, আমার এই শুভ অভিপ্রায়টি বুবিলেন না!

আমার দঙ্গীর্ণতা। ঠাকুরের উপদেশ ও ভিক্ষার ব্যবস্থা।

গত কল্য ঠাকুরের মৃথে আমার সন্ধীর্ণতার বিষয় শুনিয়া অবধি, ভয়ানক যাতনা ভোগ করিতেছি।
প্রাণ যেন হু হু করিয়া জলিয়া ষাইতেছে। অভাব বশতঃই আমার এই
কুপণতা অথবা স্বভাবেই আমার সন্ধীর্ণতা, তাহা পরিন্ধার বুঝিতেছি না।
ঠাকুর বলিয়াছেন যে, 'ক্রমে ধাকা খেয়ে, এ দোষ আমার দূর হবে।' কিন্তু ধাকাও ত কম থাইতেছি
না! দোষ দূর হইতেছে কই ? কয়দিন হয় সরকারি ভাণ্ডারে 'য়ত বাড়ম্ভ হইয়াছে' দিদিমা বলাতে,
ঠাকুরের দেবায় আধ ছটাক পরিমাণ য়ত প্রত্যহু আমি দিয়া আসিতেছিলাম। পাঁচ ছয় দিন ঐ
প্রকার দেওয়ার পর একদিন আমার মনে হইল, 'ভাল! সরকারি ভাণ্ডারে ত য়ত আসিতেছে না,
দিদিমাও বেশ স্থ্রিধা বুয়িয়াছেন। ওরা যতকাল য়ত না আনিবে, ততকালই ত এই প্রকার ঠাকুরস্বোয় আমাকে য়ত দিতে হইবে। এত কট্টে আমি য়ত সংগ্রহ করি, এ ভাবে প্রতিদিন দিলে আমার
এক মানের হোমের য়ত ত দশ দিনেই শেষ হইয়া যাইবে।'

এই প্রকার বিচার ও আক্ষেপ আমার মনে আসার পরে, সেই দিনেই ঠাকুর দিদিমাকে ভাকিয়া বলিয়া দিয়াছেন—"আহারের সময়ে ওর ঘি আমাকে দিবেন না। ঐ ঘি আমার হজম হবে না।" ঠাকুরের কথা শুনিয়া সকলে মনে করিলেন, হোমের ঘত বছ দিনের সংগ্রহ— নট হইয়া গিয়াছে; তাই ঠাকুর ঐ কথা বলিলেন। আমি কিন্তু ঠাকুরের বলার ভাৎপর্যা তথনই ব্ঝিয়া কয়দিনযাবৎ জ্বিয়া পুড়িয়া যাইতেছি। আমার অভিপ্রায়্মতই ত ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছেন, তবে ভাতেও এত জ্বালা কেন? ভিতরের ক্লেশ অসহু বোধ হওয়াতে. ঠাকুরকে যাইয়া বলিলাম, 'আমার সঙ্কীর্ণতা কিনে যাবে, বলিয়া দিন। হাতের টাকাগুলি আমি দান ক'রে ফেল্ব।'

ঠাকুর একটু হাসিয়া বলিলেন—"টাকা যা রয়েছে, এখনই ব্যয় ক'রে দরকার নাই। এখন থাক্। সাময়িক একটা ভাবে বা উৎসাহে কোন কাজই কর্তে নাই। অনেক সময়ে, উৎসাহে দান ক'রে, পরে অমুতাপে লোক নরক ভোগ করে। সমস্ত কাজই স্বাভাবিক অবস্থায় ধীরভাবে কর্তে হয়। এখন থেকে আর কিছু সঞ্চয় ক'রো না। দাদারা যাহা মাসে মাসে দেন, পাওয়ামাত্র তৎক্ষণাৎ ব্যয় ক'রে ফেলো। যে পথে চল্ছ, তাতে সঞ্চয় করতে নাই।"

আমি বলিলাম—বায় কি নিজের প্রয়োজনে কর্বো, না অত্যের জন্ম ?

ঠাকুর বলিলেন—"তোমার আবার নিজের প্রয়োজন কি ? আজ থেকে আহারের জন্য ভিক্ষা কর্বে। অর্থ কারও নিকট চাইবে না। ভিক্ষায়, দৈনিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রহণ কর্বে না। কেহ বেশী দিয়ে গেলে, তা কাকেও দিয়ে দিবে। আহারের কোন বস্তুই সঞ্চয় কর্বে না। নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত রান্নাও কর্বে না। যে দিন ভিক্ষায় কিছু না জুট্বে, ভাগুরে হ'তে নিবে। আশ্রমের ভাগুরের সামগ্রী ত ভিক্ষুকদেরই জন্য। এই ভাবে চ'লে যদি তেমন বৈরাগ্য জন্মে, তবেই ত সন্ম্যাস। না হ'লে এখন থেকে যে দিকে জীবনের গতি হবে, সে দিকেই যেতে হবে। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমেই সমস্ত অভ্যাস কর্তে হয়। ব্রহ্মচর্য্য ঠিক হ'লেই ত সব হ'লো। এ সকল অভ্যাস এখন না কর্লে, আর কর্বে কবে?"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ভিক্ষা কয় বাড়ী পর্যান্ত কর্তে পার্বো?
ঠাকুর বলিলেন—"ভিক্ষা তিন বাড়ী পর্যান্ত কর্তে পার্বে।"
আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—কোন্ কোন্ জাতির বাড়ী ভিক্ষা করা যায়?

ঠাকুর বলিলেন— "চাল ভিক্ষা সকলের বাড়ীই করা যায়। প্রদার ভিক্ষান্ন সর্ববত্রই পবিত্র। ব্রহ্মচারীদের ভিক্ষাই ব্যবস্থা।"

### প্রথম ভিক্ষা ঠাকুরের হাতে; এ কি চমৎকার!

ঠাকুর এ সকল কথা বলিয়া নীরব হইলেন পরে আমি ভাবিতে লাগিলাম — লোকে বলে, প্রথম দিনের ভিক্ষা যে ভাবে পাওয়া যায়, সারা জীবনে ভিক্ষা সে ভাবেই সেই প্রকারের বস্তু লাভ হইয়া থাকে। এজন্ম নাকি উপনয়নের সময় ভিক্ষা মা'র হাতেই প্রথম লইতে হয়। মেহভাবে দরদ করিয়া উৎকৃষ্ট পবিত্ব বস্তু বিনা কে আমাকে দিবে? এই মনে করিয়া ঠাকুরকে বলিলাম, 'জীবনে প্রথম ভিক্ষা তা হ'লে আপনার নিকটই আজ কর্বো।'

ঠাকুর খুব মেহের সহিত আমার দিকে চাহিয়া একম্থ হাসিয়া বলিলেন —"ত্। বেশ আজ আমিই তোমাকে ভিক্ষা দিব, কাল থেকে অস্ত বাড়ী যেও। এখন ভিক্ষা এ পাড়াতেই ক'রো।"

সকাল বেলা ঠাকুরের আদেশ ও উপদেশ পাইয়া নিজ আসনে আদিলাম। বেলা প্রায় নয়টার সময়ে দেখি, আশ্রমে মহা ঘটা পড়িয়া গেল। একটি অবস্থাপন্ন ভক্ত গুরুত্রাতা, আজ ঠাকুরের সেবার জন্ম প্রচুর সামগ্রী লইয়া আশ্রমে উপস্থিত হুইলেন। পলাউ, ছানার ডাল্না প্রভৃতি বহু উপাদেয় খাল্য ঠাকুরের ভোগের জন্ম প্রস্তুত হুইল। বেলা প্রায় একটার সময়ে ঠাকুরের সেবা হুইল। আহারাস্তুত্র নিজ হাতে ভুক্তাবশিষ্ট পলাউ এবং ডাল্না প্রভৃতি একটি পাথরের বাটীতে ভুলিয়া, আমাকে ডাকিয়া উহা দিয়া বলিলেন — "এই নেও, আজ এই তোমার ভিক্ষা। এখন নিয়ে রেখে দেও, তোমার আহারের সময়েই খেয়ো।"

আমি খুব আনন্দিত মনে উহা লইয়া আদিলাম এবং ঢাকিয়া বাথিয়া ভাবিতে লাগিলাম,—'হায় ঠাকুর! পলাউ যদি দিলে, তা হ'লে গরম গরম এখনই খেতে বল্লে না কেন? চার পাঁচ ঘণ্টা পরে ইহা ত জ্ড়ায়ে একেবারে জল হ'য়ে যাবে। প্রথম ভিক্ষার উৎক্ট প্রসাদ হাতে ধ'রে দিলেও গরম থাকতে তৃপ্তির দহিত খেতে দিলে না।'

ঠাকুরের দেবার পর নিয়মিতরূপে মহাভারত পাঠ করিয়া, দ্বির হইয়া আসনে বসিয়া বহিলাম। ঠাকুর আর আর দিনের মত ৫॥ টার সময়ে আমাকে বলিলেন—"যাও, এখন তুমি আহার কর গিয়ে।" আমি আহার করিতে বসিয়া প্রসাদের বাটীট স্পর্শ করিয়াই চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম 'তরকারি দহিত সমস্ত পলাউ চমৎকার গরম রহিয়াছে, ঠিক যেন উহা কেহ উননের উপর হইতে আনিয়া রাখিয়াছে।' পাথরের বাটীতে পলাউ-প্রসাদ, পাঁচ ঘন্টা পরেও কি প্রকারে এত গরম রহিল, ভাবিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া রহিলাম। কতক্ষণ উহা লইয়া বসিয়া কান্দিলাম। প্রসাদ পাইতে আজে আমার সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। প্রসাদ পাওয়ার পর গত রাত্রে নিজিতাবস্থায় স্বপ্র দেখিলাম, 'সন্ধন্ধ মাত্রে পাথীর মত শৃক্তমার্গে অমন্ত আকাশে উর্জাদিকে উড়িয়া যাইতেছি।'

অগ্ন (২ শে ফাস্কুন) জীবনে প্রথম বাহিরে ভিক্ষা করিলাম। মনোহরা দিদি খুব শ্রুজার সহিত চাউল, বৃটের ডাল, আলু, কাঁচকলা, বেগুন, লঙ্কা, সৈন্ধব ও গৃত ভিক্ষা দিলেন। আমি নিজের পরিমাণ মত বাথিয়া, অবশিষ্ট পাথীদের ছড়াইয়া দিলাম। পকান্ন ছারা হোম করিয়া যোগজীবন, শ্রীধর ও পণ্ডিত মহাশ্য়কে এক এক গ্রাস দিয়া প্রসাদ পাইলাম। ভিক্ষান্নে আমার বড়ই তৃথি বোধ হইল।

এই কয়দিনখাবৎ ঠাকুরের কথা দর্জদাই মনে হইতেছে। হাতের টাকাগুলি বায় না করিয়া
ফলা পর্যান্ত বড়ই অশান্তি ভোগ করিতেছি। শ্রীবৃন্দাবনে থাকার কালে
২৮শে ফারুন, বৃহস্পতিবার। মাঠাকৃষণ, ঠাকুরকে একখানা মহাভারত দেওয়ার আকাজ্ঞা প্রকাশ
করিয়াছিলেন। আমি ঠাকুরকে তাহাই দিব স্থির করিয়া টাকা আনিতে বাড়ী ঘাইব। ঠাকুরকে
বাড়ী যাওয়ার ইচ্ছা জানাইলে, ঠাকুর বলিলেন — "বাড়ী যেয়ে ভিক্ষা ক'রো না; মা'র মনে
কন্তি হবে। বাড়ীতে যখনই যাবে মাঠাক্রণের প্রসাদ পেও।"

সমবয়স্ক গুরুতাত। প্রীযুক্ত অধিনীকুমার মিত্রকে দঙ্গে লইয়া বাড়ী চলিলাম। বাড়ী পঁছছিতে নৌকায় ও স্থলপথে ৫।৬ ঘণ্টা সময় লাগে। এই সময়ের মধ্যে বছবার ১৫।২০ মিনিট করিয়া রাস্তায় ধৃপ ধৃনা চন্দন ও গুগ গুলের পরিষ্কার স্থান্ধ পাইয়া, উভয়েই আশ্চর্য্য হইতে লাগিলাম। বিভ্ত ময়দানে চল্তি পথে সঙ্গে এই প্রকার দদ্গন্ধ কোথা হইতে কি প্রকারে আদিতেছে কিছুই ব্রিলাম না।

## टेठव।

#### সেবা-ভক্তিতে বিগ্ৰহ জাগ্ৰত হন।

এবার বাড়ীতে মাতাঠাকুরাণী কথায় কথায় তাঁর গোপাল ঠাকুরের কথা বলিলেন, শুনিয়া অবাক্
ইইলাম। মা'র ত্'টি স্থন্দর ছোট ছোট গোপাল ঠাকুর আছেন। তিনি প্রতিদিন
তাঁহাদের খুব শ্রুজা ভিজির সহিত দেবা পূজা করিয়া থাকেন। একদিন পাড়ার
একটি ছই ছেলে, আমাদের বাড়ীর ছেলেদের সঙ্গে থেলা করিতে আদিয়া, ঐ গোপাল ঠাকুর ত্'টি
দেখিতে পায়; থেলা সাঙ্গ হইলে, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া সন্ধ্যার পরে দে গোপাল ত্'টিচুরি করিয়া
লইয়া থায়। মা তাহা কিছুই জানেন না। শেষ রাত্রিতে গোপাল ঠাকুর স্বপ্নে মাকে বাললেন—
'ওগো! একবার আমাদের ভাগ্। ঐ হুই ছেলেটা আমাদের নিয়ে এই বাড়ীতে এনে উত্তরের ঘরে
শিকার উপর হাঁড়ির ভিতর নারিকেলের মালায় ক'রে রেখে দিয়েছে। দকাল হ'লেই পুরুত পাঠায়ে
আমাদের নিয়ে থাস্।' মা শেষ রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়া অমনই জাগিয়া উঠিলেন এবং বাস্ততার সহিত্
ঠাকুর্ব্বরে গিয়া দেখিলেন— যথার্থ ই ঠাকুর সিংহাসনে নাই। তিনি অমনই পুরোহিতকে ডাকিয়া
আনিয়া স্বপ্রুক্তান্ত সমস্ত বলিলেন। পুরোহিত ঠাকুর গ্রামের অপর প্রান্তে সেই বাড়ীতে যাইয়া,
একেবারে ঐ ঘরে প্রবেশ করিলেন এবং শিকার উপর হাঁড়ির ভিতরে নারিকেলের মালায় গোপাল
ত্ইটিকে পাইয়া লইয়া আসিলেন।

ঠাকুরকে এই কথা বলায় ঠাকুর বলিলেন "শ্রুদ্ধা ক'রে সেবা পূজা কর্লে, বিগ্রাহ জীবস্ত হন। তথন তিনি সেবকের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন; মাকুষের মত খাবার চান; কোনও প্রকার অনাচার অত্যাচার হ'লে ব'লে দেন। এ সব কিছুই আশ্চর্য্য নয়। অনেক স্থলেই এ সব দেখা যায়। তোমার দাদার শালগ্রামটিও বড় চমৎকার; বেশ জাগ্রত। আমি যখন কয়জাবাদে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম, একদিন অ্যোধ্যা থেকে ঠাকুর দর্শন ক'রে বাসায় এসে, বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতেই, তোমার দাদার ঠাকুর আমাকে বল্লেন—'ওরে, আমাকে কিছু খাবার দে। ওরা আমার পূজা করে, কিন্তু খাবার দেয় না।' আমি সঙ্গে কিছু খাবার এনেছিলাম, তাই ওই বামনদেবকে দিলাম। সেই থেকেই তোমার দাদা ঠাকুরের ভোগা দিচ্ছেন।"

এই বলিয়া ঠাকুর দাদার শালগ্রামের আরও অনেক কথা বলিলেন। সে সকল বিষয় গত বৎসর আমি যথন দাদার নিকটে ছিলাম, দাদার মুথে গুনিয়া সেই সময়ের ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি, এজন্য এন্থলে আর লিখিলাম না। কোনও একটি বৈঞ্চৰ প্রমহংস, অ্যাচিত ভাবে হঠাৎ একদিন আসিয়া ঐ শালগ্রামটি দাদাকে দিয়া যান। দাদা তাঁকে বলিলেন—আমি এ সব মানি না বিখাস করি না। পরমহংস বলিলেন—ঘরে এমনই রেখে দিন। ঠাকুর আমার খুব জাগ্রত, ইনি নিজেই মানায়ে নিবেন। দাদা শালগ্রাম সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন থাকিলেও, ঠাকুরেরই অসাধারণ রুপায় শালগ্রামকে বিখাস করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

ঠাকুর দাদার কথা তোলাতে, স্থােগ পাইয়া বলিলাম—কয়দিন হয় দাদ। তাঁর এ৬ বৎসত্তের মেয়েটির জাগ্রত অবস্থাও যে দকল দর্শনাদি হয়, সে সম্বন্ধে আপনাকে জিজ্ঞাদা কর্তে লিখেছেন। এই বলিয়া আমি বিস্তারিতরূপে, দাদার পত্তের বিষয় ঠাকুরকে জানাইলাম।

ঠাকুর বলিলেন—"তোমার দাদা ডাক্তার মানুষ। লিখে দাও, মাথা গরম হয়েছে বা কোন রোগ হয়েছে মনে ক'রে, ওকে ঔষধ পত্র না খাওয়ান। এ অবস্থায় ঔষধ খাওয়ালে অনিষ্ট হবে। সাধারণে চোখে যা দেখে না, কেহ তা দেখে বল্লেই গোল। লোকে মনে করে, মাথার কোন রোগ হয়েছে। এ অবস্থায় রোগ মনে ক'রে ঔষধাদি খাওয়ালে, অনেক সময়ে বিপদ ঘটে।"

আমি জিজ্ঞাদা করিলাম—মাথার গোলমালে কি লোকে ওসব দেখে না ?

উত্তর—"তা দেখ্বে না কেন, থুব দেখে। এজন্তই শাস্ত্র পুরাণের বর্ণনার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলায়ে নিতে হয়। মাথার গোলমালে যা দেখে, তা গোলমালই দেখে, প্রমাণের সহিত তার মিল থাকে না।"

প্রশ্ন—সাধনের সময়ে আসনে ব'নে, লোকে ধে সব বিভীষিকা দেখে, তা কি সত্য ? উত্তর—"আসনে স্থির থেকে সাধন কর্লেই, তা সত্য কি মিথ্যা ধরা পড়ে।" কৌশলের দান; অনুতাপ।

বাড়ী যাইয়া এবার ৮।১০ দিন ছিলাম। পোটাফিন হইতে টাকা তুলিয়া লইয়া মাতাঠাকুবাণীকে

২৫ টাকা দিয়া গেণ্ডারিয়া আদিয়াছি। ঠাকুরকে একখানা মহাভারত

১০ই চৈত্র, বৃহল্পতিবার।

কিনিয়া দেওয়ার অভিপ্রায়ে, একটি গুরুত্রাতাকে ৪০ টাকা দিলাম।

নিজের প্রয়োজনে পুস্তক ক্রম করিয়া, ৮।১০ টাকা ব্যয় করিলাম। অবশিষ্ট টাকা তু'দিন আমার

হাতেই রাখিয়াছিলাম। কোন কোন গুরুত্রাতা তাহা জ্ঞানিতে পারিয়া অভাব ও প্রয়োজন জানাইয়া

আমার নিকট কিছু কিছু চাহিতে লাগিল। আমি বিষম ফাঁপরে পড়িয়া গেলাম। ভাবলাম এ কি

উৎপাত। আমি তাড়াতাড়ি ঐ টাকাগুলি লইয়া গিয়া, দিদিমার হাতে দিয়া বিলাম—দিদিমা। এই

টাকা আপনার ইচ্ছামত ব্যয় করিবেন; আশ্রমের ভাগুরে ইহা আমি দিলাম। জানি না, ঠাকুর

কোন্ স্ত্রে আমার দানের কোশল ব্রিয়া আমাকে বলিলেন—"আশ্রমের ভাগুরের জন্য বুড়ো
ঠাকুরণের হাতে অতগুলি টাকা দিয়েছ কেন।"

ঠাকুরের ঈষৎ হাস্তম্থে ঠাট্টার ভাবে এই প্রশ্নটি শুনামাত্র, আমার মাথায় খেন বজ পড়িল, আমি লজ্জায় মাথাটি হেঁট করিয়া, নীরবে বিদিয়া রহিলাম, ভাবিলাম—'হয়েছে, এবার বৃঝি দব শুমর ফাঁক!'

গত বংসর শ্রীবৃন্দাবনে দামোদর পূজারিকে যে দান করিয়াছিলাম, তাহা আমার এ সময়ে মনে পড়িল, আর ভয়ানক অমুভাপে ও জালায় অস্থির হইতে লাগিলাম। গত বংদর শ্রীরুন্দাবনে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইতেই, ঠাকুর আমাকে যমুনায় স্থান করিয়। আদিতে বলিলেন। সঙ্গে আমার এগারটি টাকা ছিল। আল্গা স্থানে রাথিয়া গেলে, পাছে কেহ জানিতে পারে এই আশকায় উহা টেকৈ গুঁজিয়া স্নান করিতে গেলাম। পথ আমার অজ্ঞাত বলিয়া, কুঞ্চের মালীক দামোদর পূজারি সঙ্গে চলিলেন। স্নানের সময় টাকা সারিয়া বাধিতে দামোদর উহা দেখিয়া ফেলিলেন। আমি মহা সঙ্কটে পড়িয়া গেলাম। ভাবিলাম ঠাকুরের কোন কিছুর প্রয়োজন জানাইয়া এ বেটা যথন ইচ্ছা টাকা কয়টা বাহির করিয়া লইবে। নজর যথন উহার পডিয়াছে, এ টাকা যাওয়ারই মধ্যে। স্বতরাং এখনই ভবিশ্বং উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়ার ব্যবস্থা করা ভাল। মনে মনে এই স্থির করিয়া, স্থানের পর দামোদরকে বলিলাম – পূজারিজী। আপনিই ত আমাদের ঠাকুরের দেবার সমস্ত ভার লইয়া আছেন। এই কয়টা টাকা মাত্র আমার আছে, আপনি ইহা ঠাকুরের দেবায় লাগাইয়া দিবেন। আর আমি যে হু'তিন মাস আপনার আশ্রমে থাকিব, দয়া করিয়া ঠাকুরের প্রসাদ, ছ'বেলা ছ'মুঠো আমাকে দিবেন। তীর্থে আসিয়া দর্ব্ধ প্রথমে ব্রাহ্মণকেই ত দান করিতে হয়, না হ'লে কিছুই ত সফল হয় না। তাই আমার যাহা কিছু আছে, আপনাকেই দান করিলাম, আমাকে আশীকাদ করুন। এই বলিয়া টাকা কয়টি দামোদরের হাতে দিয়া নমস্কার করিলাম। দামোদর হাতে টাকা পাইয়া, খ্ব খুদি হইয়া অত্যস্ত আদরের দহিত আমার পিঠে তু'টি চাপড় মারিয়া বলিলেন—'ও তোহারা ত ভক্তি বড়া ভারি! ভালা! ভালা! আরে সব দে দিয়া! রাম! রাম!! অামি ও মনে মনে বলিলাম—'ই।, দান ভক্তি আমার যা, তুমি পরে ব্রাবে।'

এবারও আশ্রমদেবার জন্ত দানটি, আমার যে ভাবে হইয়াছে জানিতে পারিয়া ঠাকুর বলিলেন—
"যার প্রয়োজন, কোনও দিক্ না তাকায়ে, দান তাকেই কর্তে হয়। দান দরদ ক'রে
কর্তে হয়। নিজের একটা অভাব হ'লে তা যেমন পূরণ কর্তে ইচ্ছা হয়, অন্সের
প্রয়োজনও যদি দেই প্রকার মনে লাগে, তা হ'লেই যথার্থ দান হয়। শ্রদ্ধাশূন্ত দান,
দেখাদেখি দান বা উৎপাত শান্তির জন্ত যে দান, তাকে দান বলে না। আর প্রতিষ্ঠার
জন্ত দান, একটা মতলব ক'রে দান বা অন্ত কোন প্রকার স্বার্থের গন্ধ রেখে যে দান তা
দানই নয়। উহা একটা কৌশল করা মাত্র। ওতে আত্মার কোন কল্যাণই হয় না, বরং
অনিষ্ঠ হয়।"

## ছর্দ্নিনে ঠাকুরের কুপাদৃষ্টি।

গতকল্য একাদশী তিথিতে আর আর বারের মত নিরম্ব উপবাস করিয়াছি। সন্ধার পরে ছয় সাত বংসরের কয়েকটি বালিকা আদিয়া আমার আদনের পাশে ব্দিল. : ৩ই চৈত্র, শুক্রবার। এবং গল্প বলিতে পুন:পুন: ছেদ করিতে লাগিল। আমি তু'একটি গল্প শুনাইয়াই তাহাদিগকে বিদায় করিলাম। বাতে স্বপ্নদোষ হইল। অবশিষ্ট রাত্রি প্রায় বারটা হইতে ভোর পর্যান্ত, একবার বাহিরে একবার ঘরে উঠাবদা করিয়া কাটাইলাম। বিষম আক্ষেপ আদিল। মনের ক্লেশে মাথাটি আগুন হইয়া গেল। ঠাকুরের উপরে দারুণ অবিখাদ জনিল। ভাবিলাম— 'সমন্তই বৃথা! অনর্থক প্রম করিতেছি।' সামাত শ্রীরের একটা তুর্গতি, যে গুরুর ব্যবস্থামত এত কাল কার্য্য করিয়াও ফিরিল না, তাঁর উপদেশ মত চলিলে, স্বভাবের দোষ, মনের বহিন্ম্ খ ত্রবন্থা যে দূর হইবে তারই বা প্রমাণ কি ? ভগবান্কে লাভ করিব প্রত্যাশায় থাহার কৃপাই একমাত্র ভর্ষা করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছি, এবং বাঁহার উপদেশই একমাত্র কর্ত্তব্য জানিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছি, শামাত শামাত বিষয়েই যদি তাঁর বাক্য মিথ্যা হইল, তাহা হইলে প্রকৃত ধর্ম-লাভের জন্ম তিনি যে দকল উপায় বলিয়া দিতেছেন, তাহা যে সত্য, তাবই বা বিশাস কি ? চিকিৎসকের ব্যবস্থা মত ঔষধ সেবনে রোগের উপশ্য না হইলে, তাঁহার হাত্যশে রোগীর নির্ভর করা, আর অদৃষ্টের দিকে চাহিয়া থাকা একই কথা। আমি তাহা কিছুতেই পারিব না। কলাই আমি ঠাকুরকে শেষ সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিব। এই স্থির করিয়া স্র্যোদ্যের অপেক্ষা করিতে লাগিলাম।

অমুদ্যে স্নান করিয়া, কোনও প্রকারে নিত্যকর্ম সারিয়া লইলাম। নির্জ্জনে অবসর বৃকিয়া, ঠাকুরের চা-দেবার সময় সময় কালে, তাঁর পশ্চাদিকে, ঘরের বাহিরে উঠানে পড়িয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলাম। 'হায়! ঠাকুরকে ছাড়িয়া চলিলাম', এ সময়ে মনে হইতেই, আমার কালা আদিয়া পড়িল, আমি আর চাপিয়া রাখিতে পারিলাম না। এ সময়ে ঠাকুরও আধকায়া খরে প্রায় ছই মিনিট কাল "হরি বোল" "হরি বোল" বলিতে লাগিলেন। আমি মাথা তুলিতেই, ঠাকুর পশ্চাদ্দিকে আমার পানে মৃথ ফিরাইয়া, মমতাপুর্ণ ছলছল চক্ষে, খ্ব সেহভাবে ডাকিয়া বলিলেন "আহা কাল নিরমু উপবাস ক'রে এখনও কিছু খাও নাই ? এই নেও, একটু জল খেয়ে এখন ঠাওা হও গিয়ে।"

এই বলিয়া ঠাকুব কিছু মিষ্টি ও একটি বেল আমার হাতে দিলেন। ঠাকুবের সেই সময়ের কান্না, অৰ্দ্ধস্ট স্বর্ধ ও এক প্রকার চাহনিতে, আমার যেন বৃক ফাটিয়া গেল। কেবল এই মনে হইতে লাগিল, 'আহা! এ জগতে এক্নপ দরদের চক্ষে কে আর আমাকে দেখিবে ?' আমি কান্দিতে কান্দিতে অস্বদন্ন হইয়া পড়িলাম। একটু পরে থাবার লইয়া নিজ আসনে আসিয়া বসিলাম।

সকালে জলযোগের পর বেলা প্রায় সাড়ে নয়টার সময়ে, ঠাকুরের নিকটে যাইয়। বিদিলাম। ঠাকুর

কিছুকালের জন্ম পাঠ বন্ধ করিলেন। ঐ সময়ে আমি বলিলাম, 'অনেক সময়ে অনেক কথা আপনাকে বল্ব মনে করি, কিন্তু নিকটে আসিলেই সব ভূলে যাই।'

ঠাকুর আমার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—"বলিবে আর কি ? বলা কওয়ার আর কি আছে ? কাজ ক'রে যাও। একটা স্থায়ী অবস্থা হঠাৎই ত মহাত্মারা দেন না। সিংহের ছধ সোনার পাত্রে না রাখ্লে টেকে না, নষ্ট হ'যে যায়। মহাত্মারা পাত্রটি ঠিক ক'রে নিয়ে, বস্তু দেন। অবস্থালাভের জন্ম ব্যস্ত হইও না. সে ঠিক সময়েই হবে।"

আমি বলিলাম—এক সময়ে হবে, এই আশা পেলেই ত নিশ্চিম্ভ থাকি।

ঠাকুর বলিলেন—"এখন যদি তোমাকে ঐ অবস্থা দেওয়া যায়, তোমার অনিষ্ট করা হবে। উর্দ্ধরেতা হ'লে, তুমি কারোকেই গণ্য কর্বে না। ঐ অবস্থা লাভ হ'লে, তুমি স্থির থাক্তে পার্বে না। ঐ ঐশ্বর্ধ্যেতে ক'রে সমস্ত সংসার তুমি ছারখার কর্বে, সর্বনাশ কর্বে। অভিমানটি নষ্ট হ'লেই ওসব ঐশ্বর্যালাভ নিরাপদ। এখন কাজ ক'রে যাও। ওসব দিকে খ্যাল রেখো না। সব দিকে ঠিক হওয়া, ছ'একদিনের কর্ম্ম নয়।"

ঠাকুর একটুকু থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"ব্রহ্মচর্য্যাশ্রামে স্ত্রীলোকের সহিত কোন প্রকার সংস্রবই রাখতে নাই। এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান হ'তে হয়। তাঁদের দিকে তাকাবে না, তাঁদের সঙ্গে বস্বে না, তাঁদের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপও কর্বে না। স্ত্রীজাতি যেই কেন হউন না, অত্যন্ত বৃদ্ধাই হউন আর যুবতীই হউন অথবা নিতান্ত বালিকা খুকীই হউন, সর্বাণা তাঁদের থেকে তফাৎ থাক্বে। চুম্বকে যেমন লোহাকে টানে, সেই প্রকার স্ত্রীজাতির শরীর এমন কতগুলি উপাদানে গঠিত যে, তাতে পুরুষ শরীরকে আকর্ষণ করে। এটি বস্তুগুণ, এতে পাত্রাপাত্র, সাধু অসাধু বিচার নাই। এজন্য শাস্ত্রকর্তারা, এমন কি মাতা, ভগিনী, গৃহিতার সম্বন্ধেও সাবধান থাক্তে অমুশাসন ক'রে বলেছেন—

'মাত্রা স্বস্ত্রা হৃহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেং। বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্মতি॥'

মাতা, ভগিনী, ছহিতার সঙ্গেও নির্জনে একাসনে বস্বে না; বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম বিদ্বান্কেও আকর্ষণ করে। বিদ্বান্ বল্তে ব্রহ্মবিভাবিৎ, যাঁর ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়েছে। যিনি মুক্তপুরুষ, তাঁকেও এতে আকর্ষণ করে। কাশীতে দণ্ডী স্বামী এ কথা বিশ্বাস কর্তে পার লেন না, তিনি মনে কর্লেন, 'এ কখনও হয় ? ব্রহ্মবিভা যিনি লাভ করেছেন, সেই বিদ্যান্কে কিছুতেই এতে আকর্ষণ কর্তে পারে না।' তিনি, ব্যাসদেব ভুল লিখেছেন মনে ক'রে, তা কেটে দিয়ে, 'নহি কর্ষতি, নহি কর্ষতি, নহি কর্ষতি' লিখে রাখ্লেন। তার পর তাঁর যে তুদ্দিশা ঘটেছিল, তা ত শুনেছ ?"

## অবিশ্বাস, সাধনে অভিমান; অনুশাসন।

মহাভারতপাঠের পর ভিতরে বিষম উদ্বেগ বোধ হইতে লাগিল। ভাবিলাম ঠাকুরের সম্বন্ধে আমার যে সব অবিশাস সন্দেহ জন্মিয়াছে, বলিয়া ফেলি। আমি চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া ঠাকুরকে বলিলাম, 'মিথ্যা কথা বলা কি শুধু আমাদেরই দোষ, না ভগবানেরও?'

ঠাকুর বলিলেন -- "ভগবান্ কথনও মিথ্যা বলেন না; তাঁর ইচ্ছা, কার্য্য, বাক্য সমস্তই সত্য । সেথানে মিথ্যার কিছুই নাই।"

আমি বলিলাম—খামবাজারে আমার প্রতি আদেশ হয়েছিল—'হু'টি ঘণ্টা স্থির হ'য়ে ব'সে নাম ক'বো, স্বপ্রদোষ হবে না।' আমি ত ঐ সময় থেকে প্রতাহ অন্ততঃ পাঁচ সাত ঘণ্টা ব'সে নাম কর্ছি, কিন্তু স্বপ্রদোষ ত নিবারণ হ'ল না। এজন্ত আপনার কথায় আমার অবিখাস আদিয়াছে। দেখিতেছি আমরা মিথা। বলি অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ে, আর আপনারা বলেন ভবিষ্যুৎ সম্বন্ধে।

ঠাকুর এই কথা শুনিয়া কোনও অসম্ভটির ভাব প্রকাশ না করিয়া, একভাবেই থাকিয়া বলিলেন -- "ভূমি স্থিরমনে তু'ঘণ্টা নাম ক'রে থাক ?"

আমি বলিলাম – স্থিরমনে কি ক'রে কর্ব ? মন ত স্থভাবত:ই অস্থির। আসনে ত্'ঘণ্টারও অধিক সময় একভাবে ব'সে নাম করি।

ঠাকুর বলিলেন—"তা হ'লে আর অন্তের দোষ কি ? তু'ঘণ্টা কেন, তু'মিনিটও তুমি স্থির হ'য়ে নাম কর না। একটিবার কর দেখি, কেমন কথা অন্তথা হয়। শুধু নাম কর্লেই ত হবে না, স্থির হ'য়ে করা চাই। এই নাম অক্ষর নয়, একটা শব্দ নয়; এই নামে ভগবানের অনন্ত শক্তি। ভগবান্ই নাম। নাম করা আর ভগবানের সঙ্গ করা এক। লক্ষ্য বস্তু ছেড়ে দিয়ে, নাম কর্লে কি হবে ? নাম করার সময়ে, মনটি নানা-দিকে ঘুরে বেড়ায়, নাম ঠিক করা হয় না। নিজের দোষ দেখ না, অন্তেরই দোষে কষ্ট পাচ্ছ মনে কর। নিজের ক্রেটি না দেখে, এরূপে অন্তের প্রতি দোষারোপ কর্তে নাই, অপরাধ হয়।"

একটু থেমে আবার বল্তে লাগ্লেন—"তুমি অন্যান্ত অপেক্ষা আসনে একটু অধিক সময়ে ব'সে থাক, এতেই তোমার কতটা অভিমান হয়েছে! দেখ, কি ভয়ানক! তোমার মত যারা আসনে বসে না, নাম করে না, সর্বেল হাসি গল্প ক'রে বেড়ায়, কিছুই করে না দেখ্তে পাচ্ছ, তাদের ভিতরেও এমন সব সদ্গুণ আছে, যা তোমার নাই। কোন চেষ্টা না ক'রে শুধু বিশ্বাসবলে, কেহ কেহ এমন অবস্থা লাভ কর্বে, যা সাধন ভজন ক'রে বহুকালে তোমার লাভ করা কঠিন হবে। সর্বেদা নিজেকে ছোট ভেবো, কারো অপেক্ষাই কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ মনে ক'রো না। অনেকে বহু সাধন ভজন ক'রে, কঠোরতা ক'রে, যে অবস্থা বহুকালে লাভ কর্তে পারে না, একটি লম্পটের, বদ্মায়েসের, ডাকাতের সেই অবস্থা স্বাভাবিকই থাক্তে পারে। অভিমান কর্বার কি আছে ? একটু সাধন কর ব'লে, অভিমানে পথ দেখ্ছ না! এই অভিমান থাক্তে, একটা অবস্থা তোমাকে দিলে, ঐশ্বর্যামন্ত হ'য়ে তুমি কারোকে তৃণতুল্যও জ্ঞান কর্বে না। প্রভি কার্য্যে বিচার ক'রে চ'লো, বিচার না কর্লে অনেক অনর্থ জন্মে। নিজেকে ছোট ব'লে না জানা পর্যান্ত, হাজার সাধন ভজন চেষ্টা তপস্থায়ও কিছুই হবে না।"

ঠাকুরের প্রতি আমার অবিধাদ আদিয়াছে এবং ভবিগ্রুৎ দম্মে তিনি মিথ্যা কথা বলেন, এই

শকল বিষয় ঠাকুরকে মৃথের উপরে বলা অবধি, ভিতর ঘেন আমার একেবাবে শৃক্ত শ্মশান হইরা গিয়াছে। দিনরাত আমার কি ভাবে ঘাইতেছে,
তাহা প্রকাশ করিবার ভাষা নাই। অন্তরের অদহ্য যন্ত্রণায় ক্ষিপ্তবং হইয়া, নিজ শরীরে নিজে
নানাস্থানে আঘাত করিলাম, চুল ছি ভিলাম, মাথা ঠুকিলাম, কান্দিতে কান্দিতে অস্থির হইয়া হাত পা

শময়ে সময়ে আছড়াইতে লাগিলাম। আত্মহত্যা করিবারও সময়ে সময়ে ঝোঁক আসিতে লাগিল।
ঠাকুর এই সময়ে পাঠ বন্ধ রাথিয়া এক একবার উচিচঃস্বরে 'হরিবোল' 'হরিবোল' বলিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে আমাকে ডাকিয়া বলিলেন "কাল থেকে আবার তুমি রুদ্রাক্ষমালা ধারণ ক'রো:"

আজ ঠাকুরের আদেশ মত আবার সেই 'নীলকণ্ঠবেশ' ধারণ করিয়া, ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া আদিলাম। বেশের গুণেই হউক অথবা ঠাকুরের রুপায়ই হউক, ধীরে ধীরে আমার জাল। যন্ত্রণা কিছুক্ষণের মধ্যেই নিবৃত্তি হইয়া গেল।

## পরিবেশনে ত্রুটি। তীর্থপর্য্যটনের নিয়ম।

এবার কলিকাতা হইতে আদার পর এ পর্য্যস্ত আশ্রমে বড়ই অর্থক্লচ্ছতা চলিতেছে। গুরুত্রাতারা ১৭ই চৈত্র, মঙ্গলবার।

আহারাদি বিষয়ে ভালর দিকে কোন প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। কিছুদিন ঠাকুরের এবং সমাধিমন্দিরের জন্ম পৃথক্ভাবে ভোগ রাল্লা করিয়া, আশ্রমস্থ গুরুত্রাতাদের দাধারণ রকম ব্যবস্থায় চলিয়াছিল। ঠাকুর বোধ হয় আমাদের ভিতরের ছরবস্থা আমাদিগকে দেখাইবার জন্তই তথন ওপৰ বিষয়ে কিছু বলেন নাই। 'ঠাকুর পূবের ঘরে পূথক্ আহার করেন, তাঁর পাক স্বতন্ত্র প্রকার হয়' ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে কেহ কেহ নানা কথা তুলিলেন। ঠাকুর উহা জ্ঞাত হওয়া মাত্রই সেই দিন হইতে দক্ষিণের ঘরে সকলের সহিত এক সঙ্গে বিষয়া সাধারণের পাকে আহার করিতেছেন। পরিবেশনের ভার পূর্বাপর আমার হাতেই আছে। আমি গুফলাতাদের অপেক্ষা ঠাকুরকে ভাল তরকারি অধিক পরিমাণে দিয়া থাকি। ঠাকুর ছই তিন দিন আমাকে ওরুণ দিতে নিষেধ করিয়াছেন। আমি তাহা শুনিয়াও শুনি নাই।

আজ আবার ঠাকুর বলিলেন—"একস্থানে দশটি লোক ব'সে আহার কর্লে পরিবেশনে লঘু গুরু কর্তে নাই; এক রকমই দিতে হয়। প্রসাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় অধিক পরিমাণে দিলে এঁটো বস্তু দেওয়া হয়। থেয়ে আহারে কোন তৃপ্তি হয় না ক্ষুধাও মিটে না।"

আন্ধ মহাভারতপাঠের পর ঠাকুর আমাকে তীর্থপর্যাটনের নিয়ম বলিলেন — "তীর্থপর্যাটন যৌবনে না কর্লে আর হ'য়ে উঠে না। যা কিছু করা এ সময়েই কর্তে হয়। পর্যাটনের সময়ে সর্বলা মাথা হেট ক'রে মাটির দিকে দৃষ্টি রেখে চল্তে হয়। প্রতিদিন ৩।৪ ক্রোশ বা বেলা দশটা পর্যাস্ত চ'লে একটা স্থানে বিশ্রাম কর্তে হয়। সেখানে ভিক্ষা ক'রে অপাক আহার কর্লেই ভাল। পর্যাটনের সময়ে ধাতু বস্ত সঙ্গে রাখ্তে নাই। অর্থাদি স্পর্শপ্ত কর্তে নাই। টিকেট কেহ ক'রে দিলে নিতে পার। জলপাত্র কাঠের করঙ্গ হ'লেই ভাল। কৌপীন, বহির্বাস, একখানা কম্বল ও পাঠের ত্ব' একখানা পুস্তক মাত্র সঙ্গে রাখ্তে হয়। কারও সঙ্গে না চ'লে একাকী চলাতেই বেশী উপকার হয়। আহারের জন্ম কোন দেবালয়ে প্রসাদন্ত পাওয়া যায়।"

আমি ভাবিলাম এ মন্দ নয়। দেবতা বিগ্রহকে কল্পনা বই কিছুই মনে করি না, এ অবস্থায় আমাকে তীর্থ পর্যাটনের ব্যবস্থা!

### ে যোগদঙ্কট।

গত রাত্রিতে বিষম সঙ্কটে পড়িরাছিলাম। রাত্রি বারটার সময়ে আর আর দিনের মত হাত মুখ

রুইয়া আসনে বসিলাম। প্রায় দেড়টার সময়ে নাম করিতে করিতে একটু

১৯৫৭ চিত্র।

তন্ত্রাবেশ হইল। ঐ সময়ে ঠাকুরের গলার আওয়াজ পাইয়া জাগিয়া
পড়িলাম। তিনি প্রায়ই গভীর রাত্রিতে ছই একটি গানে টান দিয়া হ'এক মিনিটের মধ্যেই ভাবাবেশে
গোঁ গোঁ করিতে করিতে ক্দ্রকণ্ঠ হইয়া পড়েন। গত রাত্রিতেও—

"সেই এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জনে, চিত্ত সমাধান কর রে। আদি সভ্য ভিনি, কারণ-কারণ, প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে; জীবস্ত জ্যোভিশ্ময়, সকলের আশ্রয়,

দেখে সেই, যে জন বিশ্বাস করে।

অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈততা স্বরূপ, বিরাজিত হাদি-কন্দরে;
জ্ঞান প্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুণে, যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
অনন্ত গুণাধার, প্রশান্ত মূরতি, ধারণা করিতে কেহু নাহি পারে।
পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজ গুণে, দীন হীন ব'লে দয়া ক'রে।
চিরক্ষমাশীল কল্যাণ-দাতা নিকট সহায় ছঃখসাগরে;
পরম ত্যায়বান, করেন ফলদান, পাপ পুণ্য কর্ম্মারে।
প্রেমময় দয়াসিন্ধু কুপানিধি, শ্রবণে যাঁর গুণ আঁথি ঝরে;
ভার মুখ দেখি, সবে হও হে সুখা, তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে

বিচিত্র শোভাময়, নির্মাল প্রকৃতি, বর্ণিতে সে রূপে বচন হারে; ভজন সাধন তাঁর, কর রে নিরন্তর, চিরভিথারী হ'য়ে তাঁর দ্বারে॥"

ব্রহ্ম-সঙ্গীতের এই গানটির ত্'এক পদ গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের ঐ গান এবং আশ্চর্য্য গভীর এক প্রকার স্বর শুনিয়া আমার ভিতরে আপনা আপনি এতই বেগে নাম হইতে লাগিল যে আমি একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। কিছুক্ষণ পরে আমার হাত পা মাথা যেন থিচিয়া পেটের ভিতরে টানিয়া লইতে লাগিল। আমি তথন ঐ অসাভাবিক ক্রিয়া প্রতি অঙ্গে হইতেছে ব্রিয়াও তাহাতে কোন প্রকার বাধা দিতে পারিলাম না। শিরা, ধমনি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মাংসপেশীগুলি মোচড়াইয়া, মনে হইল যেন আমাকে একেবারে কুমাওাকৃতি করিয়া ফেলিল। ভিতরে বাহিরে কেবলই নামই শুনিতে লাগিলাম। শরীরে এক প্রকার অব্যক্ত যন্ত্রণা অমুভব হইতে লাগিল; কিন্তু তাহা নিবারণের কোনও চেন্তাই আদিল না। কিছুক্ষণ পরে আমার দেহের জ্ঞানও বিলুপ্ত হইল। তথন কি অবস্থায় কোথায় কি ভাবে ছিলাম ঠাকুরই জানেন। এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম আমি কিছুই জানি না। পরে ধীরে ধীরে নামের বেগ কমিয়া আদিল, হাত পাও ক্রমে ক্রমে চেন্তা করিয়া সোজা করিয়া বদিলাম। ঠাকুরকে মধ্যাহে স্মন্ত অবস্থা জানাইয়া জিজ্ঞাদা করিলাম—'এরপ কেন হ'ল ?'

ঠাকুর বলিলেন—"হাঁ, ওপ্রকার হয়। নাম শ্বাসে প্রশ্বাসে হ'লে, যখন ঐ নাম প্রতি
শিরায় শিরায় চল্তে থাকে, তখন হাত, পা, নাক, কাণ, চোখ, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভিতর
দিকে টেনে নেয়। ঐ অবস্থার আরন্তেই সতর্ক না হ'লে আর নাম এ সময়ে একেবারে
ছেড়ে দিলে বিষম সঙ্কটে পড়তে হয়। ঐ অবস্থায় হাত পা সমস্ত একেবারে পেটের
ভিতরে চ'লেও যেতে পারে। আবার অন্ত প্রকারও হয়। নামটি অস্থি মজ্জা নাংসে,
প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যখন হ'তে থাকে, তখন হাত, পা, জানু প্রভৃতি শরীরের সমস্ত
সন্ধিস্থলের গ্রন্থি সকল খ'সে যায়, একেবারে আজ্গা হ'য়ে পড়ে; হাত পা লম্বা হ'য়ে
যায়। তেমন মত হ'লে হাত পা এমন কি মাথাটি পর্য্যন্ত শরীর হ'তে ছুটে পড়ে। আবার
ধীরে ধীরে ঠিক ঠিক স্থানে এসে লেগে জুড়ে যায়। এ সব শুধু কথা নয় নিজে দেখেছি।"

প্রশ্ব—একই নামে শরীরের ভিতরে পরস্পার বিরুদ্ধ অবস্থা ঘটায় কেন ? উত্তর—"নাম এক এক ভাবে চ'লে, দেহে এক এক প্রকার অবস্থা করে।" প্রশ্ব—নাম কর্তে কর্তে এক এক সময়ে শরীরে ভয়ানক জালা হয় কেন ?

ঠাকুর বলিলেন—"এ জালা কি জালা? নাম যদি কর্তে পার, তা হ'লে জালা কি টের পাবে। প্রাচীন কালে ঋষিদের সময়ে তুষানলের ব্যবস্থা ছিল। দেহগুদির জন্ম কারো কারোকে তাঁরা তুষানলে শুদ্ধ ক'রে নিতেন। এ যুগে তা হবার যো নাই। শরীর সে প্রকার নয়; সে প্রকারের হঠযোগেরও অভ্যাস কেহ করে না। এখন মহাপুরুষেরা কুপা ক'রে, নামাগ্নিতে দেহ শুদ্ধ ক'রে নেন। শ্বাস প্রশ্বাসে যখন নাম হ'তে থাকে, তখন এই জ্বালার আরম্ভ হয়়। ক্রেমে নামের সঙ্গে দঙ্গে এই জ্বালা এতই বৃদ্ধি হ'য়ে পড়ে যে মনে হয় শরীরের প্রতি জ্ব পরমাণু একেবারে দয় হ'য়ে গেল। এই নামাগ্রির জ্বালায় মানুষ তখন পাগলের মত ছুটাছুটি করে। সন্ন্যাস প্রহণের পরে পরমহংসজীর আদেশে যখন আমি বিদ্যাপর্বতে ছিলাম এই জ্বালা আমার হয়েছিল। এই জ্বালায় স্থির থাকৃতে না পেরে সারা দিন আমি গায়ে পাতলা কাদা মাখ্তাম। একদিন ঐ জ্বালা বিষম অসহ্য হওয়ায় পর্বতের ভিতরে একটা কুণ্ডে গিয়ে বাঁপিয়ে পড়লাম। ঐ সময়ে একটি সন্ন্যাসী আমাকে তুলে এনে বল্লেন—'এ কি করেছ? এ জলে কখনও নাব তে আছে? এখনই যে পাথর হ'য়ে যেতে। দেখ, তোমার চুল, দাড়ি, গোঁপ সমস্ত একেবারে সাদা হ'য়ে গেছে। এ জলের এ রকমই গুণ।' সন্ন্যাসী অমনই পাহাড় খুঁজে একটি লতা এনে তা ছেঁচে কিছুটা রস ক'রে চুলে লাগায়ে দিলেন।

যে সব স্থানে ঐ রস দিয়েছিলেন তা কাল হ'লো। আর যেগুলিতে লাগান হ'লো না, তা এখনও সাদা হ'য়ে আছে। তাই আমার সাম্নের এ সব চুল সাদা আর ছু'পাশে ও পিছনের চুল কাল। গুরুজীর দর্শন পেয়ে তাঁকে জালার কথা বলায় তিনি বল্লেন "এ জালায়ই এত অস্থির হ'চছ! এখন তুমি জালামুখা চ'লে যাও। সেখানে গিয়ে সাধন কর্লে, স্থানের প্রভাবে এই জালা আরও চতুগুণ বৃদ্ধি হবে; পরে শীঘ্রই একেবারে নিবৃত্ত হ'য়ে যাবে। আমি অমনই জালামুখী চ'লে গেলাম।"

এই বলিয়া ঠাকুর বিদ্যাপর্বতে সাধন সময়ে যে সকল অবস্থা হয়েছিল অনেক বলিলেন। ঠাকুরের মুখে সে সব কথা শুনিয়া পূর্বের একবার ডায়েরীতে লিখিয়া রাখিয়াছি বলিয়া এস্থানে আর লিখিলাম না।

## প্রকৃতির গলদ বার্দ্ধক্যে প্রকাশ। উপদেশ।

আমার জীবনের গতি একটা ঠিক হইতে এখনও বহু বিলম্ব। ঠাকুরের মুখে ইহা ভনিয়া অবধি মনটি অভিশয় থাবাপ হইয়। গিয়াছে। এবার বাড়ী ষাইয়া আমার হিতাকাজফী ঘনিষ্ঠ আত্মীয় একটি বৃদ্ধের মুথে তাঁহার জীবনের কথা শুনিয়া নিয়ত কেবল তাহাই ভাবিতেছি। তিনি আমার ব্ৰন্ধচৰ্ব্যের কথা শুনিয়া বলিলেন—'আরে বাপু, এখন যাহাই কর না কেন, শেষ পরিণাম যে কি দাঁড়াবে বলা যায় না। যৌবনে ইন্দ্রিয়প্রাবল্য যেমন অধিক হইয়া থাকে, তেমন আবার সংসঙ্গে থাকিলে ধর্মোৎসাহও খুব বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়। প্রকৃতির গলদ যৌবনে চাপিয়া রাখা যায়, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় উহা প্রায় ফুটিয়া উঠে। যৌবনাবস্থায় ধর্মের দিকে আমার বড়ই কোঁক্ ছিল; সন্ধ্যা, পূজা, জপতপ লইয়াই প্রায় অনেক সময় কাটাইতাম। চরিত্রের বলও আমার অসাধারণ ছিল। একবার একটি জরুরি মামলায় পড়িয়া, বিষম ঝড় তুফানের পরদিন আমি পদ্মানদী দিয়া ঢাকা চলিলাম। পূর্বে রাত্রিতে অনেক নৌকাড়্বি হইয়াছিল। আমি পান্ধি নৌকা হইতে দেখিলাম— ১৭।১৮ বংসরের একটি পরমা স্থন্দরী যুবতী উলঙ্গাবস্থায় চড়ার উপরে বসিয়া কাঁদিতেছে। তাহাকে বিপনা মনে করিয়া, অমনই তাহার নিকট উপস্থিত হইলাম। মেয়েট বলিল, গত রাত্রিতে এই নদীতে আমাদের নৌকা ভূবে যায়। আমার স্বামী জীবিত আছেন কি না জানি না। প্রায় মৃচ্ছাবস্থায় অমি এই চড়ায় আদিয়া পড়ি। আমি বড়ই বিপদে পড়িয়াছি; আমাকে রক্ষা করুন। আমি তাহার কথা শুনিয়া কান্দিয়া ফেলিলাম। তৎক্ষণাৎ নিজের কাপড়ের অদ্ধর্থানা পরিতে দ্বিয়া তাহাকে নৌকায় লইয়া আদিলাম। আমার কার্য্য শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দে এ৪ দিন পান্দি নৌকায় আমার দক্ষেই ছিল। পরে তাহার বাড়ীতে তাহাকে পঁত্ছাইয়া দিলাম। এ সময়ে সঙ্গে আর কেহই ছিল না। তংকালে মুহুর্ত্তের জন্মও আমার কোন প্রকার বিকার হয় নাই। বয়স তথন আমার ২৭।২৮ বৎসর। আর আজ পর্যান্ত জীবনে কখন কোন বিশেষ ত্ন্ধার্য ও আমি

কৰি নাই। কিন্তু এখন আমাৰ বয়দ প্ৰায় ৬° বংদৰ হইল, দাঁত পড়িয়া গিয়াছে, শৰীৰ কগ্ন, অবদন্ন; এই নিস্তেজ বৃদ্ধাবস্থায়ও আমাৰ এমনই ত্বাবস্থা ঘটিয়াছে যে, দেই সময়েৰ কথা মনে কৰিয়া আক্ষেপে দিনবাত কাটাইতেছি। কেবলই মনে হয়, 'হায়, এমন স্থযোগ হাতে পাইয়া তখন কেন ছাড়িলাম ?' ভাই বলি বাপু, বিষম প্ৰলোভনে পড়িলেও এক সময়ে নিজ চেষ্টায় ভাল থাকা যায়; কিন্তু মৃলে ভাল হওয়া যায় না। প্ৰকৃতিতে যে সকল দোষ আছে, তাহা চাপিয়া বাথা সহজ কিন্তু তাৰ মূল উৎপাটন কৰা নিজেৰ সাধ্যে নাই। তা গুধু গুৰুক্পায়ই হয়।'

এই গল্লটি ঠাকুরের নিকট বলিলাম। ঠাকুর বলিলেন -- "ভবিস্তুং কিছু ভেবে প্রয়োজন নাই। এখন যা বলা যাচ্ছে ক'রে যাও। এজন্য যৌবনেই দাধন ভজন কর্তৈ হয়। বয়স বেশী হ'লে, মনের উৎসাহ উত্তম ক্রমে ক্রমে নিবিয়া আসে। শরীর অবসন্ধ ও রুগ্ন হ'য়ে পড়ে, তখন সাধন ভজন করা কি সহজ ! যৌবনই যথার্থ সাধন ভজন করার কাল। এ সময় থেকে খুব চেষ্টা ক'রে, ধর্ম্মে একটা সংস্কার ও রুচি জন্মায়ে নিতে পার্লে কতকটা রক্ষা পাওয়া যায়। শ্বাসে প্রশ্বাসে নামটি অভ্যস্ত না হওয়া পর্যান্ত, নিরাপৎ ভূমি লাভ করা যায় না। অদৃষ্টের ভোগ যদি ষোল আনাই ভূগ্তে হয়, স্বভাবের দোষ ত্যাগ করা যদি অসম্ভবই হয়, তা হ'লে সাধন ভজন, ব্রত, তপস্থা এ সকলের আর তাৎপর্য্য কি ! ভগবানের বিন্দুমাত্র কুপা হ'লে, লক্ষ লক্ষ জন্মের ভোগ, পলকে নষ্ট হ'য়ে যায়; এ অভি সত্য কথা। তাঁর কুপাই সার, আর কিছুই কিছু না। কাতর হ'য়ে তাঁর দিকে ভাকালে তিনি নিশ্চয় কুপা করেন।"

## বৃষ্টিদময়ে তর্পণ; ঠাকুরের কুপা।

আজ অইমী-সানের দিন। ব্রহ্মপুত্রে যাইয়া স্নান-তর্পণ করিব, অনেক দিন হইতে এ প্রকার মনে করিয়া আদিতেছিলাম, তাহা হইল না। আর আর দিনের মত প্রত্যুষে ২০শে হৈতা। উঠিয়া, বুড়ীগঙ্গায়ই স্নান করিছে গেলাম। তয়ানক রৃষ্টি হইতে লাগিল। পিতার মৃত্যুদিনে আজ এক গণ্ড্য জল পিতাকে দেওয়া হইবে না, মনে করিয়া অত্যন্ত কষ্ট হইতে লাগিল। তর্পণের জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়িলে, ঐ জল ক্ষির হইয়া যায় শুনিয়াছি। তাই হইতে লাগিল। তর্পণের জলে বৃষ্টির ফোঁটা পড়িলে, ঐ জল ক্ষির হইয়া যায় শুনিয়াছি। তাই নদীর পাছে যাইয়া, কিছুক্ষণ বিষয় হইয়া বিদয়া রহিলাম, পরে অন্থপায় দেখিয়া লাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া বালুবের নিকট খ্ব কাতর ভাবে প্রার্থনা করিলাম—'ঠাকুর, নারা বংসর আমি পিতাকে তর্পণের জল দিয়া আসিয়াছি, আর আজ বিশেষ দিনে এক গণ্ড্য জল তাঁকে দিতে পারিলাম না! ঠাকুর, দ্যা ক'বে কিছুক্ষণের জন্ত এ বৃষ্টি থামায়ে দও।' বৃষ্টি এক ভাবেই রহিয়াছে দেখিয়া, আমি অগতাা

286

নদীতে নামিলাগ এবং ব্ৰহ্মপুত্ৰকে আহ্বান কৰিয়া, এক এক জ্নের নামে ঝুপ্ সুপ্ করিয়া ১৫١২ ০টি ড়ব দিলাম। মাথা তুলিয়া দেখি আর বৃষ্টি নাই একেবারে থামিয়া গিয়াছে, এক ফোঁটা জলও পড়িতেছে না। আমি দেবতর্পণ, ঋষিতর্পণ ও পিতৃতর্পণ করিয়া, শেষ গণ্ডুষ জল দেওয়া মাত্রে অকশাং আবার ঝাপ্টা হাওয়া আদিয়া মুষলধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল। আমি ইং। দেখিয়া একেবারে অবাক্ হ**ইলাম। এ সব কি আক্মিক ঘটনা, না**—ঠাকুরের কুপারই ফল, কিছুই পরিস্কার ব্ঝিলাম না। গন্ধাতীরে চমৎকার সদান্ধ পাইয়া চিত্ত বড়ই প্রফুল হইল।

মধাহ্ছে অবসরমত ঠারুরকে জিজাদা করিলাম-ক্থন কথন দিনের বেলা আদনে বসিয়া, কথন বা গভীর বাত্রিতে, আবার রাস্তায় ঘাটে বা বাগানে, জঞ্চলে, অকন্মাৎ খুব সদ্যান্ধ কিছুক্ষণের জন্য পাওয়া যায়, একটু পরেই আর থাকে না। অনেক দময়ে অমুদদ্ধান করে দেখেছি, দে দব স্থানে ঐ প্রকার গন্ধের কোন হেতুই থাকে না; এ প্রকার হয় কেন ?

ঠাকুর বলিলেন—"এ সব গন্ধ পাওয়া ভাল। দেব দেবী, ঋষি মুনি বা মহাপুরুষেরা, দ্য়া ক'রে যে স্থানে আসেন সে স্থানে তাঁদের রূপাতেই, তাঁদের গায়ের গন্ধ কেহ কেহ পান। এই গন্ধ নানারকমই পাওয়া যায়। কখনও ধুপ ধুনার গন্ধ, কখনও চন্দন— গুগুগুলের গন্ধ, কখনও পদ্ম গন্ধ, কখনও অন্ম প্রকার সুগন্ধি ফুলের গন্ধ, মর্ত্তমান কলার গন্ধ, কাঁঠালের গন্ধ, আবার ফকির সাহেবদের আগমনে গাঁজার বা লবানের ( স্থান্ধ বুক্ষনির্যাদ) গন্ধ পাওয়া যায়। সে সময়ে তাঁদের চরণ উদ্দেশে ভক্তি ক'রে প্রণাম করতে হয়। আর স্থির হ'য়ে ব'সে খুব নাম কর্তে হয়; তাঁদেরও তাতে খুব আনন্দ হয়। ক্রমে তাঁদের আরও রুপা প্রত্যক্ষ করা যায়।"

## সাধকের মাদক ব্যবহার; গাঁজার ধূঁয়ায় দশমহাবিভা।

আজ কথায় কথায় ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলাম—সাধু ফকির, তান্ত্রিক সাধকেরা, অনেকেই ত মদ গাঁজা থান। এই সব খাওয়াতে তাঁদের সাধনের কি কোন প্রকার সাহায্য করে ? গাঁজাখোর সাধদের দেখ লেইত গুণ্ডা ব'লে মনে হয়।

ঠাকুর বলিলেন—"গুণারাও অনেকে সময়ে সময়ে সাধুর বেশ ধ'রে থাকে, তা ঠিক। গ্য়াতে আকাশগঙ্গা পাহাড়ে যখন আমি ছিলাম, একদিন গোফার ভিতর থেকে দেখ্লাম কয়েকজন লোক অনেকগুলি জিনিস পত্র নিয়ে ঝম ঝম ক'রে পাহাড়ের উপরে উঠে যাচ্ছে। তাদের দেখেই আমি চিন্তে পার্লাম। পাহাডের নীচেই তারা সাধু সেজে প্রতিদিন সকালে আমি তাদের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতাম। ঐ দিন থাকত।

দকাল বেলা বাবাজীকে গিয়ে বল্লাম, 'বাবাজী, পাহাড়ের নীচে যারা গায়ে ভত্ম মেখে, তিলক কেটে, মালা প'রে, সাধু সেজে ব'সে থাকে তারা সাধু নয়। গত রাত্রে তাদের আমি কতকগুলি জিনিস পত্র নিয়ে পাহাড়ে উঠতে দেখেছি।' বাবাজী বল্লেন, 'ওরা সাধু নয়, গুণ্ডা। দিনে সাধুর বেশ ধ'রে বসে থাকে, আর রাত্রে সহরে গিয়ে চুরি ডাকাতি করে। সে সব চোরাই মাল পাহাড়ের উপরে নিয়ে গিয়ে একটা গোফাতে রেখে দেয়, তা আমি জানি। তুমি যে ওদের পরিচয় পেয়েছ, তা ওদের কিছুতেই জান্তে দিও না; বিপদে পড়বে। ওদের সঙ্গে এতকাল যে প্রকার ব্যবহার ক'রে এসেছ, ঠিক তেমনই ক'রো।' আমি বাবাজীর কথা শুনে আর আর দিনের মত তাদের সাপ্তাঙ্গ প্রণাম ক'রে এলাম। তারা লোক দেখ্লেই ধুনির কাছে সাধু সেজে তাদের সাপ্তাঙ্গ প্রণাম ক'রে এলাম। তারা লোক দেখ্লেই ধুনির কাছে সাধু সেজে ব'সে থাক্ত, আর লোক না থাক্লে, গাঁজা থেয়ে গোলামাল কর্ত। কোনও সাধুকে গাঁজা খেতে দেখ্লেই, আমার সময়ে সময়ে মনে হ'ত, ইনিও বুঝি ঐ রকমই এক জন। গাঁজা খেতে দেখ্লেই, আমার সময়ে সময়ে মনে হ'ত, ইনিও বুঝি ঐ রকমই এক জন।

"একদিন বৃদ্ধগয়া যেতে রাস্তার ধারে, বট গাছের নীচে, গায়ে ভত্মমাথা খুব তেজস্বী একটি সাধুকে ধুনি জেলে ব'সে আছেন দেখ্তে পেলাম। আমি তাঁর নিকটে গিয়ে উপস্থিত হ'তেই, তিনি আমাকে বস্তে আসন দিলেন। পুনঃপুনঃ তিনি গাঁজা খাচ্ছেন দেখে আমার বড়ই বিরক্তি বোধ হ'ল। আমি সাধুকে বল্লাম, 'এত গাঁজা খেলে কি চিত্ত স্থির রেখে সাধন ভজন করা যায় ? আপনি এত গাঁজা খান কেন ?' সাধু একটু হেদে আমাকে বল্লেন, বৈঠ বাচ্ছা, গাঁজা কাহে পিতে দেখোগে? আচ্ছা!' এই ব'লে তিনি তাঁর চেলাটিকে বল্লেন, 'আরে! দশ চিলুম্ গাঞ্জা এক দফে চড়াও।' চেলাটি একেবারে দশ কল্কিতে গাঁজা চড়ায়ে তার উপরে আগুন দিতে লাগ্লেন। সাধু একটি একটি ক'রে ঐ কল্কি নিয়ে এক এক দমে ফর্সা ক'রে ফেলে দিতে লাগ্লেন। প্রতি দমেই তিনি ধুঁয়া গিলে কিছুক্ণণের জন্ম কুন্তক ক'রে, চোখ বুজে স্থির হ'য়ে থেকে উহা ছেড়ে দিতে লাগ্লেন, আর আমাকে আসুল দিয়ে সঙ্কেত ক'রে ঐ ধুঁয়ার দিকে দৃষ্টি কর্তে বল্লেন। আমি ধুঁয়ার দিকে দৃষ্টি ক'রে দেখ্লাম, প্রত্যেক দমের ধুঁয়ায়ই, কুস্তকের পর ছেড়ে দেওয়া মাত্র, উহাতে দশমহাবিভার এক একটি আকৃতি হ'তে লাগ্ল। ক্রমে দশ দমের ধূঁয়াতে সাধু আমাকে দশটি মহাবিভার রূপ দেখালেন। আমি ওখানে কিছুক্ষণ ব'দে থেকে বুদ্ধগয়ায় চ'লে গেলাম।"

শীতে গ্রামে বর্ধায় অনেক সময়ে অনাবৃত মাঠে, ময়দানে, জঙ্গলে, পাহাড়ে, পর্বতে সাধুদের থাক্তে হয়। ঐ সকল স্থানে নানা প্রকার জল হাওয়ায়, ব্যাধি জনাইতে পারে। তাহা নিবারণের জন্ম সাধুরা সাঁজা, চরস, কুইচ্লা প্রভৃতি নেশা বস্তু অভ্যাস কর্তে বাধ্য হন।"

"মদ গাঁজা প্রভৃতি নেশা বস্তুর স্বাভাবিক একটা গুণ এই যে, প্রকৃতির যথার্থ অবস্থাটি উহাতে প্রকাশ ক'রে দেয়। অনেক ভাল ভাল তান্ত্রিক সাধু সন্মাসীরাও আত্মপরীক্ষার জন্ম স্বভাব যথার্থ ই অধিকৃত হ'য়েছে কিনা, তাহা পরিকাররূপে জান্বার জন্ম ভয়ানক প্রলোভনের বস্তু চোখের সাম্নে রেখে ঐ সকল নেশা ক'রে থাকেন। আর তাতে ভিতরের অবস্থা কি প্রকার হয়, সে দিকে সর্ব্বদা লক্ষ্য কর্তে থাকেন। ভাল সাধুরা নেশার কখনও বশ হন না, প্রয়োজনমত গ্রহণ করে থাকেন মাত্র।"

### দয়া ও সহাত্মভূতিতে সাধারণ নীতি টেকে না।

এবার ড'তিনটি চোর গভীর বাত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে, আমাদের আশ্রমে কয় দিনই আসিয়া কোন স্থবিধা না পাইয়া অমনই চলিয়া গেল। চোর আশ্রমে প্রবেশ করা মাত্রই ঠাকুর তাহাদের ডাকিয়া বলেন—"জেগে আছি হে।" চোরেরা ঠাকুরের ঐ কথা কয় দিনই শুনিয়া আশ্রমে আসা বন্ধ করিয়াছে। এই ব্যাপার জানিয়া আমাদের কারও কারও মনে এ প্রকার আলোচনা হইতেছে, 'ঠাকুর ত্ররণ করেন কেন? চোরকে ত ধরিয়া শান্তি দেওয়াই উচিত। পাছে চোরের উপর অত্যাচার হয়, এজন্ম তাদের সরিয়া পড়িতে, ঠাকুর এ প্রকারে নিত্য তাদের সতর্ক করিয়া দিতেছেন মনে হয়।' ঠাকুরের নিকট এই বিষয়ে কথা তুলিলে, ঠাকুর বলিলেন—"যে স্থলে দয়া ও সহাত্মভূতি হয়, সাধারণ নীতি সেখানে টেকে না। গাজিপুরের পাহ্বারী (পয়-আহারী) বাবা প্রায় সর্ববদা সমাধিতে থাক্তেন স্থাতে ত্র'তিন দিন মাত্র কিছুকালের জন্ম, গোফার দরজা খুলে রাখতেন, ঐ সময়ে অনেক বড় বড় লোক তাঁকে দর্শন কর্তে যেতেন; অনেকে অনেক মূল্যবান বস্তুও বাবাজীকে দিতেন। বাবাজীর গোফাতেই সে সব জিনিস থাক্ত। বাবাজী পোয়াটাক ছুধ মাত্র খেতেন। একদিন বাবাজী সকালে গোফা হ'তে বা'র হ'য়ে গঙ্গায় স্নান কর্তে গেলেন, সেই অবসরে একটি চোর বাবাজীর গোফায় প্রবেশ ক'রে, যা কিছু ছিল সমস্ত জড় ক'রে কম্বলে গাঁঠরি বাঁধ্লে। এই সময়ে বাবাজী স্থান ক'রে উঠ্লেন; বাবাজীর দৃষ্টি পড়্তেই চোর বস্তা ফেলে পালাল। বাবাজী গোফায় এসে আসনে না ব'সে

অমনই ঐ বস্তাটি, অনেক ক'রে মাথার তুলে নিলেন। পরে লাঠি ভর দিয়ে, ধীরে ধীরে চল্তে লাগ্লেন। আট দশবার রাস্তায় বিশ্রাম ক'রে দেড় মাইল হ'মাইল পথ, পাঁচ ছয় ঘণ্টার চেষ্টায় চ'লে, সেই চোরের বাড়িতে এসে হাঁপিয়ে পড়্লেন। বস্তাটি রেখে, চোরকে ডেকে বল্লেন 'বাবা! আমি বুড়োমালুষ, আমার উপর একটু দয়া তোমার হ'ল না! এত বড় বস্তাটি, আমার জন্ম বেঁধে রেখে এসেছ! লাঠি ভর ক'রে চল্তে আমার কষ্ট হয়, আর এত বড় বোঝা কি আমি – বুড়োমালুষ, এ হ'মাইল পথ নিয়ে আস্তে পারি?' চোর তখন বাবাজীর পায় জড়িয়ে ধরে কাঁদ্তে লাগ্ল। বাবাজী বল্লেন, 'বাবা! এতে তোমার আর কি অপরাধ হ'য়েছে? অভাবে ক্লেশ পাও, আর আমার ঘরে অনাবশ্যক জিনিসগুলি র'য়েছে, পেলে তোমার উপকার হয়, নিবে না কেন? তবে— আশা ক'রে বেঁধে রেখে, ফেলে না এলেই হ'ত। আমি যে বুড়ো-মালুষ!' বাবাজীর এই ব্যবহারে, চোরেরও একটা পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেল। সাধারণ নীতির বিচারে ত এই চোরকে জেল দেওয়াই ঠিক ছিল, লোকে ইহাই ব'ল্বে।"

একটু থামিয়া ঠাকুর আবার বলিলেন—"অনেক দিন হয় প্রচারক অবস্থায়, একদিন আমি একটু বেশী রাত্রিতে মেছোবাজার দিয়ে বাসার দিকে যাচ্ছি, দুটপাথের উপরে একটি মেয়েকে দাঁড়ান দেখতে পেলাম। ছেঁড়া খুব ময়লা কাপড় প'রে দে খুব ব্যস্ততার সহিত রাস্তার একবার এদিকে একবার ওদিকে তাকাচ্ছে। তার শুক মলিন মুখ ও এক প্রকার কাতর ভাবে চাহনি দেখে, আমার বুকে এসে লাগ্ল। আমি জিজ্ঞাসা কর্লাম, 'মা! এত রাত্রিতে এ ভাবে তুমি দাঁড়ায়ে কেন ?' মেয়েটি বল্লে, 'দেখুন তিন চার দিন আমার কিছু রোজগার হয় নাই। তু'দিন আমি কিছুই আই নাই।' তার কথা শুনে আমি কেঁদে ফেল্লাম। তাকে বল্লাম, 'আরও একটু অপেক্ষা কর, দেখ, আজ ভগবান কিছু দেন কিনা।' এই ব'লে আমি রাত এগারটা পর্যান্ত ঘুরে ঘুরে, কয়েকটি বাহ্মবন্ধু হ'তে পাঁচটি টাকা সংগ্রহ কর্লাম। তা দিয়ে আট আনার থাবার, আড়াই টাকা দিয়ে একথানা ভাল শাড়ী এবং ছই টাকা নগদ নিয়ে মেয়েটির নিকটে উপস্থিত হ'লাম। মেয়েটিকে নমস্কার ক'রে, ওসব তার হাতে দিয়ে বল্লাম, 'মা! এই থাবার, নিয়ে গিয়ে খাও। আজ ভগবান এই তোমাকে দিলেন। আর এই কাপড়খানা প'রে তুমি রাস্তায় দাঁড়িও। কিসে কি হয়, কিছু বুঝি না!' এ দিন থেকে উপাসনায় ভগবানের কুপা বিশেষ ভাবে অমুভব কর্তে লাগ্লাম।

### ওয়াপণ্ডিত ও ঠাকুর।

আমাদের গুরুল্রাতা শ্রীযুক্ত রাধারমণ বাবুর পুল্র পাঁচ সাত বংসরের বালক, আধ পাগ্লাটে 'গুয়াপণ্ডিত', ধূলা গায়ে নেংটাবস্থায় দৌড়িয়া আদিয়া তাহাদের বাড়ীর একটি গরুকে ধরিল। ঐ গরুটিকে লইয়া পণ্ডিত ঠাকুরের বার চৌদ্দ হাত অস্তরে পুকুরের ধারে একটি চারা গাছের সহিত লমা দড়িতে বান্ধিয়া রাখিয়া, ঠাকুরকে ডাকিয়া বলিল, গোঁসাই, গরু রইল, দেখো যেন ছুটে না; আমি আদি, এই ব'লে পণ্ডিত হু'হাতে পেছন চাপড়াইয়া থেলা করিতে দৌড় মারিল। ঠাকুর ঐ সময়ে পাশ ফিরিয়া গরুর দিকে মৃথ করিয়া বসিলেন, অন্ত কিছু না করিয়া, ভাবাবেশে ময় না থাকিয়া, একটানা গরুর দিকে চাহিয়া রহিলেন। বেলা প্রায় হুইটা হুইতে সাড়ে পাঁচটা পর্যান্ত গুয়াপণ্ডিতের আর দেখা নাই। সন্ধ্যার কিঞ্চিং পূর্বের আশ্রমের ভিতর দিয়া গুয়াপণ্ডিত ঘাইতেছে জানিতে পারিয়া, ঠাকুর তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "পণ্ডিত, এখন তোমার গরুটি নেবে ? আমি যে সেই থেকে তোমার গরু দেখুছি।" পণ্ডিত দৌড়িয়া আদিয়া বলিল, 'ও! গরুটা এখানেই আছে? বেশ, নিয়ে যাই'। এই বলিয়া গরুটিকে নিয়া গেল। ঠাকুরও আসন হইতে উঠিয়া শৌচে গেলেন।

## ঠাকুরের স্বপ্ন; সাধুতে বিশ্বাস।

গত বাত্রিতে তন্দ্রাবহায় বড়ই স্থলন একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি। দেখিলাম 'ধর্মলাভের জন্ম বছন্থান ঘ্রিয়া ফিরিয়া, গেণ্ডারিয়া-আশ্রমে আদিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ঠাকুরের দক্ষ্মে বাইয়া দেখি, তাঁর মন্তকে স্থলন জটা, বং ঈষং তাম্রবর্গ, প্রকাণ্ড শরীর; কর ধরিয়া সটান অবস্থায় স্থির ভাবে আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, তিনি সন্মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছেন; নিজের অসাধারণ সাধন প্রভাবে সমন্ত বিশ্বস্থাওকে যেন অগ্রাহ্ম করিতেছেন। ইহার নিকটে আমি দীক্ষা গ্রহণ করিয়া, কিছুকাল নানাস্থানে থাকিয়া সাধন ভজন করিলাম। অবশেষে, এই ঠাকুরের দর্শন আকাজ্জায় তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি, তিনি আর তিনি নাই। সেই উগ্রতেজঃসম্পন্ন আকৃতি একেবারে বিল্পু হইয়া গিয়াছে; এখন তাঁহার রপ অন্ধ প্রকার। জটাভার বৃদ্ধি পাইয়া কোমর পর্যন্ত পড়িয়াছে। স্মিন্ধ জ্যোতির্ময় ঈষৎ শামবর্ণ স্থলাকৃতি গোঁদাই স্থির গন্তীর শান্তভাবে মাধুর্যুরসে ভূবিয়া নিজের অবস্থায় বিভোর হইয়া, যেন ভূলুভূলু করিতেছেন। সেই চিন্তমোহন রূপের দিকে তাকাইয়া আমি অবশ হইয়া পড়িলাম। ঠাকুর তখন মাথা ভূলিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'কি? ভূমি কি চাও, দীক্ষা নিবে?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, নিব।' ঠাকুর বলিলেন, 'পূর্বের বার নিকট দীক্ষা নিয়েছিলে, তাঁকে যে ভাগে কর্তে হবে।' আমি বলিলাম, 'আপনাকে দেখে, আমি সেই রূপ যে ভূলে গেছি।' ঠাকুর আমাকে তখন আবার দীক্ষা দিলেন। নিজাভ্লের পরে এ পর্যন্ত ঠাকুরের সেই রূপটি এক

মূহুর্ত্তের জন্ম ভূল হইতেছে না; অন্তরে ষেন সেই অপূর্ব্ব ব্লেপের একটা ছাপ পড়িয়া রহিয়াছে\*।ঠাকুরকে অবদর মত নির্জ্ঞনে এই বিষয় বলাতে, ঠাকুর বলিলেন—"এ সব স্বপ্ন লিখে রাখতে হয়। এক মিনিটের স্বপ্নে একটা জন্মের ভোগও শেষ হ'য়ে যেতে পারে। আমার জীবনের একটা দিক্ স্বপ্নে পরিষ্কার ক'রে দিয়েছে। পূর্ব্বে আমি কখনও স্বপ্ন সত্য হয় ইহা বিশ্বাস কর্তাম না, পরে দেখে দেখে বিশ্বাস কর্তে হয়েছে।"

"বাহ্মধর্মের প্রচারক অবস্থায়, বহুকাল পূর্কে আমার একবার হার্টডিজিজ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল; বেদনা হওয়া মাত্রেই, আমি মৃষ্টিছত হ'য়ে পড়্তাম। এক মিনিট পূর্বেও বুঝ্তে পার্তাম না। কখন কোথায় কি অবস্থায় পড়ি কি মরি, এই আশক্ষায় আমার দেহ রক্ষার জন্ম একটি দারওয়ান নিষুক্ত হয়েছিল, কোথাও বার হ'তে পার্তাম না ব'লে মনে বড়ই আক্ষেপ হ'ত। মনে হ'ত, যদি কাজকর্মই কিছু কর্তে না পার্লাম, তা হ'লে আর বেঁচে থেকে লাভ কি ? এ সময়ে কর্ণগুয়ালিস্ খ্রীটের একটি বাসায় আমি থাক্তাম ৷ শেষ রাত্রিতে স্বপ্নে দেখ্লাম জগন্নাথের ঘাটে অনেক সাধু এসে রয়েছেন, তাঁদের মধ্যে একটি সাধু গায়ে ভস্ম, মাথায় জটা, একখানা কম্বল গায়ে দিয়ে ধুনি জেলে ব'সে আছেন। আমাকে হাত নেড়ে ডাক্লেন এবং বল্লেন, 'বাচ্ছা ইহা আয় যাও, দাওয়াই লে লেও, বেমার ছুট্ যায়েগা।' স্বপ্নটি দেখে জেগে পড়্লাম, প্রাণ বড়ই অস্থির হ'ল; ভাব্লাম—একবার গঙ্গা তীরে যেয়ে দেখি না কেন, আমি অমনই বার হ'য়ে পড়্লাম। গঙ্গাতীরে জগন্নাথের ঘাটে গিয়ে দেখি, গঙ্গাসাগরের যাত্রী বিস্তর সাধু ওখানে আড্ডা ক'রে ব'সে আছেন। স্বপ্নে যে স্থানটিতে আমি সাধু-দর্শন পেয়েছিলাম, ঠিক সেখানে গিয়ে দেখি সেই সাধুই ধৃনি জেলে ব'সে রয়েছেন। আমাকে দেখে থুব ক্ষেহের সহিত 'বৈঠ বাচ্ছা, বৈঠ, দাওয়াই লেওগে ?' এই ব'লে তিনি একটা কোটা হতে অতি সামান্ত পরিমাণে একটু ভস্ম আমার হাতে দিয়ে বল্লেন, 'এহি পায় লেও, মুর্চ্ছা তোমারা আউর কভি নেহি হোগা। হামারা পাশ দাওয়াই আউর হ্যায় নেই, রুহেনেসে ভোমারা বেমার একদম্ ছুট্ যাতে।' এই ব'লে তিনি আমাকে ধুনি হ'তে কতকগুলি ভত্ম দিয়ে বল্লেন, 'কয় রোজ এহি ভসম্ লেকে শরীরমে আচ্ছা কর্কে রগ্ড়াও।' আমি তখন উহা নিয়ে এলাম। প্রতিদিন ঐ ভস্ম কয়দিন ধ'রে গায়ে মাথ্লাম। সেই সময়ে আমার ব্রাহ্মবন্ধু অনেকে, আমাকে ভয়ানক কুসংস্কারী

এইরূপ অধিকল পুরীতে ঠাকুরের হইয়াছিল।

ব'লে মনে কর্তে লাগ্লেন। আমার কিন্তু ঐ সময় হ'তে হার্চিজিজে আর মূর্ছা হয় নাই। এই ঘটনার পর হ'তে সাধ্দের প্রতি আমার একটা খুব প্রাদ্ধা এলো। রাস্তা ঘাটে সাধ্বেশ দেখ্লেই আমি ভক্তি ক'রে নমস্কার কর্তাম। ভালমন্দ কিছুই বিচার কর্তাম না। মনে হ'ত, 'কার ভিতরে কি আছে, তা ত আমি জানি না।' নমস্কার করায় আর দোষ কি ? যদি ভাগ্যক্রমে ঐ নমস্কার কোনও মহাপুরুষকে হ'য়ে পড়ে, তা হ'লে বিশেষ কল্যাণও ত হ'তে পারে।"

"একদিন আমি মৃজাপুর খ্রীট্ দিয়ে যাচ্ছি, দেখতে পেলাম একটি দীর্ঘাকৃতি কাঙ্গাল-বেশে সাধু, দণ্ড কমণ্ডলু হাতে ছুটে আস্ছেন। দূর হ'তে দেখ্তে পেয়ে আমি তাঁকে নমস্কার কর্ব মনে ক'রে, ফুটপাথের অপর দিকে গিয়ে দাঁড়ালাম। তিনি নিকটে আস্তেই আমি তাঁকে নমস্কার কর্লাম। চল্তি মুখে তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ কর্লেন। তখন মনে হ'ল খেন আধমণ বরফ আমার মাথায় কেহ চাপিয়ে দিলে। সশস্ত শরীরটি আমার ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। আমি সাধুর সঙ্গে যেতে মনস্থ করা মাত্রে সাধু আমার পিঠে একটি চাপড় মেরে বল্লেন, 'চলো, বাচ্ছা চলো'; এই ব'লে খুব দ্রুতপদে যেতে লাগ্লেন। আমিও তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্লাম। কি ভাবে কোন্ দিক্ দিয়ে কোথায় যে গেলাম কিছুই জানি না। একেবারে যেন মিস্মেরাইজড্ হ'য়ে পড়্লাম। কতক্ষণ পরে দেখি, ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত হয়েছি। সাধু আমাকে একটা গাছের নিচে বসায়ে অনেক উপদেশ দিলেন। গুরু ব্যতীত কিছুই হয় না, তিনি পুনঃপুনঃ বল্তে লাগ্লেন। আমি তাঁর নিকটে দীক্ষা প্রার্থনা করাতে, তিনি আমাকে বল্লেন, না, তা হবে না; তোমার গুরু নির্দিষ্ঠ রয়েছেন, সময়ে তিনিই তোমাকে খুঁজে নিবেন, ব্যস্ত হ'তে হবে না। তারপর আমি তাঁর অনুসরণ কর্তে ইচ্ছুক হ'য়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চল্লাম। হাবড়ার পোলের উপরে চল্তে চল্তে দেখ্লাম, হঠাৎ সাধু অদৃশ্য হ'য়ে পড়্লেন। এ ঘটনার পরে সাধুদের প্রতি আমার আরও প্রদ্ধা বেড়ে গেল।"

"একবার স্বপ্নে দেখ্লাম, ভগবানকে লাভ কর্বার জন্ম বহুস্থান ঘুরে ঘুরে একটা স্থানে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, একখানা সাইনবোর্ড উড় তে উড় তে আমার সাম্নে এসে পড়ল। সাইনবোর্ডখানাতে বড় বড় অক্ষরে লেখা, 'এই পথে চল।' লেখার পরেই মুষ্টিবন্ধ তর্জনী নির্দ্দেশ করা একখানা হাত ওতে রয়েছে দেখ্তে পেলাম। সাইনবোর্ডখানা শৃত্যপথে যেতে লাগ্ল। আমি অন্য কোনও দিকে লক্ষ্য না ক'রে সেই অঙ্গুলিসক্ষেত

ধ'রে চল্তে লাগ্লাম। হাতথানা আমার আগে আগে চল্ল; আমি কত বন জন্তল, পাহাড় পর্বত, তুর্গমস্থানে, পথে অপথে চ'লে চ'লে, একটা ভয়ন্কর নদীর পাড়ে যেয়ে উপস্থিত হ'লাম, নদীর যেন কৃল কিনারা নাই; দেখানে পঁহুছে দেখি, আর একখানা সাইনবোর্ড নদীর ঠিক পারেই রয়েছে, তাতে লেখা 'বিশ্বাদীদিগের পারে যাইবার ঘাট।' তার পর আরও কত! এ সব স্বপ্ন, স্বপ্ন নয়; যথার্থ অবস্থাই কারও কারও স্বপ্নে প্রকাশ হয়।"

## মহাত্মাপুরুষের চামারীবৃত্তি।

ঠাকুর কথায় কথায় আজ বলিলেন—"একদিন মেছোবাজার খ্রীট্ দিয়ে যাচ্ছি, আমার জুতা ছিঁড়ে গেল। রাস্তার উপরে একটি চামারকে দেখে, তাকে জুতা সেলাই কর্তে দিলাম, কিন্তু সে পয়সা চুক্তি কর্লে না। জুতা সেল।ই হ'য়ে গেলে, আমি তাকে পয়সা দিলাম। সেই পয়সা হ'তে, সে আমাকে তু'টি পয়সা ফিরিয়ে দিল এবং তখনই তার যন্ত্রাদি গুটিয়ে নিয়ে চল্ল। আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হ'ল। আমি তার পিছনে পিছনে চল্লাম। দে গঙ্গাতীরে বাবু-ঘাটে যেয়ে, তল্পি তল্পা রাস্তার নীচে একটা ভাঙ্গা খিলানের ভিতর গুঁজে রেখে গঙ্গাম্মান কর্ল; পরে তিলক ক'রে, সন্ধ্যা তর্পণাদি ক'রে, থিদিরপুরের দিকে চল্ল। আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যেতে লাগ্লাম। সে একটি বাড়ীতে প্রবেশ কর্ল। আমিও এ বাড়ীর দ্বারে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, একটি লোক এসে আমাকে অতিথি মনে ক'রে, বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। যেয়ে দেখি ঐ চামারটি একজন মহান্ত। তাঁর বিস্তর শিয়সেবক আছেন। আথ্ডায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন। খুব ধুমধাম ব্যাপার। আমি দেখে শুনে একেবারে অবাক্ হ'য়ে গেলাম। মহাস্তকে জিজ্ঞাস। কর্লাম, 'আপনার এত শিয়দেবক, নিজে মহাস্ত, জাতিতে বাহ্মণ, কিছুরই ত অভাব নাই, তবে আপনি জুতা সেলাই করেন কেন ?' মহান্ত বাবাজা আমার প্রশ্ন শুনে কেঁদে ফেল্লেন এবং হাত জোড় ক'রে, তাঁর গুরুদেবকে স্মরণ ক'রে পুনঃপুনঃ নমস্বার কর্তে কর্তে বল্লেন — 'গুরু আমার বড় দয়াল ছিলেন।' একদিন অতিথিকে ভোজন করাবার পূর্বেই, আমি আহার করেছিলাম, তাতে তিনি আমাকে শাসন ক'রে বল্লেন, 'আরে তু কাতে সাধু ছয়া, তুতো চামার হো।' আমার গুরুদেবের সেই বাক্য আমা হ'তে অন্তথা হবে ! — এই জন্ম আমি সেই দিন থেকেই চামারী ক'রে জীবিকা নির্ব্বাহ কর্ছি। সারাদিন চামারী ক'রে, নিজের আহারোপযোগী চার আনা পয়সা মাত্র পেলেহ আমি চ'লে আদি। গুরুদেব শেষকালে তাঁর গদিতে আমাকেই দয়া ক'রে রেখে গিয়েছেন। কিন্তু তা হ'লেও সাধ্যমত চামারীবৃত্তি দ্বারা তাঁরই সেবা ক'রে দিন কাটায়ে দিচ্ছি। আমাকে আশীর্কাদ কর্বেন, যেন শেষ দিন পর্য্যন্ত আমি আমার গুরুদেবের সেই বাক্য রক্ষা ক'রে যেতে পারি।"

"ইহাকে দেখার পর আমার মনে হ'ল এ প্রকার ছদ্মবেশেতে মহাত্মারা যেখানে সেখানে থাক্তে পারেন; বাইরের আকার, বেশভূষা ও আচার ব্যবহার দেখে তথন তাঁদের চেন্বার যো নাই, তথনকার কি অবস্থা, কি প্রকারে বৃষ্ব ? সেই হ'তে আমি রাস্তায় বার হ'লেই ত্'দিকে স্ত্রীলোক, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মেথর, চামার, হাড়ী, ডোম, মুটে, মজুর, যাকেই রাস্তায় সম্মুখে ত্'পাশে দেখ্তে পাই, মনে মনে নমস্বার করে চলি। এতে ক'রে লোকালয়ে যে সকল মহাত্মা মহাপুরুষেরা সময়ে সময়ে ঐ প্রকার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়ান, সাম্নে পড়্লেই তাঁদেরও ধ'রে নেওয়া যায়।"

## কুলগুরু, গ্রন্থগুরু, স্ত্রীগুরু, দিদ্ধগুরু এবং দদ্গুরু দম্বন্ধে নানাবিধ প্রশ্নোত্র।

যথার্থ ধর্মলাভের জন্ম প্রবল আকাজ্ঞা ও মনের উৎসাহ, অনেকের ভিতরে থাকিলেও আজকাল উপযুক্ত গুরুর অভাবে সে বিষয়ে বড়ই অস্থবিধা ইইভেছে। যাহারা কৌলিক গুরুর কার্য। করিভেছেন দেশের হ্রবস্থাবশতঃ সময়ের গুণে তাঁদের আর সে অবস্থা নাই। বর্ত্তমান শিক্ষার গুণে বা সময়ের প্রভাবে লোকের মতি বৃদ্ধিও এখন অন্ধ প্রকার। সরল বিশাসে কৌলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সকলে তৃপ্তিলাভ করিতে পারিভেছেন না, এজন্ত অনেকে পৃস্তক দেখিয়া যোগাভাগদের চেষ্টা করিভেছেন। কিন্তু তাহাতে কেহ কেহ বিপর ইইভেছেন। স্ক্তরাং এখন উপায় কি ? এ বিষয়ে সংশয় হওয়াতে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করা হইল 'কুলগুরু কাকে বলে ? কৌলিক গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণে, আজকাল লোকে ভেমন ফল পায় না কেন ? এতে কোনও প্রকার অনিষ্টের সম্ভাবনা আছে কি ?'

ঠাকুর প্রশ্ন শুনিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—"আজকাল গুরুকরণ বড়ই সমস্থার বিষয় হ'য়ে পড়েছে। পূর্কে আমাদের দেশে যাঁরা গুরু ছিলেন, সব সিদ্ধপুরুষই ছিলেন। কুলকুগুলিনীশক্তি জাগ্রত হ'লেই, তাঁদের কুলগুরু বলা হ'ত। এখন কুলগুরু বল্তে, লোকে বংশপরম্পরাগুরু বুঝে। এখন যাঁরা গুরুর কার্য্য কর্ছেন, অনুসন্ধান নিলে জানা যায়, তাঁদের বংশে কেহ না কেহ সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। কিছুকাল পূর্বেও সিদ্ধ-পুরুষদের বংশে যাঁরা গুরুর কার্য্য কর্তেন, সিদ্ধ না হ'লেও তাঁরা বড়বড় শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন; জ্যোতিষাদিও তাঁরা ভাল জান্তেন। কেহ দীক্ষাপ্রার্থী হ'লে, গুরুরা তার কোষ্ঠী লইয়া, জন্মলগ্ন ধ'রে গণনা কর্তেন; গণনা দারা দীক্ষার্থীর প্রকৃতি, সাত্তিক কি রাজসিক অথবা তামসিক তাহা জেনে নিয়ে, ঐ প্রকৃতির সহিত কোন্ দেবতার বিশেষ সম্বন্ধ তাহা স্থির ক'রে নিতেন। পরে ঐ ব্যক্তির দেহ মন ও প্রকৃতির সহিত চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, এমন কি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অনুকূল প্রতিকূল কি প্রকারে যোগাযোগ তাও নিরূপণ ক'রে নিতেন। তার পর যে সকল অক্ষর স্মরণে সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, তার গুণাহুযায়ী প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতার অভিমুখে তাকে অগ্রসর হ'তে সাহাঘ্য কর্বে, তা একটি একটি ক'রে গণনা দ্বারা বা'র ক'রে ফেল্তেন। পরে সে সকল অক্ষরের সংযোজনায় মন্ত্র উদ্ধার ক'রে শিস্তুকে প্রদান কর্তেন; এবং তদ্মুযায়ী পূজাপদ্ধতিও ব্যবস্থা কর্তেন। এই প্রণালীতে দীক্ষা হ'লে গুরুর কোন সাহায্য না পেলেও, শিষ্য যদি শ্রদ্ধাপূর্বক যথাবৎ মন্ত্রজপ ও ঐ সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তা হ'লে তার সঙ্গে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের এবং ঐ দেবতার একটা সাহায্য পেয়ে, ইষ্ট বস্তু প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হ'তে পারেন। ঠিক প্রকৃতির অনুযায়ী প্রণালীমত দীক্ষা পেয়ে সাধক যদি রীতিমত চেষ্টা করেন, তা হ'লে তার একটা ফল হ'তেই হবে। এজন্য অনেক স্থলে দেখা যায়, গুরু সাধারণ অবস্থায় থাক্লেও শিষ্যু সিদ্ধিলাভ করেন। বর্ত্তমান সময়ে ঠিক এই প্রণালী ধ'রে দীক্ষা প্রায় হয় না। শাক্তঘরে একটি বৈফব প্রকৃতির লোককে গুরু এসে বংশপ্রণালী অনুসারে হয় ত শক্তির উপাসনাই দিলেন, আবার বৈষ্ণববংশের একটি শাক্তভাবের লোককে হয় ত বিষ্ণুমন্ত্রই দিয়া সেই মত নিয়মপদ্ধতি ব'লে গেলেন। এই প্রকার প্রকৃতির বিরুদ্ধ পথে চ'লে, সাধন ভজন করায়. কোন উপকারই হ'তে দেখা যায় না। তামসভাবের একটি লোকের সাজ্বিক উপাসনা করতে হ'লে ভার যেমন প্রকৃতি মন,—এমন কি শরীরের পর্য্যন্ত অণুপরমাণুর প্রলয় ঘটাইয়া, ওসকল সাত্ত্বিক উপাদানে গঠিত কর্তে হয়; না হ'লে সত্গুণী দেবতার প্রসন্নতা লাভ অসম্ভব। সেই প্রকার সত্ত্ত্বণীরও তামস দেবদেবীর উপাসনা কর্তে হ'লে ঐ প্রকার কর্তে হয়। এসব সহজ নয়। এ জন্মই পনর বংসর বয়সে কেহ সাধন নিয়া, আশি বংসর পর্য্যন্ত জপতপ ক'রেও, একটা দেবদেবীর দর্শন বা কুপার প্রত্যক্ষতা বিষয়ে, কোনও সাক্ষ্য দিতে পারেন না। আবার কেহ বা ছেলে বয়সেই, অল্লদিন সাধন ভজন ক'রে, নিজ উপাস্তা দেবতার কুপা বিষয়ে পরিকার প্রমাণ দিয়া থাকেন। বর্তমান সময়ে যাঁরা গুরুর কাজ করেন, প্রায়ই অন্তা কোন বিচার না ক'রে শুপু বংশের ধারা ধ'রে, তাঁরা সাধন দেন ব'লেই অনেক অনিষ্ট হ'ছে ; কারণ সাধন ভজন ক'রে, লোকে ফল না পাওয়াতে, মল্লের উপর, ক্রিয়ার উপর এবং দেবদেবীর উপর একটা অবিখাস এসে পড়ছে। তবে লোকিক গুরুর নিকট, বিধিমত দীক্ষা বা গুরুশক্তির কোনও সাহায্য না পেলেও, অন্তা কোনও অনিষ্টের তেমন সম্ভাবনা নাই। বরং সাধকের শ্রান্ধা ভক্তি নিষ্ঠা এবং চেষ্টা থাক্লে, ওতে উপকারই হয় ; কিন্তা অজ্ঞাত কুলশীলের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করায় অনেক সময়ে বিষম বিপদ ঘটে।"

প্রশ্ন—'আজকাল অনেক পুত্তকেই ত যোগাভ্যাদের প্রণালী সমস্ত লেখা আছে দেখাতে পাই। দে সব দেখে যোগাভ্যাদ করাতে কি তেমন উপকার হয় না।

উত্তর—"উপকার কি, প্রস্থাদি দেখে, যোগাভ্যাস কর্তে যাওয়া আরও ভয়ানক। আনেকে ওরকম কর্তে গিয়ে হার্ণিয়া, কুন্ঠ, মস্তিকের রোগ, কখনও বা অন্ত কোন প্রকার উৎকট রোগে প'ড়ে, একেবারে সর্বনাশ ক'রে ফেলেন। সাধন ভজনের কোন ক্রিয়াই, কৌশল না জেনে শুধু পুস্তক দেখে অভ্যাস কর্তে নাই। প্রায় সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান বিধিই, শাস্ত্রকর্তারা খুব সক্ষেতে লিখে গিয়েছেন। ওসব ক্রিয়ার অভ্যাস কর্তে হ'লেই, ক্রিয়াবান্ গুরুর নিকটে গিয়ে সন্ধানটি জান্তে হয়, প্রণালী ধ'রে শিক্ষা কর্তে হয়। না হ'লে হয় না।"

প্রশ্ন—'কোন কোন স্থীলোকও ত গুরু আছেন; তারা দিক্ষা দিচ্ছেন; শুন্তে পাই তাঁরা নাকি সিদ্ধা?'

উত্তর—"তা দিন্। তবে সিদ্ধাই হউন আর মহাসিদ্ধাই হউন, ব্রহ্মবিল্লা লাভ কর্লেও, নারীদেহ কখনও আচার্য্য হ'তে পারে না। গুরুর দেহ সর্ব্বদাই পবিত্র; তাঁকে সেবা ক'রে, স্পর্শ ক'রে, শিশু শুদ্ধ হন। শাস্ত্রকর্তারা কোনও কোনও প্রাকৃতিক অনিবার্য্য কারণে, স্ত্রীশরীর স্বাভাবিকই অশুচি বলে গেছেন। ব্রাহ্মণীও ত যজ্ঞোপবীত ধারণ কর্তে পারেন না; এখন যদি কেহ তাই করেন কি কর্বে ? শাস্ত্রের ব্যবস্থা ও অমুশাসন হাঁরা মানেন না, গ্রাহ্য করেন না, তাঁরা যা ইচ্ছা কর্তে পারেন। তাতে আর কথা কি!"

প্রশ্ন—'মহাপুরুষদের কথামত যদি কেহ শান্তবিরুদ্ধ কার্য্য করেন ?'

উত্তর—"মহাপুরুষদের কথা ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ হয় না। তবে শাস্ত্রের সাধারণ ব্যবস্থার সহিত মিল না হ'তে পারে। তা ব'লেই যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ হবে, তা বলা যায় না। 'বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা,' এ ত শাস্ত্রেই আছে। শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য, ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য—মহাপুরুষ কেন, স্বয়ং ভগবান্ও যদি কর্তে বলেন, অভিমান থাকৃতে, বিচার বুদ্ধি থাক্তে, তা কেহ কর্লে, তাকে সেইমত দণ্ডটিও পেতে হয়। ভগবানের কথাতেই ত ধর্মপুত্র বুধিষ্ঠির, অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ ব'লে, প্রকারান্তরে মিথ্যা কথাটি বলেছিলেন; তাতে তিনি নিষ্কৃতি পেলেন কই ? ভগবান্ই ত এজন্য তাঁকে আবার নরকও দর্শন করালেন। এ প্রকার দৃষ্টান্ত আরও ঢের আছে। ভগবান্ও একটি কম পাত্র নন্ত ! শাস্ত্রকর্ত্তারা সবই দেখায়েছেন।"

এ সকল কথার পরে, সিদ্ধপুরুষের নিকট দীক্ষা গ্রহণে কি প্রকার ইটানিটের সম্ভাবনা, জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর এই প্রকার বলিতে লাগিলেন—"বিচারশূতা হ'য়ে 'কেহ সিদ্ধপুরুষ' শুনা মাত্রেই, তাঁর নিকটে গিয়ে দীক্ষা নেওয়াও ঠিক হয়। সিদ্ধ ত কত রকম আছে। ভূতসিদ্ধ, প্রেতসিদ্ধ, কোন বিশেষ বিশেষ দেবদেবীসিদ্ধ, এখ্র্য্যসিদ্ধ। যাঁর যা সক্ষন্ন, তিনি তা লাভ কর্লেই ত সিদ্ধ হলেন। আমি যা চাই সে বিষয়ে যিনি সিদ্ধ নন, তিনি আমাকে সেই পথ ব'লে দিতে পার্বেন কেন, ওবিষয়ে সাহায্যই বা কি কর্বেন ? যিনি যে বিষয়ে সিদ্ধ, তিনি সেই পথই মাত্র বলতে পারেন। সিদ্ধ হ'লেই ত আর সর্ববজ্ঞ হলেন না! আর সিদ্ধ হ'লেই যে তিনি ধার্মিকও হবেন তাও বলা যায় না। ধর্মের সঙ্গে কোন প্রকার সংস্রব না রেখেও, কত লোক কত বিষয়ে সিদ্ধ হচ্ছেন! শুধু যোগাঞ্চ মাত্র অভ্যাস দ্বারা ঐশ্বর্যোতে ক'রে, কোনও ব্যক্তি চন্দ্রলোকে, সূর্যালোকে, নক্ষত্রলোকে, স্শ্রীরে অনায়াসে গতিবিধি কর্তে পারেন, অথচ তিনি নাস্তিক, ইহা কিছুই অসম্ভব নয়। পূর্বের ঋষিপদবাচ্য হ'য়েও কেহ কেহ নান্তিক ছিলেন। সুতরাং কোন সিদ্ধবাক্তির নিকটেও সাধন গ্রহণের পূর্বের, তিনি কিসে সিদ্ধ, সেটি বেশ ক'রে জেনে নিতে হয়। সাত্ত্বিক প্রকৃতির একটি লোক, সিদ্ধ নাম শুনেই, যদি একজন কাপালিক বা পিশাচসিদ্ধের নিকটে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং সেই প্রণালীমত, মদ মাংসাদি নিয়ে তামসসাধন কর্তে থাকেন, ভাতে ভাঁর আর কি উপকার হবে ? প্রকৃতির বিরুদ্ধ সাধন ক'রে, সিদ্ধ-গুরুর সাহায্যসত্ত্বেও উপকার কিছুই হবে না বরং অনিষ্টই হবে। এজগু দীক্ষাগ্রহণের পূর্বের সিদ্ধপুরুষ জেনেও, রীতিমত তাঁর সঙ্গ কিছু কাল কর্তে হয়। ক্রমে তাঁর আচার- ব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, সাধনভজন দেখে, যদি তাঁর প্রতি চিত্ত তেমন আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ে এবং নিজের লক্ষ্য বিষয়ে তাঁকে সিদ্ধ ব'লে জানা যায়, তবেই তাঁর নিকটে দীক্ষা নেওয়া যায়। এ প্রকার হ'লে, সিদ্ধগুরুর সাহায্যে এবং নিজ প্রকৃতির অকুকৃল সাধন চেষ্টায় তিনি অচিরে সিদ্ধিলাভ করতে পারেন।"

ঠাকুর এই প্রকার বলিয়া নীরব হইলেন; পরে আবার জিজ্ঞাদা করা হইল—'দদ্গুরু কি ? তার শিক্ষার বিশেষস্বই বা কি ? আর এ দীক্ষা লাভ হ'লে কি অবস্থা হয় ?'

ঠাকুব ভাবাবেশে থাকিয়া থাকিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলেন— "সদ্গুরুর নিকটে দীক্ষা, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের। সেখানে কোন প্রকার কালাকাল, যোগ্যাযোগ্য বিচার নাই; তাহা সম্পূর্ণ কুপাসাপেক্ষ। এই দীক্ষা যে কোন অবস্থায়, যথায় তথায় একমাত্র ভগবানের কুপাতেই হ'য়ে থাকে। ভগবান্ই সদ্গুরু। ভগবানের পদাশ্রিত ভগবজ্জন মহাপুরুষেরাই সদ্গুরু। সদ্গুরু শিশু করেন না, তিনি গুরু করেন। শিশ্রের ভিতরে তিনি নিজের ইষ্টদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে, তাঁরই সেবা, পূজা করেন। শিশ্রের দেহ তাঁর দেবমন্দির। দেবমন্দিরে কোন প্রকার অপচার অনাচার হ'লে, সেবক যেমন তাহা দেখে লজ্জিত হন, ছংখিত হন; শিশ্রেরও কোন প্রকার ত্র্দিশা দেখলে, এই গুরু তেম্নি নিজেরই, সেবা পূজার ক্রটি হ'য়েছে মনে ক'রে মলিন হ'য়ে যান। সদ্গুরুপ্রদত্ত নাম, নাম নয়, অক্ষর নয় বা একটা শব্দ নয়; এই নামেই ভগবানের অনন্তগত্তি। শিশ্রের ভিতরে এই শক্তিসঞ্চারই সদ্গুরুর দীক্ষা। এই দীক্ষা, ভগবানের কুপায় একবারও কারও লাভ হ'লে, তার নিজের আর কিছুই কর্বার থাকে না। তার জীবনের সমস্ত কার্য্য, এমন কি—প্রত্যেকটি শ্বাসপ্রশ্বাস পর্যন্ত, সেই এক জনারই ইচ্ছাধীন। কুমীরে-পোকার আরসোলা ধরার মত, সদ্গুরু শক্তিসঞ্চার ক'রে, দীক্ষা দিয়ে শিশ্বকে ক্রমে আত্মাৎ ক'রে নেন। এ সম্বন্ধে শাস্তে আছে - দীক্ষাগ্রহণমাত্রেণ নরো নারায়ণো ভবেৎ।"

## দাধন চেষ্টাই উন্নতির দোপান; নিরাশায় ভরদা।

জীবনের নানা প্রকার ত্রবস্থা ভাবিয়া, ধর্মলাভ বিষয়ে একান্ত নিরাশ হইয়া ঠাকুরকে বলিলাম 'ব্রাহ্মদামাজে যত দিন ছিলাম, মনে হয় বেশ ছিলাম। তথন কেমন একটা সত্যে অনুরাগ, ধর্মে উৎদাহ, সকল দিকেই উন্নতির জন্ম প্রাণপণ চেটা ছিল। সব দিকেই একটা স্থন্দর অবস্থা ভোগ করেছি। এথন ত সেরূপ আর জীবনে কিছুই দেখছে না। একটা কিছু ধ'রে তু'পাঁচ দিন চেটা কর্তে না কর্তেই, হয়রান হ'য়ে পড়ি; একটা দোষ দূর কর্তে গিয়ে, ভিতরের আরও দশটা গলদ

বা'র হ'য়ে পড়ে। হাত পা ধেন ভেঙ্গে যায়, মনের উৎসাহ নিবে আদে। এরপ হয় কেন ? সদ্গুরুর আশ্রয় পেয়ে আমার উন্নতির পরিণাম কি এই হ'ল ?'

ঠাকুর বলিলেন—"এই সাধন যাঁরা পেয়েছেন, প্রায় অনেকেরই এই অবস্থা। আমি সকল বিষয়ে কর্তা, আমার উন্নতি আমিই কর্তে পারি এই অভিমানটি থাক্তে, মানুষ ভগবানের দিকে তাকায় না। এই অভিমানটি নষ্ট কর্বার জন্মই, এই প্রকার অবস্থা আদা প্রয়োজন। মানুষ যে কিছুই নয়, মানুষের যে কিছুই কর্বার সাধ্য নাই, এটি বেশ ক'রে বুর্তে হবে। না হ'লে ভগবানের দিকে কেহ দৃষ্টিও কর্বে না, উন্নতিও হবে না।"

এই বলিয়া ঠাকুর কিছুক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন, পরে ভাবাবেশে চুলিয়া চুলিয়া বলিতে লাগিলেন।

ঠাকুর বলিলেন—"গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পুনঃপুনঃ সংগ্রাম কর্তে বলেছেন। এই সংগ্রাম, সাধক মাত্রেরই জীবনে আস্বে। নানাপ্রকার হুরবস্থায় প'ড়ে, প্রলোভনের সহিত সাধক সংগ্রাম কর্তে থাক্বে। এই সংগ্রামে সাধক কখনও বা প্রলোভনকে পরাস্ত কর্বে, আবার কখনও বা প্রলোভনে সাধককে পরাজয় কর্বে। এই বিষম সংগ্রামে অনেককাল সাধককে কাটাতে হয়। এ সময়ে একমাত্র গুরুদন্ত নামকেই অন্ত্র ক'রে, অত্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বনপূর্বেক, রিপুকুলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ কর্তে হয়। সংগ্রামের অবস্থার ন্যায় এমন ভয়ানক অবস্থা সাধকজীবনে আর নাই। বারংবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেও সাধক যথন নানাপ্রকার ভয়ক্ষর প্রলোভন ও রিপুগণ দারা পুনঃপুনঃ পরাস্ত হ'তে থাকে, তথন তার আর ধৈর্য্য থাকে না। 'সাধন ভজনে কিছু হয় না, সাধন ভজন সমস্তই বৃথা,' সাধক এরূপ মনে ক'রে, একেবারে নাস্তিকের মত হ'য়ে পড়ে। যারা তু'চার ধাকা খেয়েই, একেবারে হাত পা ছেড়ে দিয়ে বসে, তাদের ভোগ শেষ হ'তে কালবিলম্ব হয়। আর যারা পুনঃপুনঃ প'ড়েও গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে, সংগ্রামে নিবৃত্ত হয় না, খুব শীঘ্রই তাদের ভোগ শেষ হ'য়ে যায়। যার যেমন প্রাকৃতি, সে সেই মত'ই সংগ্রাম কর্তে পারে; কেহ কম, কেহ বেশি। কিন্তু অবশেষে, সকলকেই এই যুদ্ধে পরাস্ত হ'তে হবে। যুদ্ধে প্রতিপদে পরাস্ত হ'য়ে হ'য়ে, যখন একেবারে নিস্তেজ হ'য়ে পড়্বে, হাড়মুড় ভেঙ্গে, একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হ'য়ে, চারিদিক অন্ধকার দেখ্বে, তখন সাধক বুঝ্বে, যে তার ক্ষমতায় আর কিছুই হবার নয়; সে নিতান্তই অসার; একটি সামান্ত বিষয়েও, তার কিছুই কর্বার সামর্থ্য নাই। তখনই সে নিজেকে যথার্থ হীন, পতিত, অধম জ্ঞান ক'রে, প্রবল শক্তিশালীর দিকে তাকাবে; অন্তরের সহিত তাঁর আশ্রয় নিবে; তাঁরই উপর একান্তভাবে নির্ভর ক'রে যথার্থ কুপাপ্রার্থী হবে। নিজের কোনও ক্ষমতাই নাই; নিজেকে অসার হ'তেও অসার জেনে, একান্তভাবে ভগবানের শরণাপন্ন হ'লেই, "ভক্তিযোগ" আরম্ভ হয়; তখন আর সাধকের কোনও প্রকার ইচ্ছা, চেষ্টা বা স্বাণীনতা থাকে না। সমস্তই ভগবান্ করেন পরিন্ধার জেনে, সম্পূর্ণরূপে তাঁরই কুপার উপর নিজেকে ছেড়ে দেয়। ভক্ত নিজেকে ভগবানের চরণে সম্পূর্ণরূপে উৎসর্গ কর্লে, ভগবংকুপায় তখন তার নিকটে নানা তত্ব প্রকাশ হ'তে থাকে। এই সব তত্ব প্রকাশের অবস্থাই "জ্ঞানযোগ" গীতাতে যে কর্ম্মযোগ, ভক্তিযোগ ও জ্ঞানযোগের বিষয় বলেছেন, তার তাৎপর্য্যই এই। তীব্র তপস্থা, কঠোর বৈরাগ্য ওপ্রাণপণ সাধন ভঙ্গন ক'রেও যে, যথার্থ অবস্থা কিছুই লাভ হয় না; তাঁর কুপা ব্যতীত যে কিছুই হবে না, এটি পরিন্ধারক্রপে বুঝ্বার জন্মই সাধন ভঙ্গন। নিজের চেষ্টা, সাধ্য সমস্তই অসার। একমাত্র তাঁর কুপাই সার।"

ঠাকুর কিছুক্রণ থামিয়া আবার বলিতে লাগিলেন—"খুব সংগ্রাম কর, এই সংগ্রাম জীবনে আসাও মহাসোভাগ্য জান্বে। অনেকের জাবনে এই সংগ্রামই আসে না। সংগ্রাম আরম্ভ হ'লেই বুঝ বে, ধর্মজাবনের স্ত্রপাত হ'ল। এই সাধনের ভিতরে যাঁরা আছেন, সকলকেই এই সংগ্রামে পড়তে হবে; সকলকেই অন্তরের সহিত সমস্ত রিপুর নিকটে পরাস্ত মান্তে হবে। নিজেদের যাহা যথার্থ ভিত্তি, তাতে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। নিজের যায়গায় একবার গিয়ে দাঁড়াইলেই, নিজেকে অভিশয় হীন, পতিত, কাঙ্গাল ব'লে মনে হবে। ঐ সময়ে দীনবন্ধু, পতিতপাবন, কাঙ্গালের ঠাকুর ব'লে, ভগবানকে ডাকা, একটা কথার কথা, শিখা কথা হবে না। নিজের হুরবস্থা অন্থভব ক'রে ভগবানকে ডাক্ল, উহা প্রাণের সহিত ডাকা হবে। তথন ভগবানও দয়া কর্বেন। নিরাশ হবার কিছুই নাই।"

১২৯৮ সালের—হৈত্র মাস পর্যান্ত।

শতেশ লাইতেবী পূত্তক-বিক্রেডা / ২/১, গুমান্তরণ দে ট্রীট ফেনেড হোরার), ক্যাকাডা-১০



শ্রীশীকুলদানন বন্দচারী

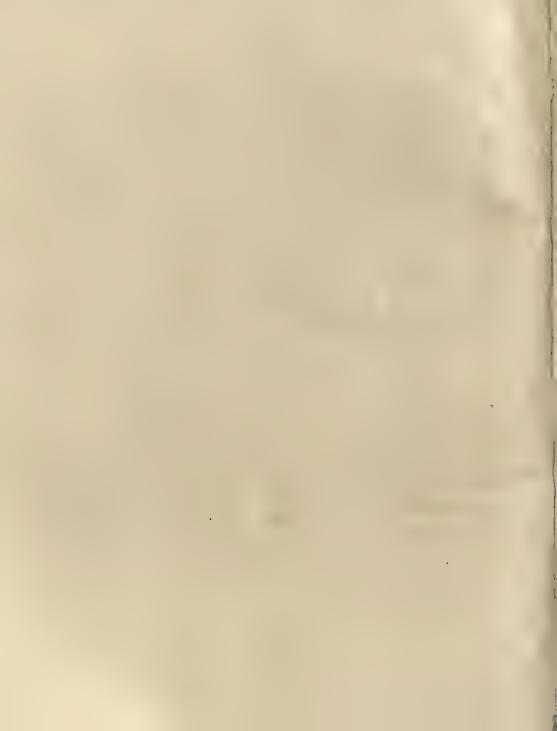



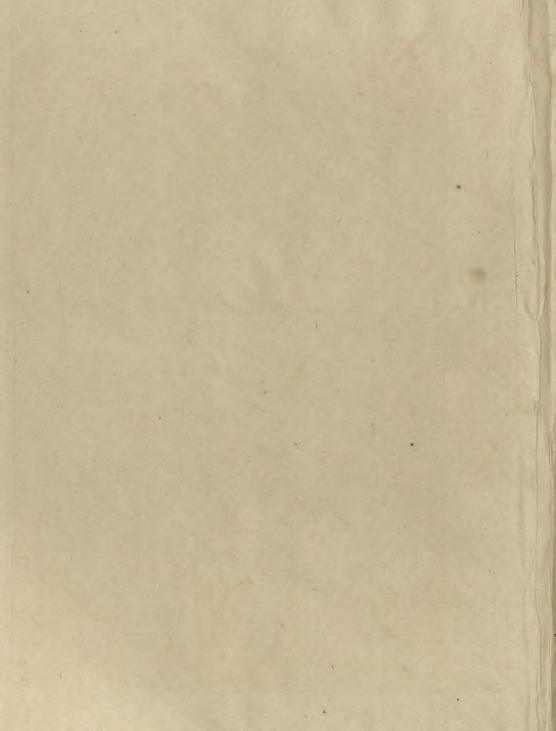



